আবার দৃষ্টা শক্তিহীন হইল। বন্ধু! নিকটে কি গ্রাম আছে?
আমি আর চলিতে পারি না। বড়ই ক্ধা পাইরাছে; আমাকে
কিছু থাইতে দাও।" আগন্ধক এই বলিয়া বৃক্ষতলে বদিয়া
পড়িল। অন্ধ যুবা কহিল, "আপনি বিশ্রাম করুন। নিকটেই
আমানের গ্রাম। আমি একজন লোক ভাকিয়া দিভেছি।
জনাব! আমরা হিন্দু, আমাদের ঘরে আপনাদের যোগ্য আহার
ভ মিলিবে না।"

ম্সলমান বোধ হয় কুধার তাড়নায় পাগলের মত হইটী উঠিয়ছিল। সে বলিয়া উঠিল, ''ঈখরের দোহাই, বরু! তুমি আর বিলম্ব করিও না,—আমার কুধা তৃফার মন্ত্রণা অসহ হইয়া উটিম্মন। মান্তবে বাহা থাইতে পারে, তাহা পাইলেই আমি ভাঁহার আহার হয় নাহ

রমণী। হরির-কুটের সন্দেশ আছি। তুমি কর্মনার্থ
 আমি লুচি ভাজিয়া আনিতেছি।

ব্রাহ্মণ। দেখ বড়বৌ, যা রয় সয় তাই ভাল বেশী বাড়া-বাড়ি করিও না। আমি জীবিত থাকিতে যদি হরিনারায়ণ বিভালকারের বাড়ীর প্রসাদ ফ্লেছ যবনের—

রমণী সহসা আদ্ধণের মুখে হতার্পণ করিয়া কহিল, "দেখ ভট্টাচাধ্য মহাশয়, যে কথা রাখিতে পারিবে না, তাহা বলিও না। সে মুসলমান হউক, আর যাহাই হউক, অতিথি। অভুক্ত অতিথি গ্রাম হইতে ফিরিয়া গেলে অকটার্যাল হইবে। ঠাকুরপো! কুমি ব'স।" ৬

-00

"বৌদিদি! আমি রাঙ্গাদাদার েন চলিলাম। তুমি ধাবার একথানা কলাপাতার বান্ধির। রাখিও,—আমি আর্ক্ত-দত্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

যুবা প্রস্থান করিল। আন্ধণ শার ক্লম না করিয়াই গায়িতে বসিল,---

"ওমা খামা হরমনোমোহিনী,
(আমি) তোমায় সেধে বেড়াই কেঁদে হ্রহ্দিবিলাসিনী—"

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ছোট রায়

গ্রামের অপর প্রান্তে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দিওলে এক মসীবরণা, প্রকাণ্ডকায়া, বিরলকেশা রমণী তামূল সক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সমুখে রজত-নির্মিত প্রকাণ্ড তামূলায়ার,—তাহার উপতর কৃত্র বৃহৎ অসংখ্য আধারে বহু উপকরণ। সমুখে ছই তিনজন দাসী,—কেহু স্থপারি কাটীতে ছে, কেছু বা পান ছি জিতেছে। আরো হুইজন দাসী রূপার থালায় পান সাজাইয়া গৃহিণীর সমুখে ধবিতেছে,—ভিনি কেবল প্রত্যেক পানে মসলা দিতেছেন; কারণ অজ্ঞালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গৃহিণী যে স্থানে উপবিষ্টা, তাহা একটী দীর্ঘ দরদালান। ভাহার এক

পার্থে প্রশন্ত কাশ্মীরি গালিচা, সন্মুথে সতর্কীর উপর তাম্ব্র-সক্ষা বিস্তৃত। দরদানানের অপর প্রান্তে এক গৌরবর্ণ বুবা প্রবেশ করিশ এবং গৃহিণীকে:জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠান! কর্তার আমলের সোণার ৰাটাটা কোথায় ?"

গৃহিণী সম্ব্যের দাসী হস্তস্থিত রজতণাত্ত ছইতে মুধ না
তুলিয়াই কহিলেন, "তা আমি কি জানি,—তাগুরে গিয়া দেধ।"
দেখিয়াছি "ভাণ্ডারে নাই।" "তবে হয়ত চুরি গিয়াছে।"
"ভাণ্ডারী বলিল আপনার হকুমমত তাহা উপরে আসিয়াইছে।"
"আমি কি তোমার পানের বাটা চুরি করিয়া রাখিয়াছি না কি ?"

"আমি কি তোমার পানের বাটা চুরি করিয়া রাখিয়াছি না কি ?"

\*\*\*

"ভনিলাম সে বাটা ঈশ্বরপ্তে গিয়াছে।"

ক্ষরগঞ্জের নাম শুনিয়া গৃহিণী প্রশন্ত বদন উদ্ভোগন করিলেন ক্ষরোল আব্দুস্ বৃক্ষ কাপ্ত সদৃশ বাছ কাপ্তের তাড়নার রক্তপার্ট্রে সজ্জিত তাত্বল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পাত্রধারিণী দাসী ধরাশযা গ্রহণ করিল। গৃহিণী কহিলেন, "যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ইম্বরগঞ্জের লোক কি খাইতে পায় না, যে, রায় গোষ্ঠীর বাসন চুরি করিতে আসিবে ? তুই আমার অল্লে মামুর তোর এ কথা বলিতে লজ্জা হয় না ? আমার স্বামীর বাসন,— আমি যাহা পুনী করি না কেন তাহাতে কাহার কি! তব্প যদি এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা থাকিত। আমি দেখিয়া লইব, তুই কি করিয়া আর এ বাড়ীতে বাস করিস!"

এই বলিয়া গৃহিণী দরদালান ত্যাপ করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং হার কন্ধ করিয়া দিলেন। শ্বার মুখ কোধে ৰক্তবৰ্ণ হংগা উঠিয়াছিল। সে ক্ৰেইয়া একটা বিকট উত্তর দিতে যাইতেছিল—সহসা তাহার পশ্চাৎ হংতে একজন তাহার ম্থ চাপিয়া ধরিল। যুবা আরো রাগিয়া গিয়া, নবাগতের হাত ধরিয়া তাহাকে দরনালানে টানিয়া আনিল। আগন্তক উভয় হত্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদা! তুমি কিছু বলিতে পাইবে না। যাহা বলিতে হয় বড়দাদা আসিলে বলিও।"

প্রথম যুবা আগন্তককে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া কিয়ংকণ স্থান্থিত ইইয়া রহিল। প্রায় আর্দ্ধ দও কাটিয়া গেল। দাসীরা তাহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া যে যে দিকে পথ পাইল, সরিয়া পড়িল। উত্তর না পাইয়া গৃহিণীর মনে বোধ হয় সন্দেহ ইইয়াছিল; তিনি ছ্লারের ফাঁক দিয়া ভাহাদিগকে দেখিতে-ছিলেন। পুরুষ হুইজনকে আনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া ভাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি ক্বাট খুলিয়া বলিলেন, "মারিবি নাকি, আয় না!"

আগন্তক যুবাকে দৃঢ়তর ভাবে জড়াইয়া ধরিল এবং কহিল, "দাদা! দোহাই ভোমার, কিছু বলিও না।"

যুবা দীর্ঘখাস ত্যাগ করিয়া বলিল, না ভাই, কিছু বলিব না।
সে গৃহিণীর দিকে কিরিয়া কহিল, "বৌঠাণ্! আফি ঈশ্বরগঞ্জের
গোলাম কাষেত নহি। রায় বংশে কেহ কশনো স্ত্রীলোকের
অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে নাই। তুমি বড় ভাইয়ের স্ত্রী,—মাতৃত্ল্যা।
আজি তুমি আমার চোথ ফুটাইয়া দিয়াছ। যে গৃহে তুমি বাদ
করিবে সে গৃহের অল আর এ মুথে তুলিব না।"

যুবা এই বলিয়া দ্র হইতে গৃহিণীকে প্রণাম করিল, এবং আগস্কুকের হাত ধরিয়া অট্টালিকা ত্যাগ করিল। পথে আসিয়া আগস্কুক বিজ্ঞাসা করিল, "নাদা! কোথায় বাইতেছ ?"

"ৰে দিকে ত্ই চোৰ বাষ। ভাইটা, তুমিও আমার দকে চল, ত্যোমার মূব চাহিষা বহু অপমান, যন্ত্ৰণ ও লাজনা দফ করিষাছি। ভূপ্! আজি আর পারিলাম না। তালুক-মূলুক, বর-বাড়ী— আমাদের বাহা ছিল, দাদা সমন্তই নিজে লইয়াছেন। বাবার আমলের অভাবর যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রায় সমন্তই ঈশবরণকে গিয়াছে। একজোড়া দোণার বাটা অবশিষ্ট ছিল—এখন তুমি বড় হইয়াছ, আর কিদের জন্ম অপমান দহা করিব ভাই ?"

আন্ধের দৃষ্টাহীন নেত্রদ্ব লাভার মুখের দিকে ফিরিল। সে
কুদ্ধকঠে জিজ্ঞানা করিল, "দাদা! বাড়ী ছাড়িয়া যাইব ? তবে
কি বাড়ী আমাদের নহে ?"

"না ভাই—বাড়ী দাদার, অর্থাৎ বৌদিদির। পাছে আমা-দের অংশ দিতে হয় সেই ভয়ে দাদা বাড়ীর জমি বৌদিদির নামে থবিদ করিয়াছেন।"

"তবে কোখার যাইব ?" "যেথানে ভগবান্ আশ্রের দেন।"
"বিভালকার-বাড়ী গেলে হয় না ?" "না ভাই, এ গ্রামে আর.
একদও থাকিব না। তুমি কি আমার দকে যাইবে ?"

অন্ধ উভয় হতে ভ্রাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদা! আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও বাঁচিব না। তুমি যে স্থানে যাইবে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। কিছে. তোমাকে একদণ্ড অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি গঙ্গার ধারে অখ্থ-তলে এক অতিথি রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া ষাইতে পারিব না।"

"ভূপ্! এখন কোথায় কি পাইবি ভাই, যে অভিথিকে থাওয়াইবি ?" "তুমি সে চিন্তা করিও না দাদা,—আমি ভট্টাচাগা-বৌকে থাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিয়ছি। তুমি কি মনে কর যে, বৌঠান্ আমার অন্তরোধে কোন দিন একটা কুকুরের এক মৃষ্টিও অন দিবে ?" "কিন্ত ভূপ্! এখন বিভালন্ধার বাড়ী গেলে ধরা পড়িয়া যাইব।" "তুমি না হয় তফাতে থাক।" "না, চল্ যাই,—অ্পর্শনকে বলিয়াই যাইব।" "অমন কান্ধানী করিও না দাদা;—তাহা হইলে ভট্টাচাগ্য দাদা গ্রাম্ময় ঢাক পিটাইয়া বেড়াইবে।" "ভাল, কিছু বলিব না! কিন্তু চল, তাহার সহিত দেখা করিয়া যাই,—আর হয় ত এ গ্রামে কিরিব না।"

উভয়ে বিছালমারের বাড়ীতে উপস্থিত হইন। দ্র হইতে স্থানন ভট্টাচার্য্যের গীতধানি শ্রুত হইন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিল, "ভূপ্! স্থাননি আলাপ করিতেছে, এখা কি বিরক্ত করিব ?" "দাদা! বিশম্ব করিলে চলিবে না, আমাব অতিথি বড়ই কুধার্ত্ত।"

উভয় লাতা থারে করাঘাত করিল। স্থদর্শন বিষম কুষ হুইয়া বলিয়া উঠিল, "ভূপেটা বুঝি! গাড়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" কিন্তু সে ক্ষ-হার মুক্ত করিয়া, দেখিল, সন্মুথে সার একজন দাঁড়াইয়া আছে। তথন সে ব্রাহ্মণ-স্থলত ক্রোধ বিশ্বত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কে, ছোটরায়! আয় ভাই, একটা নৃতন গান বাধিয়াছি।" যুবা ব্রাহ্মণকে আলিজন করিয়া পরে প্রণাম করিল, এবং কহিল, "দাদা! ভোমার নৃতন গান ভনিতে অনেক বিলম্ব হইবে, আমি এখন বিদেশে চলিয়াছি, আশীর্কাদ কর।"

এই সময়ে ত্ইটী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিল। একজন সংবা, অহা জন বিধবা। সংবা কদলীপত্তে-জড়িত কিছু খাছা অহাের হত্তে দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপাে! ফিরিবার সময় এই পথ দিয়া যাইতে ভ্লিও না,—তােমার জন্ম প্রসাদ রাধিষাছি।"

বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া স্থদর্শন ভট্টাচার্য্য কিংকওব্য-বিমৃত হইয়া গিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আ মর মাগি, রাথ তোর প্রশাদ! অসীম আর ভূপেন যে বিদেশে চলিল।" রমণীষয় আশ্চর্য্য হইয়া সমস্থরে বলিয়া উঠিল, "বিদেশ! কোথায় ?" যুবা কহিল, "দিল্লী।"

বিধবা আত্ম-সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এবং আদ্ধের হস্তাকর্ধন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইন। আদ্ধান বীণা পরিত্যাগ করিয়া বুবার স্কন্ধে হস্তার্পন করিয়া কহিল, "গ্রারে অসীম! তোরা চলিয়া বাইবি, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব ?"

যুবা কহিল, "ভয় কি দাদা! আমরা ফিরিলাম বলিয়া। তুমি মন দিয়া পান বাঁধিতে থাক,—আমরা আসিয়া এক মজলিসে সমস্ত গান শুনিয়া লইব। আমার বিলম্ব করিব না, সওয়ারী দাঁড়াইয়া আছে।"

উভয় লাতা, স্বদর্শন, তাহার পি ভগিনীকে প্রণাম করিয়া বিভালমার-গৃহ পরিত্যাগ করিল। আদ্র-পনসবেষ্টিত ক্ষদ্র প্রাম পরিভাগি কালে, পদশব্দ শুনিয়া উভয় ভ্রাতা চমকিয়া দাঁডাইল। পরক্ষণেই একটা রমণী ক্রতপদে তাহাদের নিকটে पानिन। युवा खिळामा कतिन, "तक ?" तमनी कहिन, "नाना! আনি ছুর্গা। অন্ধ ব্যগ্রকর্তে জিজ্ঞাস। করিল, "কে দিদি? তুনি অন্ধকারে বাগানে আসিলে কেন ?" রমণী তাহাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া যুবাকে কহিল, "দাদা। আমার একটা ष्मग्रदाय त्राथिए इटेरव।" "कि ष्मग्रदाय निनिः" "एनथ দাদা! তোমরা, পুরুষেরা যাহা কথায় প্রকাশ কর না, তাহা মুখের ভাবে প্রকাশ হইয়া যায়। সে মুখের ভাবের ভাষা পুরুষে সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু রমণী তাহা সহজেই পারে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তোমরা গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছ। কি জন্ম পরিত্যাগ করিতেছ, তাহা সকলেই জানে। দেখ দাদা দ তোমার মত আমিও ভূপ্কে তিন বংসরের ছেলে মাহুষ করিয়াছি; স্থতরাং আমিও ভাহার উপর কিছু গরী রাখি। এই পুটুলিতে যাহা আছে, তাহা আমার স্বামার সম্পত্তি; স্বতরাং এখন ইহাতে আমি বাতীত আর কাহারও অধিকার নাই। আমি।ইহা ভূপ্কে দিলাম, ইহা তাহার জন্ম ব্যয় করিও।"

তুর্গাঠাকুরাণী যুবার হতে একটা গুরুভার পদার্থ দিয়া জতপদে চলিয়া গেল। এই সময় আমর্কের নিমের অন্ধনার হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি চাও ?" যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ব্যক্তি প্রণাম করিল এবং কহিল, "কে, ছোট হুজুব ? অন্ধনারে চিনিতে পারি নাই, আমি নবীন।"

# ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

### অতিথি

- গ্রাম-সীমা পরিত্যাগ করিয়া যুবা অন্ধ বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপ্! তোর অতিথি কে ভাই ?" বালক কহিল, "একজন চোগ্তাই।" "চোগ্তাই ?" "ই। দাদা! থাটি মোগল! বাললা বা হিন্দী একেবারে বুঝে দানু শিকার করিতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কথা বুঝে না বলিয়া সারা দিন থাইতে পায় নাই। বৌঠানের কাছে যে কিছু পাইব না, সে ত জানাই কথা। আমি ভট্টাচার্য্য-বৌকে খাবার করিতে বলিয়া, তোমাকে ডাকিতে যাইতেছিলাম। দাদা! তাঁহাকে সহরে পৌছাইয়া দিতে হইবে।"
- ্র "ভালই হইয়াছে ভাই। সহরে গেলে বড় দাদার লোকে আমাদের সহজে মারিতে পারিবে না।" "হাঁ দাদা, বড়ুদাদা

আমাদের মার্বে কেন ?" "কি বৃথিবে ভাই! বিষয় বড়ই জঞ্চাল।" "বিষয় ড আমরা লিখিয়া দিয়াছি দাদা, তবে আমাদিগকে মারিবে কেন ?" "পাছে আর কথনো দাবী করি। বিষয়ের কথা যদি নবাব-সরকারে বা বাদশাহেক দরবারে পৌছে, ভাহা হইলে বড়দাদার বড়ই অপমানের কথা।" "দাদা! তবে চল না নবাবকে বিষয়ের কথা বলিয়া দিই!" "নবাব বড়দাদার বড়ই বাধ্য, তাঁহাকে দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না।" "বাদশাহও কি বড়দাদার বাধ্য ?" "না। বাদশাহের দর-বারেই যাইব মনে করিয়াছি। বড়দাদার অবিচার দেখিয়া, অনেক দিন ধরিয়াই দক্ষ করিয়া রাখিয়াছি যে, একদিন দিল্লী যাইব। আজই দে সক্ষ কার্য্যে পরিণত করিব। ভোর অভিথি কোথায় ?" "ঐ যে!"

এই স্ময়ে সেই পথলান্ত ম্দলমান অশ্বথ-তলের অন্ধকার হইতে ডাকিয়া **জিজা**দা করিল, "দোও! তুমি কি সেই ?"

ভূপেক্স পার্সিতে জবাব দিল, "জনাব! অপরাধ মাফ করিবেন,—আপনার জন্ত খাত সংগ্রহ করিতে বিলম্ব ইইয়া গিয়াছে।" "তুমি যে মোটের উপর ফিরিয়া আসিয়াছ, এই জন্ত ঈশ্বকে ধন্তবাদ দিতেছি। অক্ষকার হইয়া গেল, রাত্রিতে নদী পার ইইব কি করিয়া ?" "সে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।" "বন্ধু! তুমি একজন কেরেশ্তা।"

উভয় লাত। অৰখ-মূলে কদলীপত্ৰ বিছাইয়া খাছদেব।

সাজাইয়া দিল। ভাহাদিগের অতিথি অত্যন্ত কুধার্ত হইয়াছিল; সে অভুমতির অপেকা না করিয়াই ধাইতে আরম্ভ করিল। কৃধা किश्र भित्रभार श्रमिष्ठ इहेरन, चाशक्र किकामा क्रिन, "राए । তোমার দলে কে?" ভূপেন্দ্র কহিল, "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ। ইহাকে ডাকিতে গিয়াই বিলম্ব ইইয়া গিয়াছে।" "বন্ধু। তুমি বোধ হয় আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে 💯 "হাঁ।" এই এই সময় ভূপেন্দ্র কহিল, "আমরা ছুইজনেই যাইব।" আগন্তক ৰিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও যাইবে? অন্ধকারে ट्रामात कष्ट इटेरव ना दार्छ ?' जुरशक्त कहिन, "अक्षकादत শনেক দুর চলিয়া আসিয়াছি জনাব, এখনো বছদূর যাইতে হইবে।'' "কভদূর আসিয়াছ ?'' "বিশ বৎসরের পথ।" "অং! সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, মাফ্ করিও দোভা! আলোক ও অন্ধকার যে তোমার নিকট সমান, তাহা মনে ছিল না। তোমরা কি আজই রাতিতে ফিরিয়া আদিবে?" "না, রাত্রিতে সহরে থাকিয়া সকালে অন্তত্ত ষাইব।" "কোথায় ষাইবে ?' "সে কথা পরে বলিব। এখন চলুন, রাজি বাড়িয়া **চ**लिल।"

অশ্থ-তল ত্যাগ করিয়া তিনজনে নদীর দিকে চলিল।
নদীতীরে বেণু-কুঞ্জের মধ্যে একথানি কুল পর্ণ-কুটীরে কুল প্রদীপের স্থিমিত আলোকে একজন মহন্ত জাল ব্নিতেছিল। ভূপেক্র তাহাকে দ্র হইতে ভাকিল, "কেনা দাদা!" ধীবর এতদ্ব কেন আদিয়াছ ভাই ?" ভূপেক্ষের পশ্চাং হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কেনা! আমি আদিয়াছি, শীজ বাহিরে আয়।" তাহার কথা ভনিয়া ধীবর চমকিত হইয়া উঠিল; এবং জাল দ্রে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "হজুর, মাই।" কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?" ধীবর তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "থাম মাগি, কাহাকে কি বলিস্ হঁদ্থাকে না। দেখিতেছিস্ না, ছোটরায় আর ধোকাবাব্ আদিয়াছে!"

এই সময় ভূপেন্দ্ৰ কহিল, "কেনা দাদা! নাও ঠিক্ কর,— আমরা সহরে যাইব।" "ছিপ্ আনিব ! না, পান্সী বাহির করিব!"

"পান্দী।" কুটারের নিমে একথানি ছোট পান্দী বাকা ছিল, ধীবর একথানি দাড় লইয়া পান্দীতে উঠিল এবং ভূপেক্সের হত্তে হাল্ দিয়া নৌকা কিনারে টানিয়া আনিল; সকলে নৌকাষ উঠিলে, সে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অন্ন দূর উদ্ধাহয়া লইয়া গিয়া, কেনারাম পাড়ি জমাইল; এবং অহুচ্চ খরে ভূপেক্সকে কহিল, "থোকাবাবু! কোথায় যাইভেড্ ?" ভূপেক্স কহিল, "কেন, বলিলাম যে সহরে যাইব ?"

"এত রাজিতে সহরে ?" "নিমন্ত্রণ আছে।" "বড় কর্ত্তার নিমন্ত্রণ নাই ?" "তিনি অনেক রাজিতে দরবার হইতে ফিরিবেন, যাইতে পারিবেন না।" "এ বেটা কে ? মুসলমান দেখিতেচি কুঁ "হাা, চোগ্তাই।" "চোঙদার ত ব্যক্ষণ ? এ বেটা নিশ্চম ম্দলমান।" "ম্দলমান-ই ত! চোগ্তাই মানে মোগল, চোঙ-দার নয়।" "ও বাবা, তাই বৃঝি! খোকাবাব, এ বেটা বাললা ব্যোনা কি ?" "না, তৃমি নিশ্চিন্ত থাক, ও বাললা, হিন্দী কিছুই ব্যোনা।" "বাচিলাম।" বেটা ঘাইবে কোথায় ?" "লালবাগে ভানিয়াছি বাদশাহের নাতি থাকে। দেখানে গেলে রাত্রে ফিরিতে পাইব ত ?" "ভয় কি কেনালাদা, আমরা দক্ষে রহিয়াছি।"

দেখিতে-দেখিতে নৌকা পরপারের নিকটে আদিল। তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিলেন, "ভূপেন! দেখ ত, তুর্গা কি দিয়া গেল!" ভূপেন্দ্র বন্ত্রমধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির করিয়া জ্যেষ্টের হস্তে দিল। তিনি তাহা পরীকা করিয়া কহিলেন, "এ যে সমত্তই মোহর!"

"আমি তাহা স্পর্শ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।<del>"</del>

"গুণিয়া দেথ।" ভূপেক্র গুণিয়া কহিল, "এক হাজার এক।" "সে যে অনেক টাকা রে।" "হুর্গা-দিদির স্বামীকে ত্রিপুরার মহারাজা প্রণামী দিয়াছিলেন।"

এই সময় পান্সী তীরে লাগিল। নদীবকে বিশ্বত বালুকা-ক্ষেত্র, এবং নদীতীরে স্থদৃত্য, স্থরম্য, নবনির্দ্ধিত ম্পিদকুলি থার নগর। নৌকা হইতে তীরে নামিয়া অসীম ধীবরকে কহিলেন, "কেনারাম! তুমি ফিরিয়া যাও। বাড়ী ফিরিয়া রায়-গৃহিণীকে "হিও, ছোটরায় বিদায় হইয়াছে,—আর তাহার অল ধ্বংদ রিতে আসিবে না।" বৃদ্ধধীবর ভাগীরথীর জলে দাঁড়াইয়া কুত্ত নৌকার কণ্ঠ আকর্ষণ করিতেছিল ;—সে অত্যস্ত বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা, ছোট হন্তুর!"

"সত্য কথা। কেনারাম! বড় কর্ত্তাকে বলিও, অরন্ধরের ভরে গৃহিণী আমাদিগকে বিদায় করিয়াছেন। ভূপেন্! কেনাকে একটা মোহর দে।" ভূপেক্র যখন বৃদ্ধকে মোহর দিতে গৈল, তথন কেনারাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং কহিল, "থোকা ভাই! তুই কোথা যাবি ভাই !

আগস্তুক মুদলমান বিশ্বিত হইয়া তাহাদিগের বিদায় অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি এই দময় অদীমকে জিজাদ। করিলেন, "দোন্ত ! ভোমরা কি দেশ ছাড়িয়া যাইতেছ ?" উত্তর হইল, "হাঁ, জনাব !"

"কেন ?" "উদরায় উপার্জনের জন্ত।" "কোথায় যাইবে १<sup>६</sup>' "জনাব! অপরাধ মাফ্ করিবেন, এই প্রাম্টীর উত্তর দিতে পারিব না। আর যাহা জিজ্ঞাদা করিবেন, তাহারই উত্তর পাইবেন।" "এই বৃদ্ধ নাবিক কে ?" "আমার পিতার পুরাতন ভূতা।"

মোগল বস্ত্রমধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহিব করিয়া, কয়েকটা মুদ্রা অসীমকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "ইহা তোমার ভূত্যকে দাও।"

অসীম দেখিল মুভা কয়টী স্বৰ্ণমূজা। সে মোগলকে কহিল,
"জনাব! এ যে আশবৃদি!"

মুদলমান কহিলেন, "তাহাতে কি হইয়াছে ?"

"আমি মনে করিলাম ধে, আপনি ভূল করিয়া টাকার বদলে ধনাহর দিয়াছেন।"

"ना, कानियारे वियाष्टि।"

ভূপেক্স বহু কটে বৃদ্ধ ধীবরের আলিদ্ধন-মুক্ত হইয়া সৈকত তাগি করিল। নদীতীরে রাজপথে জনৈক মুদলমান অখারোহী নিশুল পাষাণ-প্রতিমার স্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। মোগল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "দোস্ত তুমি কি আহলী?" অখারোহী তাহার কঠম্মর শুনিয়া, অম্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অভিবাদন করিল। মোগল পুনর্কার জিজ্ঞাদা করিলেন, "তোমার নাম নাম কি?" অখারোহী কহিল, "জনাব! আমি লুংজ্লা। আপনি ফিরেন নাই বলিয়া চারিদিকে স্থয়ার ছুটিয়াছে।"

"লালবাগ<sup>\*</sup>কতদুর ?"

"পাও কোশ<sub>।"</sub>

"আমি তোমার ঘোড়া লইয়া চলিলাম। জুমি এই তুইজন হিন্দুকে গোস্দ্ধানায় লইয়া আইস।"

## চতুর্থ পরিচেছদ গহভাগ

হিজ্বার ১১২৫ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটী চিরশ্বরণীয় বংসর। এই বংসুর আওরলজেবের পুত্র শাহ আলম বছাতুরের মৃত্যু ও মোগল-গৌরব-রবির অবদান হইয়াছিল। এই সময়ে আওরক্ষজেবের বংশধরগণের মধ্যে যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ দান্ধিণাত্যবাসী মারাঠার ভিক্ষানভোজী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—শাহজহানের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শশহ আলম বহাদর বৃদ্ধ বয়দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার আভিষেকের সময় হইতেই তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদের হত্রপাত হইয়াছিল।

আ ওরদ্ধের যথন জীবিত, তথনই শাহ আলমের মধ্য প্র আজীম-উশ্-শান্ পিতামহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু কাল বাদলার স্থবাদার ছিলেন। আওরদজেবের মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে তিনি তাঁহার ছিতীয় পুত্র ফর্দ্ধ সিমরকে • প্রতিনিধিকদেশ ঢাকায় রাধিয়া দিলী যাইতে আদিট ইইয়াছিলেন। ফর্দ্ধ সিয়র কিছু দিন ঢাকায় বাদ করিয়া, ১৭১২ পৃষ্টাকে আধাৎ ১১২৪ হিজরায় মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন।

আ ওরক্ষেবের বিধাসের পাত্র, মহারাষ্ট্রদেশে রাষ্ট্র-ব্যাপারে লকপ্রতিষ্ঠ জফরকুলি থা মুশিনকুলি থা উপাধি পাইয়া হ্ববা বাললা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথন আজীম-উশ্-শান বালালার হ্বাদার। উক্ষত প্রকৃতি আজীম-উশ্-শানের সহিত দেওয়ান্ মুশিনকুলিরে সন্তাব ছিল না। অল্ল কাল মধ্যে আজীম-উশ্-শান্ মুশিনকুলিকে হত্যাকরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেওয়ান্ বাদশাহের অহ্মাণি

লইয়া ঢাকা বা জহান্সীর নগর হইতে রাজস্ববিভাগ মধ্স্পাবাদে স্থানান্তরিত করিন্নাছিলেন। আওরদজেবের রাজস্বলালে মথ্ম্পাবাদ দেওয়ানের নামান্সারে মূর্শিদাবাদ নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার একটা প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে ঢাকা শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্ল দিন মধ্যেই রাজধানী ও মূর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

বাদশাহী রাজস্ববিভাগ ঢাকা হইতে মৃশিদাবাদে আসিলে, বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী পূর্ববন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশে আসিয়া ধর্মান্ধ মৃশিদকুলির নগরে বাস করেন নাই। মৃশিদকুলি বাদশাহ আওরক্সজেবের একজন প্রিম ছাত্র। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ মরণকাল প্রয়ন্ত বিশ্বমান ছিল। এইজন্ম কাছনগোই হরনারায়ণ রায় প্রমুখ কর্ম-চারিগণ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে একখানি নৃত্ন গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রামের নাম ভাহাপাড়া অর্থাৎ ঢাকাপাড়া। মোগল-দাআজ্যের অতীত গ্রেরবের চিহ্নস্কর্প ভাহাপাড়া গ্রাম এখনও মৃশিদাবাদের প্রপারে বিশ্বমান আছে।

১৭১২ খুটাব্দে ডাহাপাড়া একথানি গওগ্রাম ছিল। কাছন-গোই হরনারায়ণ রায় তথন এই গ্রামের অধিকারী। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ রায় দীর্ঘকাল রাজস্ববিভাগ পরিচালনা করিয়া প্রভূত অর্থ ও যশোপার্জন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনারায়ণ আওরলজেবের আদেশে কাহনগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যেদিন পথভান্ত মোগল ডাহাপাড়া গ্রামে আসিয়াছিলেন সেইদিন রাত্রির দিতীয় প্রহরের শেষভাগে হরনারায়ণ কাছারী করিয়া গৃহে ফিরিডেছিলেন। কাম্বনগোইএর রুহৎ ছিপ্ ভাহাপাভার ঘাটে আসিয়া লাগিল। চারি পাঁচজন মশালচি ঘাটে অপেকা করিভেছিল। তাহারা ছিপ দেখিয়া মশাল জালিল। মশালের জালোকে জালের ঘট দিনের মত উচ্ছল " হইয়া উঠিল। হরকরা, আসা ও সোটাবরদার-পরিবৃত হইয়া হ্ববা বাৰলার কান্ত্রগোই হরনারায়ণরায় ছিপ হইতে নামিলেন। এই সমষে ঘাটের পাৰ্যস্থিত বৃক্ষতল হইতে এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার পদতলে আছাডিয়া পড়িল। হরকরা ও আসাবরদারের। তাহাকে তকাৎ করিয়া দিতেছিল,—কিন্তু হরনারায়ণ তাহাদের নিবেধ করিয়া, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কেনা, কি इरेग्राइ ?" तुक काॅनिएड-काॅनिएड कहिन, "इस्तूत ! मर्कामान হইয়াছে! ছোট কর্ত্তা আর খোকাবাবু গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"কোথায় গিয়াছে ?" "তাহা ত বলিতে পারি না হছুর ! তবে তাহারা একেবারে গিয়াছে, আর আিব না।" "তুই কেমন করিয়া বৃঝিলি যে, আর আদিবে ়া" "আমাকে যে বলিয়া গেল !" "তাহারা কোন্দিকে গেল, বলিতে পারিস্ ?" "আমি পান্সী করিয়া তাহাদের লালবাগের ঘাটে রাখিয়া আদিয়াছি।" "লালবাগ ?" "হা, হছুর।" "সজে আর কে ছিল ?" "একজন মুসলমান।" "মুসলমান কোথা হইে. আদিল ?" "তাহা বলিতে পারি না ছকুর।" "দে দেখিতে কেমন ?" "গোরবর্ণ, পাত্লা চেহারা; অক্ষকারে মুখ ভাল দেখিতে পাই নাই। পিঠে বন্দুক আর ধন্তুক, কোমরে তলোয়ার।" "তুই কাদিদ কেন ?" "হজুর খোকাবাব্—" "ভ্য নাই, তুই ঘরে যা, আমি কালই তাহাদের ফিরাইয়া আনিব।"

বৃদ্ধ ধীবর চোধ মৃছিতে-মৃছিতে বিদায় হইল। অন্তর্বর্গপরিবেঞ্জিত হইয়া হরনারায়ণ গৃহে চলিলেন। তাঁহার অট্রালিকার
নিমতলে বৈঠকখানায় এক প্রোচ আদ্ধান একাকী নিবিট মনে
সতরঞ্চ খেলিতেছিল। স্থবা বাঙ্গলার প্রতাপাদিত কাননগোই
গৃহে ফিরিলেন,—আম্লা চাকর নফর ব্যতিব্যক্ত হইয়া উঠিল,—
কিন্তু আদ্ধানে চৈতন্ত হইল না। বৈঠকখানার ছ্যারে দাঁড়াইয়া
হরনারায়ণ তাহাকে জিজালা করিলেন, "কি ভট্চাঙ্ক, এখনও
বাড়ী ফির নাই যে ?" আদ্ধান মুখনা তুলিয়াই কহিল, "তুমি
যাও, যাও,—বিলম্ব করিও না,—কাপ্ড ছাড়িয়া আইস। এডক্ষণে তিনবাজি খেলা হইয়া যাইত।"

"রাত্রি কত, খবর আছে ?"

"এই চারি দও।" "ঐ শোন, দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিল।" "দ্বিতীয় প্রহর ? এত দেরী করিয়া আদিলে কেন ?" "আজ আদল তুমার জমা'র থসড়া শেব হইল।" "আড়ু মারি তুমার জমার মুখে। একটা দিন মাটি হইয়া গেল।" "তুমি পলাইও না। তানিতেছি, অসীম ও ভূপেন্ চলিয়া

গিয়াছে। প্রামর্শ করিয়া যাহ। ২ একটা ব্যবস্থা কারতে হইবে।"

হরনারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কাত্মনগোইএর প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে প্রশন্ত দ্রদালানে বছ-নারী-পরিবেটিড রায়গৃহিণী দরবার করিতেছিলেন। সেই দরবারে, কুলমহিলা ও দাসী-বেষ্টিতা গৃহিণীর মুস্নদের নিকটে একজন মাত্র পুরুষ বসিয়া ছিল। গৃহিণী সহাত্ত বদনে ভাহার সহিত আলাপ করিতে ছিলেন। কর্ত্তার পদশব্দ শুনিয়া গৃহিণীর প্রদার মুখ সহসা অপ্রসন্ন इरेश डिठील । इत्रनाबायन प्रतिनाति अत्या क्रिल, अञ्चल्ही दुन्त व्यव ७ १ न हो निशा भनारेन । नवीन इति हरेशा व्यवास कतिन, গৃহিণী মুখ বাঁকাইলেন। হরনারায়ণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "গুনিলাম, অদীম আর ভূপেন না কি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ?" গৃহিণীর বিপুল নাসিকায় বহৎ নথ প্রবল বেগে ছলিয়। উঠিল। কৃদ্রকায় হরনারায়ণ প্রমাদ গণিলেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, "ছোট কর্ত্তার মাথাটা একটু বিগড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইবার গৃহিণীর **দর্বাঙ্গ জ**লিয়া উঠিল। তিনি মু**থ**িবপরীত मित्क कित्राहेश, अक्रमंखित कर्छ **क**हिलान, "आर किङ्कमिन कुछ দিয়া কালসাপ পোষ।" হরনারায়ণ এইবার সাহস পাইলেন। তিনি গুণীর মসনদের দিকে অগ্রসর কইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাইবাম সময় কি তোমাকে কিছু বলিয়া গিয়াছে ?" গৃহিণীর মুখ ফিরিল না,—তিনি উত্তর দিলেন না। তাঁহার প্রিয় বয়সা

দাসী রতনমণি দ্বাথ অবগুঠন টানিয়া, ধারের অন্তরাল হইতে কহিল, "কর্ত্তা! আমাকে ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইয়া দেন,—আমি নিত্য-নিত্য মনিবের এত অপমান সহিতে পারিব না।" হরনারায়ণ ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো রতন! আজ্ আবার কি হইল ?" রতন মুথ বাঁকাইয়া কহিল, "আজ ঈশ্বর-গঞ্জের বাবুরা চোর হইয়াছে।" এইবার গৃহিণীর বরবপু ফিরিল, সর্বান্দের অলহার ঝকার করিয়া উটিল, তাঁহার রক্ত-নেত্রের কুর দৃষ্টির উভাপে হরনারায়ণ যেন ঝলসিয়া গেলেন। গৃহিণী গর্জন করিয়া কহিলেন, "আর ঈশ্বরগঞ্জের চোদ্পুক্ষের সংবাদটা বলিতে পারিলি না ?"

আওর লথেবের ছাত্র ক্টনীতিবিশারদ হরনারায়ণ বুঝিলেন, যে রণনীতিকুশলা গৃহিণী ছুর্ভেছ ব্যুহ সাজাইয়া বসিয়াছিন; এখন লাতার পক্ষ অবলঘন করিলে, তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। তখন তিনি বিচক্ষণ দেনাপতির ন্থায় সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, ভাই বলিয়া এতদিন কিছু বলি নাই,—কিছু ভাহার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ হইয়া উঠিয়ছে—" গৃহিণা অবসর বুঝিয়া হুলার করিয়া উঠিলেন। প্রিয়া দাসী রতনমণি অশ্বান নেত্রে বন্ধ মার্জনা করিয়া, তাহা রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। হরনারায়ণ এই অবসরে গৃহাস্করে পলায়নের উপক্রম করিতেছিলেন; ভাহা দেখিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "মাও কোথা, এবের ভাইয়ের গুণের কথাটা একবার শুনিয়া মাও।"

"আবার কি ?", "আবার কি! তোমার প্রাণের বন্ধু হরি-

নারায়ণের রূপদী, বিহুষী, সভীলক্ষী কল্লা ছুর্গা ঠাকুরাণীর সহিত—"

"রাধে মাধব, বল কি!"

"বলি কি, এই নবীনের মূখে ওন। আৰু রাজিতে কিরীটেন্ধরীর পথের ধারে, ষষ্টিতলার নাঠে, গাছওলার অক্ষকারে তট্টাচার্যাের কলা প্রাণেশরের গলা জড়াইয়া হাপুস্ নরনে কালিতেছিল। নবীন তাহার নিজের চোগে দেখিয়া আসিয়াছে, নিজের কালে ওনিয়া আসিয়াছে। ঘুপার প্রাণেশর কে জান প্রতামার সোলর লক্ষণ।"

এই সময়ে নরস্করকুলতিলক নবীন বলিয়। উঠিল, "আজে হজুর, ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি ? ছাই দণ্ড বাজিতে ষ্টিতলার মাঠ পার হইতেছিলাম। কিরীটেশ্রীর পথের ধারে ছোট হজুর আর ছুর্গা ঠাকুরাণী—"

হরনারায়ণ অবশিষ্টের জন্ত অপেকা না করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন চ

### পঞ্চম পরিচেছদ অনুসন্ধান

সত্তর বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া হরনারায়ণ অস্ত্র পথে সদরে কিরিয়া আসিলেন। বিভালকার তথন সতরঞ্জের গুটি সাজাইয়া আপেক্ষা করিতেছিলেন, হরনারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন ভট্টাক্! আজ হাতীর দাঁতের সতরঞ্জ উঠাও, ছনিয়ার সতরঞ

খেলায় ছুইটা বড় চাল দিতে চাহি, মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া "একটা পরামর্শ দাও দেখি?" বিভালভার মন্তক সঞ্চালন করিৱা কহিলেন, "দেখ এ হাতীদাঁতের সতরঞ্জের তুল্য জিনিষ আর নাই; তুমি ইহার মর্ম বুঝিয়াও বুঝিলে না। অনিতা সংসাক চিন্তায় দিন কাটাইলে, সংসারে তোমার কে আছে বল দেখি ?" "বাজে কথা রাখ, এই সংসারে যতক্ষণ আছি, নিত্য হউক অনিত্য হুউক, ততক্ষণ এই সংসারের চিন্তা লইয়াই থাকিতে হুইবে। দেথ বিভালকার, আজ এক চালে জ্ঞাতি শক্ত চুইটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছি।" "কাজটা কি ভাল করিয়াছ ভাই **?"** ভোমার মাতৃ-গর্ভদাত না হইলেও অসীম ও ভূপেন ভোমার পিতার ওরসজাত সম্ভান। তুমি নিঃসম্ভান, তোমার সম্ভান লুভের আশা অতি অল। হরনারায়ণ দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে হিসাব নিকাশের সময় অতি নিকট, অনাথ বালক ছইটিকে কেন তাড়াইলে ?" "আরে তুমি থাম হে ? ভাল ধর্ম শাস্ত্রের বক্তৃতা জুড়িয়া দিলে। কথাটাই অগে ওন।" "কি করিয়া তাড়াইলে ?" "কর্তার আমলের সোনা রূপার বাসন যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ ঈশবগ্রে স্বাইতে ছিলাম, একটা পাঁচশত ভরির সোনার বাটা কর্ত্তা ব্যবহার করিতেন, আজ-প্রাত্তকালে ভাঙারীকে দেটা ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইছা দিতে বলিয়া গিয়াছিলাম। হথন যাহা দশবগঞ্জে যায় ভাগোরী আমার স্কুক্ম শ্ৰত সে সংবাদটা অতি গোপনে অসীমকে দিয়া থাকে। বাকীটাঃ ্বৃগৃহিণীর কল্যানে **ত্মসম্পন্ন হই**য়াছে ; অসীম ভূপেনকে লইয়া বাড়ী,

ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।" "আহা ভূপ একে অন্ধ তাহাতে আবার কখনও বিদেশে যায় নাই। পৈত্রিক তালুকের অংশটা দিবে ত ?" "ভাল জানা, তাহাই যদি দিব তবে তোমার সহিত পরামর্শ করিতেছি কেন ? দেখ আলমগীর বাদশাহ ফৌৎ করিবার পরে তালুক মূলুক রক্ষা করা বড়ই কঠিন হুইয়া প্রভিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিস্কিয়া বিষয়ের অংশটা আমার নামেই লিখাইয়া লইয়াছি।" "একাজ কবে করিলে °" "প্রায় এক বংসর পুর্বেষ।" "অসীম যে লিখিয়া দিল ?" "তাহাকে বঝাইয়া দিলাম যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে ভাহাতে নাবা-লকের বিষয় রক্ষা করা একরকম অসম্ভব, বরঞ্চ সমস্ত তালকটা যদি আমার নামে থাকে তাহা হইলে বাদশাহের কাতুনগোই এর থাতিরে কেহ কিছু অনিষ্ট না করিতেও পারে। বাদশাহের বয়স সত্তর বৎসরের অধিক, তথ্ত লইয়া শীঘ্রই আবার একটা গজকচ্চপের লড়াই বাধিবে। দেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিলে ভোমাদের অংশ আবার ভোমাদের ফিরাইয়া দিব। এইকথা বলায় অদীম ও ভূপেন ছইজনেই পরগণে রোকনপুরের পাঁচ আনা ছয়গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশ আম বু মানে লিখিয়া দিয়াছে।"

"হর! তুমি আমার বাল্য বন্ধ। একটা কথা তোমাকে আনেক দিন ধরিয়া বলিয়া আদিতেছি কিছু তাহাত কথনো কানে তুলিলে না? দেখ, তোমার পিতার আরে একদিন জাহাক<sup>নি</sup>
নগরের আর্কেক লোক প্রতিপালিত হইত। তাহার তাল

পরগণে রোকণপুর একটা রাজার রাজ্য বলিলেও চলে, তাঁহার মত সোনা রূপার আসবাব অনেক আমীরের ঘরেও নাই। তুমি তাঁহার জ্যে পুর, তাঁহার পদ পাইয়াছ, তুমি হিন্দুস্থানের একজন আমীর, বাদশাহের মন্সব্দার, তোমার দর্শন লাভের জন্য বাঙ্গলা বিহার উড়িয়ার জমিদার মাত্রেই লালায়িত। তোমার অভাব কি ? তুমি কিসের জন্ম, কি অভাবের জন্ম অসৎপথ অবলম্বন কর ? অসীম ও ভূপেন তোমার অবর্ত্তমানে এই বিশাল ধন সম্পদের অধিকারী হইবে, দেশে ধর্ম থাকিতে বা শাল্র থাকিতে কেহ তাহাদিগকে অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার কয় দিন ? এই ছইদিনের জন্ম মিথ্যা শঠতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রম লইয়। ভাই ছইটীকে কেন পৈত্রিক বিষয়ে বঞ্চিত করিলে ? বিষয় তোমার কি হইবে ?"

"আরে থাম ঠাকুর, ধর্ম শাস্ত্র একটু রাথ। বিষয় বৃদ্ধি আদ্ধণের কথনো হয় না, হইবেও না। দেথ বিজ্ঞালয়ার, বিজ্ঞা ভৌমার অলয়ার হইতে পারে কিন্তু বৃদ্ধিটা তোমার নিতান্তই স্ক্রে, একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। এই সংসারে কে কাহার, এইমাত্র সার আমি আমার। মাতাপিতা দারাস্থ্রত সমস্তই মিথাা, নিতা কেবল আমি। আমার স্থ্য, এইক পারিত্রিক কাম্বিক মানসিক, ইহাই জগতের সার, এই সংসারে এক মাত্র কাম্য বস্তু। দেখ ভট্টাচার্য। প্রগণে রোকনপুরের পাচ বিষ্কৃত্য এককড়া এককান্তির মালিক হইয়া স্থ্য নাই, ঘোল আমার মালিক হওয়া চাই। একখানা কহলে দশজন ককিরের

স্থান অতি সহজেই হয়, কিন্তু অতি ক্ষুত্ৰ রাজ্যেও একাধিক রাজার স্থান হয় না। পাঁচশত তোলা সোনার পানদানে আমার একশত ছযটি তোলা আছে বটে কিন্তু তাহা লইয়া ত মন খুলিয়া পানদানটা ব্যবহার করা যায় না? এই জন্ম ছলে কৌশলে জ্ঞাতি শক্তর অধিকার নই করিয়াছি।"

"তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

"একটু কারণ আছে, বড়ই হু:সময় পড়িয়াছে। বাদশাহের
মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই, যে রকম অবস্থা বুঝিতেছি তাহাতে
শাহজাদা আজীম-উশ্-শানের বাদশাহ হইবার সন্তাবনাই
অধিক। দলিল থানা নবাবের সহি মোহর করাইয়া লইয়াছি
বটে কিন্তু মূর্শিদকুলির সহিত আজীম-উশ্-শানের যে প্রেম
তাহাত তোমার অবিদিত নাই 
ং আজীম-উশ্-শান বাদসহি
হইলে মুর্শিদ কুলির নবাবী যাইবে, বৃদ্ধ উদ্ধীর আসদ খাঁ এথনো
ভাবিত। তথন কি করিব 
ং'

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, তথন মরিবে।"

"তাহার জন্যত ভট্টাচার্গ্যের প্রামর্শের প্রয়োজন নাই, এখন কি করি বল দেখি p'

"আর একটা কথা ভাব নাই, ভাগিরখীর পর পারে লাল বাগে আজীম-উশ্-শানের পুত্র বদিয়া আছে! আজে যদি কাদ-শাহের মৃত্যু হয় কাল আজীম-উশ্-শান বাদশাহ হইলে, আদাদ খা রাজপ্রতিনিধি হইবে, মহম্মদ করিম ময়ুর সিংহাদনে বিবিধ হইবে। আজ যদি অদীম ফরকথ দিয়রের দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কাল তোমাকৈ পথের তিথারী হইতে হইবে।"

"ভট্চাজ। একথা ত একবার মনে হয় নাই।"

• "এখনই যাও, যেমন করিয়া পার তাহাদের ফিরাইয়া আন।"
হরনারায়ণ ভাকিলেন "চোপদার !" চোপদার আসিল, তিনি
আদেশ করিলেন "বড় ছিপ এক দভের মধ্যে তৈয়ার করিতে
বল।"

রজনীর তৃতীয় প্রহরে হরনারায়ণ রায় স্বক্বত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালবাগ যাত্রা করিলেন।

### ষষ্ঠ পরিচেছদ

#### রাজদর্শন

তৃতীয় প্রহর রাজিতে একজন ক্ষুদ্রকায় হিন্দু লালবাগের চারিদিগের আন্ত্রনান্নমধ্যে সেনানিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তথন অধিকাংশ লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে ছই-একজন জাগিয়া ছিল, হিন্দু তাহাদিগকে বলিতেছিল, "আমাকে শাহ-কাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার ?" কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে একজন দয়াপরবশ হইয়া কহিল, "দেশ বাপু। তৃতীয় প্রহর রাজিতে শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে এক থলিয়া আশরফি ধরচ করিতে হইবে, পারিবে ?" হিন্দু বিশ্বিত না হইয়া কহিল, "পারি না পারি চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"নগদ একথানি আশরফি যদি থরচ করিতে পার, তাহা ইলৈ ভোমাকে লুৎফুলাথার তাস্থতে লইরা যাইব। সেখানে পরামর্শ পাইতে পার, কিন্তু তাহার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ আশরফি।"

"পাঁচ আশরফি দিয়া ত পরামর্শ লইব, লইয়া কি করিব ?"

"দোন্ত! তোমার অদৃটে আজ শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ
নাই দেখিতেছি। তুমি একটা কাজ কর—নগদ একটা আশরফি
খরচ করিয়া ফেল,—ভাহা হইলে হয় ত হাত খুলিয়া যাইতে
পারে।"

আগস্কক বাকাব্যয় না করিয়া একটা আশর্ফি সৈনিকঞ্চেদিল। ,সৈনিক সেটাকে দীপালোকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোতঃ! তোমার আশর্ফিটা জাল নহে ত ॰" হিন্দু হাসিয়া কহিল, "পরীক্ষা করিয়া ত দেখিলে, কি রক্ম বৃঞ্জিলে ॰"

"বিশেষ কিছু বৃঝিলাম না; কারণ, শাহঙ্গা ফব্রুথ্সিয়র বলিয়া বলিলেও হয়। আমাদের লম্বতে বন্ধীরাই থাইতে
পায় না, তা, আমরা ত আহনী। শু শাহজাদা আজীম্-উশ-শান্
শত্য-স্তাই শাহজাদা ছিল, তাঁহার আমলে ত্ই-চারিটা আজ্বা
আশর্ফি দেখিতে পাওয়া যাইত।"

"ভাল, এখন কিংকরিব বল ۴

"দেখ, ঐ সমুখের আম গাছের নীচে শৃংফুলাথার তাম্ব্ন দটান দেখানে চলিয়া গাও,—লহা একটা কুলীদ করিয়া পাচখানা মোহর নজর পেশ কর, আর বল যে যেমন করিয়া হউক শাহ-জালার সাক্ষাৎ মিলা চাই।"

#### •"তাহার পর ?"

"তাহার পর আর কি ? ঘাইবার সময় আমাকে ভূলিও না।"
আগন্তক দৈনিক-নির্দিষ্ট শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল,—
দ্র হইতে এপ্রাজের আওয়াজ তাহার কাণে পৌছিল। দে
নিকটে গিয়া দেখিল মে, তাত্বর ভিতরে একজন দীর্ঘাকার মান্ত্রষ
এপ্রাজ বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। আগন্তক বাহিরে দাঁড়াইয়া
অভিবাদন করিল এবং পাঁচথান মোহর এপ্রাজের সম্মুথে রাখিল।
স্থবর্ণের মধুর নিক্তন শুনিয়া লুৎকুলাখার চক্ষ্ জলিয়া উঠিল,—খাঁসাহেব এপ্রাজ নামাইয়া আগন্তককে অভ্যর্থনা করিল। সে কহিল,
"আহ্বন, বস্থন।" হিন্দু অভ্যন্ত কুন্তীত হইয়া কহিল, "সে কি কথা,
এমন গোন্তাকী কি আমি করিতে পারি ? আপনার সম্মুথে
বিসিব ? তাহার পূর্কো নিজের মাথাটাই নিজে কাটিয়া ফেলিব।
আমি নিতান্ত নাচার হইয়া আপনার আশ্রম্বে আসিয়াছি।"

"কি করিতে হইবে বলুন ?"

"ষেমন করিয়া হউক একবার শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ ক্রাইয়া দিতে হইবে।"

্ৰী "কাজটা অত্যন্ত কঠিন,—স্বাহমদবেগকে অস্ততঃ দশ স্বাশ্যকি দিতে হইবে।" আগন্তক দশধানা মোহর বাহির করিয়া এপ্রাজের পাশে রাখিল। লুৎফুলা আশরফি কয়ধানা বল্লের মধ্যে লুকাইয় কহিল, "আফ্রাসিয়াব খাও কি দশ আশরফির কমে ছাড়িবে ং" আগন্তক এইবার একটু হাসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মোট কত থরচ হইবে খাঁ-সাহেব ং" লুৎফুলা বহুক্ষণ ধরিয়া মন্তক কণ্ডুয়ন করিয়া ছির করিল যে, পঞ্চাশধানা মোহরের অধিক দাবী করিলে শিকার হাত-ছাড়া হইতে পারে; অতএব দশধান পাওয়া গিয়াছে, আরো চলিশধান দাবী করা যাইতে পারে। সে প্রকাশ্যে বলিল, "আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরো চলিশধান মোহর লাগিবে।" আগন্তক কহিল, "দিতে খীকার আছি; কিন্তু অর্জেকের অধিক অ্থাম দিতে পারিব না।"

"টত্তম কথা। আপনি এছানে অপেকা করুন,—আমি শাহজাদার সহিত দাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে চলিলাম।"

"আগস্কুকের নিকট হইতে আরে। দশখান মোহর লইয়া লুংফুলা থাঁ হাইচিত্তে লালবাগে প্রবেশ করিল। আগস্কুক তাদ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক গালিচায় উপবেশন করিব।

তথন রজনীর তৃতীয় প্রাহর প্রায় শেষ হইয়া আদিলাছে,—
লালবাগের ভিতর মহলের আলো নিবিয়া গিয়াছে। কেবল
ভাগীরথী-তীরে বিলাস-গৃহ আলোকোজ্জন,—স্কণ্ঠা গাহিকার
কলকণ্ঠোখিত মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি যেন দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া
লুৎফুল্লা থা কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাহজাদাকে অভিবাদন করি স

এবং আফ্রাসিয়াব থাঁর নিকটে গিয়া বসিল। আফ্রাসিয়াব থাঁ
অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং সেই বিরক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্ত
কুংফুলা থাঁর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। কুংফুলা তথন একথানি আশর্কি বাহির করিয়া তাহা আফ্রাসিয়াব থাঁর ক্রোড়ে
ফেলুলিয়া দিল। মন্ধানিসের মধ্যে আহ্মদবেশ ও আফ্রাসিয়াব
ব্যতীত আর কেহ আশর্কি দেখিতে পাইল না। আফ্রাসিয়াব
আশর্কি পাইয়া একটু নরম হইল। তথন স্বযোগ ব্রিয়া
কুংফুলা অতি ধীরে তাহার কর্ণমূলে কহিল, "জনাব! একবার
বাহিরে আসিবেন কি?" আফ্রাসিয়াব থাঁ উঠিল, লুংফুলাও
তাঁহার পশ্চাং-পশ্চাং আসিল, এবং একটী-একটী করিয়া আর
নয়টী আশর্কি আফ্রাসিয়াবের হাতে গণিয়া দিয়া কহিল,
"জনাব আলি! গোলামের গোন্ডাকী মাক হয়, বিশেষ গরজ না
থাকিলে আপনাকে এত তক্লিক্ দিতাম না। একজন হিন্দু
শাহজালার সহিত সাক্ষাং করিতে চাহে।"

"কত দিবে বলিয়াছে ?"

"দশ আশরফি।"

"তাহাতে হইবে না,—আহমদ আশরফি দে**থি**য়াছে।"

"তাহাকেও দশ আশরফি দেওয়াইব।"

রঞ্জনীর তৃতীয় প্রহর শেষ হইল,— আমকাননে অনেকগুলা পেচক ডাকিয়া উঠিল,— আহমদবেগ শিহরিয়া উঠিল। তাহা আক্রাসিয়াব খাঁ হাঁসিয়া কহিল, "কি খাঁ সাহেব। ভয় পাইলে না কি ?" খাঁ সাহেব ভূমিতে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া কহিল, "এই চিডিয়াগুলি আমার ছুষ্মন্। সে কথা যাক, কি বলিতে-ছিলে বল ?"

"একজন কাফের শাহজাদার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে,— নগদ দশ আশরকি পেশ্কশ্,"

আহমদ অভ্যাসবশত: হাত পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই ?"
তথন আফ্রাসিয়াব থা লৃংফুলাথাকে ডাকিয়া তাহার নিকট
হইতে আরো দশ আশরফি লইল এবং তাহা আহমদবেগকে
দিল। আহমদবেগ প্রসন্ন হইয়া কহিল, "তোমার কাফেরকে
ডাকিয়া আন, আমি জনাব আলিকে রাজী করিতেছি।" লৃংফুলাথা উভানের বাহিরে চলিয়া গেল এবং অপর হুইজন বিলাসগৃহে পুন: প্রবেশ করিল। যে অন্ধলারে আনিয়া একটা
মশাল আলিল; এবং তাহা একজন হরকরার হাতে দিল্লা তাহাকে
ঘাটের উপর দাড়াইতে আদেশ করিল; এবং থলিয়া দিল যে,
কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন বলে, সে শাহজাদার
আদ্রেশ দীড়াইয়া আছে।

সে বাজি য়খন বিআমগৃহে প্রবেশ করিল, তথন আহি বিগের অফ্রোধে ফর্কথ্সিয়র হিন্দুকে দর্শন দিতে স্বীক

হইয়াছেন। এই সময়ে সেই ব্যক্তি শাহন্ধাদার কর্ণমূলে অম্পষ্ট স্বরে কি কহিল। তাহা শুনিয়া শাহন্ধাদা আহমদ বেগকে কহিলেন, "বেশ! ঘাটের উপরে চৌকি দিতে বল,—দেইস্থানে হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

### সপ্তম পরিচেছদ

#### দিল্লী যাত্ৰা

বাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। লালবাগে ঘাটের উপরে হরকরা তথনও মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের নীচে লাওয়ারার ছিপে পূর্কদেশের নাবিকেরা অক্সচ স্বরে কথা কহিতেছে। শাহজাদা ফর্কথসিয়র চন্দন-কাঠ-নির্মিত বিস্তৃত আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন থকাকিছি হিন্দু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। সহসা একজন নাবিক কিঞ্ছিৎ উচ্চ স্বরে কথা কহিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হরকরা হাঁকিল, 'স্ম্সাম্,। একজন থাওয়াস্ ক্রতপদে নীচে নামিয়া গেল।

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমার নাম কি ?" হিন্দু কহিল, "আমার নাম হরনারায়ণ রায়।" "তোমার কি পেশা ?"

"আমরা পুরুষায়ক্রমে বাদশাহের গোলাম। স্বর্গাত শাহ-

জহান্বাদশাহের আমল হইতে আমরা রাজ্য বিভাগে কর্ফঃ করিয়া আসিতেছি।"

"তুমি কি কাজ কর !"

"আমি স্থবা বাঙ্গলার কামুনগোই।"

এই সময়ে পাঁচখানি ছিপ আসিয়া ঘাটের নীচে লাগিল।, যে খা এয়াস্ নীচে নামিয়া গিয়াছিল, সে ভাহার একথানিতে উঠিয়া অন্তচ্চ খবে জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠ মাণিকটাদ কোথায় ?" শেঠ অন্ত একথানি ছিপে ছিলেন; তিনি কহিলেন, "আমি এথানে,—কাঁটা কি নৌকাভেই লাগাইব না কি ?" খাওয়াস্ ভাহার নিকটে গিয়া কহিল, "চুপ শেঠজি! ঐ লোকটা কে বলিতে পার ?" যে ক্ষুক্তকায় হিন্দু শাহজাদার সহিত বাক্যালাণ করিতেছিল, দূর হইতে ভাহাকে দেখিয়া মাণিকটাদের মুখ গুকাইল, "সর্কনাশ! খাঁসাহেব, উহাকে চিন না ?" খাওয়াস্ বিশ্বিভ হইয়া কহিল, "না ।"

"মূর্শিদকুলির বিশ্বস্ত অক্সচর, দেওয়ানী শেরেকার প্রধান কর্মচারী এবং আমার প্রধান শক্ত কাক্সনগোই হরনারায়ণ রায়।" "দেখ শেঠজি, রাজি বলিয়া প্রথমে লোকটাকে চিনিতে পারি নাই। লোকটা একদিন শাহজাদার দ্বাধার আসিয়াছিল বটে। কি মংলবে আসিয়াছে বলিতে পার দেশ

, "নিশ্চয় টাকার সন্ধান পাইয়াছে।"

"তোমরা টাকার কথাটাই পূর্ব্বে ভাব, কিন্তু সামান্ত টাব জন্ম কায়নগোইএর মত পদস্থ ব্যক্তি এত রাব্বিতে শাহসাদা

Mr.

সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে কেন ? দেওয়ানের পেস্কার তোমাকে ডাকিয়া আনিলেই পারিত; এবং তোমাকে নিষেধ করিয়া দিলেই তোমার হাত বন্ধ হইয়া যাইত। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অস্তু কোন মংলবে আসিয়াছে।"

ুক্র সনয়ে গদাবকে আর একথানি ছিপ্ ইইতে এবজন
পূর্ব্বদেশীয় মালা হাঁকিল, "ইলাকা শাহান্শাহী নাওয়ারা,—ছিপ্
তকাং।" অন্ধারে আর একখানি ছিপ্ অতি জতবেগে
আদিছেছিল,—ভাহা ইইতে একজন উত্তর দিল, "আমল্
শাহান্শাহী-পথ ছাড়।" তৎক্ষণাৎ বহু নাবিক একত্ত ইইয়া
ছিপের জন্ম পথ করিয়া দিল। দেপিতে দেখিতে ছিপ্থানি
বাটে আদিয়া লাগিল। খাওয়াস্ মাণিকটাদকে কহিল, "তুমি
অন্ধলারে লুকাইয়া থাক,—বাগপারটা কি জানিয়া আদি।"
ছিপ্ বাটে লাগিলে সে কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপ্
কোথাকার ?" কর্ণধার কহিল, "বিহারের স্থাদারের; থাস্
দরবার ইইতে রোকা আদিয়াছে।" একজন দীর্ঘাকার তুরাণী
ছিপ্ ইইতে উঠিয়া কহিল, "দিন ছনিয়ার মালেক হিন্দুয়ানের
বাদশাহ শাহআলম বহাদর শাহের জয় হউক।" থাওয়াদ্
কহিল, "কে, রৌশন্থাঁ। ?"

"হা জনাব, মেহেরবান সাহেব**জালাকে এখনই এতা**লা দিতে হইবে।"

্ত্ৰ "এতালা দিতেছি, শাহাজাদা এথনো শয়ন করেন নাই।" ে "বাচিলাম! এক মাদে লাছোর হইতে আদিয়াছি। শাহজাদার ভকুম, সাহেবজাদা যেখানেই থাকেন, সেইখানেই তাঁহাকে রোকা পৌছাইয়া দিতে হইবে।"

"রোকা বড়ই জরুরি দেখিতেছি ?" "অনেক কথা আছে, পরে জানাইব।"

ধাওয়াস্ ঘাটের উপরে উঠিয়া একজন চোপদারকে ভাকিলু।
চোপদার দশ-বারজন হরকরা শইয়া ঘাটের হই পার্থে দাঁড়াইল।
ভখন খাওয়াস্ ফর্কখসিয়রকে অভিবাদন করিয়া কহিল,
ভনাব! জাঁহাপনা শাহানশাহের হকুম লাহার হইতে
শাহানশাহী আহদী রৌশনে ছনিয়ার হকুমনামা লইয়া
আসিয়াছে।

কর্কথসিয়র তাহা শুনিয়া কহিলেন, "হরনারায়ণ। তোমার যদি
সহিত কথা কহিয়া অত্যক্ত প্রীত হইলাম। তোমার যদি
কিছু আরজী থাকে তাহা অন্ত সময় শুনিব। রাত্রি অধিক
হইয়াছে পিতার নিকট হইতে জ্বকরী সংবাদ আসিয়াছে।
এখন হইতে তুমি যথনই আসিবে, তথনই আমার সাক্ষাৎ
পাইবে।"

হরনারায়ণ এতক্ষণ মিষ্ট কথায় শাহজাদাকে তুট করিতেছিলেন, ভাই তুইটীর কথা তুলিবার সময় পান নাই শাহজাদার
কথা শুনিয়া তুঃখিত মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। লাহোর
হইতে য়ে আহদী পত্র লইয়া আসিয়াছিল, দে দূরে অপেক্ষা
করিতেছিল। হরনারায়ণ দূরে চলিয়া গেলে, দে নিকটে
আসিল, এবং অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। খাওয়াস্ রূপ

খালায় করিয়া পত্র লইয়া ফর্কখসিয়রের সম্মুখে ধরিল। তথন তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

পত্রপাঠ করিয়া ফর্কখসিররের মুখ শুকাইল। তিনি বিক্কত কঠে থাওয়াস্কে কহিলেন, "আহমদ বেগকে ডাকিয়া আন।" আহ্বাদ বেগ আসিলে ফর্কখসিয়র তাঁহাকে কহিলেন, "সংবাদ অশুভ, বাদশাহের শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে। পিতা আমাকে এখনই দিলী যাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

আহমদবেগ বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিল্লী যাইতে হইবে, এখনই ?" পাত্রবাহক আহদী কহিল, "জনাব!
শাহজাদার হকুম, আপনি বিলম্ব না করিয়া সমস্ত কৌজ লইয়া
দিল্লী যাইবেন।"

 আহমদ। সমন্ত ফৌজ লইয়া বাইতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন।

ফর্রুথসিয়র। কত টাকা প্রয়োজন ?

আহমদ। হিসাব করা আমার পক্ষে একেবাবে অসম্ভব। বথ্শীকে ডাকিব কি ?

ফর্কখসিয়র। বখ্শীকে ডাকিলে কি হইবে, **আন্দাজ** করিয়া বলিতে পার না ?

আহমদ। শাহজাদা। এত বিছা থাকিলে এতদিন স্থবাদার

 ন্ম। আসদ থাঁ অন্থাহ করিয়া বধ্শী করিবেন বলিয়া
 ন, কিন্তু বিদ্যার দৌড় দেখিয়া জুল্ফিকার থাঁ তাড়াইয়া

 বিদ্যার দৌড় দেখিয়া জুল্ফিকার থাঁ তাড়াইয়া

থাওয়াস্। জনাব! গোলামের গোন্তাকী মাফ হয়, সমত স্থবাদারী ফৌল দিল্লী লইয়া যাইতে হইলে সর্কসমেতঃ অস্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

ফর্রুথসিয়র। সমস্ত ফৌজ লইয়া গেলে চলিবে কেন ?
আহমদ। তবে কত ফৌজ লইয়া যাইবেন ?
ফর্রুথসিয়র। অর্দ্ধেক।
আহমদ। তাহা চইলে পঁচিশ লাখ টাকা।

ফর্কথসিয়র। তহবিলে ক'ত টাকা আছে ? খাপ্যাস। তই ভিন্ন হাজাবের অধিক নতে। তবে

খাওয়াস্। ছই তিন হাজারের অধিক নহে। তবে শেঠ মাণিকটাদ 'বোধ হয় সমস্ত টাকাই আনিয়াছে।

ফর্**রুথ**সিয়র। দশ লক্ষ।

থাওয়াস্। জনাব!

ফর্কৃথসিয়র। আহমদ বেগ! এখন উপায় ?

আহমদ। চিন্তা কি জনাব ? যে টাকা আসিয়াহে তাহা
লইয়া এলাহাবাদ পৌছিতে পারিব, দেখানে সৈমদ আকুলা থাঁ
আছেন, ছবেলারাম নাগর আছে, ইটাবাতে আলি আশগর
শা আছে। পথে টাকার প্রয়োজন হয় পাটনায় োদেন আলি
শা আছেন।

ফর্কখনিয়র। আহমদবেগ! ভোমার বৃদ্ধি-স্থান্ধি একেবারে লোপ-পায় নাই দেখিতেছি। আমি এখনই যাতা করিক্তিক্তি কুচের হতুম জারি কর।

রাত্রিশেষে লালবাগের চারিদিকে আফ্রকাননে

বাজিয়া উঠিল। তাহা ত্রনিয়া চারিদিকের গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, কারণ বাদশাহী আমলের মোগল দেনা বে পথে চলিত, দে পথে চারিদিকে এক কোশের মধ্যে লোকের মানসম্থম রক্ষা করা অসম্ভব হইত। চারিদিকে হাজ্মর-হাজার মশাল জালিয়া, দেনাগণ তাম্ব নামাইয়া বাঁথিতে আরম্ভ করিল, আহদীগণ গরুর গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইল, শকটচালক প্রহার হজম করিয়া বলদ খুজিতে গেল, তখন শাহজাদা কর্রুখসিয়র বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া নর্ভকীগণকে বিদায় দিলেন, এবং অসীম ও তাহার ভাতাকে জিজ্ঞাসং করিলেন, "আমি এখনই মুশিদাবাদ পরিত্যাগ করিব, তোমরা কোথায় যাইবে ?" উভয়ে কহিল, "শাহজাদার অমুমতি হইলে স্থামরা দিলী যাইব।"

"তবে আমার সহিত চল, আমিও দিলী যাইব। অনেক দূর একসঙ্গে যাইব, ভোমাদের মত গুণবান সদী পাইলে। গীতবাছো আনন্দে দিন কাটিয়া যাইবে।"

পরদিন প্রত্যাধ হবা বালালার রাজস্ব বিভাগের দেওগান মূশিদকুলি থান্তন নগরে প্রাসাদের বাতায়ন পথে দেখিলেন যে হ্বাদারী কৌজ বাদশাহী নাকারা বাজাইয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

#### অফ্টম পরিচ্ছেদ

#### গঙ্গাতীর

শীতের প্রারম্ভ; শিবিরের খন আবরণে শ্রামল দুর্ঝাদল ্ভল হইয়া উঠিয়াছে। তথনও স্বর্ঘোদ্য হয় নাই; প্রথম উষার ক্ষীণ গুলালোকে মূর্শিদাবাদের পরপারে ভাগীরখীতীরে এক শুত্রবদনা শ্রামান্দী রমণী দেব-পূজার জন্ত পুপ্পচয়ন করিতে-हिल्लन। उँगारनद निष्म कीनकाम जागीवरी अवाश्जि। একটী-ছুইটী করিয়া স্নানার্থিনী কুলললনাগণ গঙ্গাতীরে আসিতে-ছিলেন। রমণীর মন সেদিকে ছিল না: তিনি একাগ্রচিতে কুম্মচয়নে নিযুক্ত ছিলেন। এক দীর্ঘকায়া বমণা বহুমূলোর শালে আত্রগোপন কবিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছিল। তিনি পর্কোক্ত রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?" প্রথমা প্ররকর্তীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রশ্নকর্ত্তী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, বিভালস্কার ঠাকুরের মেয়ে ছুর্গা! তুমি এই শেষ রাত্রিতে কি করিতেছ বাছা ?" প্রথমা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "শেষ রাত্রি কি ক্ষেঠাই-মাণ সুর্যা উঠিতে কি আর विलय আছে ? ঐ तन्य, ইशांतरे मासा आम-नाह्य छेलात्त्र ডালে রৌদের আভা পডিয়াছে।"

"ওমা, তাই বুঝি! আমি ভাবিতেছি, সবে চারি প্রশন্ত শেষ হইয়াছে। আহা! কাল রা'তে মুমাইতে পারিস ন বুঝি ? "কেন ঘুমাইতে পারিব না জেঠাই-মা ?" "এই নানান রকম হুর্ভাবনায়-ছুন্চিস্তায়-আর কি !" "কিসের হুর্ভাবনা,— হুর্ভাবনা শুক্রর হুউক।"

"তোর এই বয়স—এখন সাধ-আহলাদ করিবার সময় ভাষার বদলে ভগবান ভোকে কি করিয়া রাধিয়াছে বল দেখি।"

"সকলের অদৃষ্ট কি এক রকম জেঠাই-মা? আর-জন্মে যাহা করিয়াছি, এই জন্মে তাহার ফল পাইতেছি,— তাহার জন্ম তৃঃথ কি ? ভগবান দাদার সংসার বজায় রাখুন, তাহা হইলেই আমার সব দিক বজায় থাকিবে।"

"ভাত বটেই, তাত বটেই! তবুও আমাদের মন কি
বুঝে মা?" এই বলিয়া রমণী বছমূল্য শালের কোণ নয়ন-কোণে
দিয়া ওজনেত্র মার্জনা করিলেন। পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, "বলি, হাঁ৷ তুর্গাঁ?"

"কি বল না, জেঠাই-মা ?"

় ''রায়-গৃহিণী ছোট রায়কে না কি বাড়ী হইতে ভাড়াইয়া দিয়াছে।"

''তাড়াইয়া দেয় নাই। তবে দাদা বড় বদরাগী মাছ্য— তিনি কোন কথা সহু করিতে পারেন না, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

্র "ভোদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে ত ?"
ভেঠাকেন করিয়া যাইবে না ? সন্ধ্যাবেলা দাদার সঙ্গে দেখা

করিতে আসিয়া সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। দাদার সঙ্গেও গিয়াছে।"

"আহা তোর প্রাণে বড় লাগিয়াছে না ?" 🥜

"লাগিবে না ক্লেঠাই মা? তোমার পোষা বিজালটী হারাইয়। গিয়াছিল বলিয়া, তুমি তিন মাদ গ্রামের পথেনুপথে কাঁদিয়া নেড়াইয়।ছিলে, দে কথা মনে আছে? আর ভূপ আমার কে? বিধবা ইইয়া য়ে দিন পিত্রালয়ে কিরিয়া আদি, দেইদিন এক বংদরের শিশু আমার কোলে তুলিয়া দিয়া, বড় জেঠাই-মা মায়েষ করিয়াছি জেঠাই-মা?" ছুর্গা-ঠাকুরায়ীর কঠ রুক্ধ ইইয়া আদিল। তাহা দেখিয়া জেঠাই-মা বলিয়া উঠিলেন, "তা বটেই ত, তা বটেই ত। আহা ছেলেমায়্বয়। অসীম নিজে গেল, লুভ্পেনকে লইয়া গেল কেন ?"

"কি জানি জেঠাই-মা,—পরের কথা কেমন করিয়া বলিব।" "অসীমণ্ড তোর বয়সী।"

"ছেলেবেলার খেলার সাথী।"

"তাহার জন্ম মন কেমন করিতেছে না তুর্গা 🤊

"বড়-দাদা পুরুষ মাস্থ্য,—এখন বয়স হই ... ছ,— তাঁহার জন্ত মন-কেমন করিতে যাইবে কেন ? এত দিন বড়-দাদা ত বিদেশে যাইতেন, কেবল ভূপুর মুখ চাহিয়া সকল যারণা, অত্যাচার, লাঞ্চনা সহ করিয়াছিলেন। জেঠাই-মা, ভূপু যে আমার অন্ধ ু বম্পীর গলা ধরি: আমিল। তাহা দেখিয়া জেঠ

দ্বিতীয়বার বহুমূল্য শালের কোণ নয়নে উঠাইলেন; এবং কথাট। উন্টাইয়া লইবার জন্ম জিঞ্জাস। করিলেন, "হা বাছা, কাল রাত্রিতে কি তোর সহিত নবীনের দেখা হইয়াছিল?"

তুর্গাঠাকুরণী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কোন নবীন, জেঠাই-মা 2"

"নবীন নাপিত।"

"হইয়াছিল।"

"কোথায় ?"

"ষষ্ঠীতলার মাঠে।"

"কত রাত্রিতে <u>?</u>"

"এই প্রথম প্রহরের শেষে।"

 "এত রাত্রিতে একা ষষ্ঠীতলার মাঠে কেন গিয়াছিলি বাছা ?"

ভূগা প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি যপন মোহরের থলিয়া লইয়া একাকিনী রাত্রিতে নিজ্জন প্রাস্তরে অসীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তথন সমাজের কথা, লোক-নিন্দার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ভূপেনকে তিনি পুলাধিক ক্ষেহে পালন করিয়াছেন। সে যে অর্থাভাবে, এমন কি অয়াভাবে কষ্ট পাইবে, এই ভূশিস্তা অপর চিস্তাকে সহাল আক্ষণ-কল্লার মন হইতে দ্র করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাকে বিব্রুত দেখিয়া এটার নয়নয়য় উল্লাসে উজ্জল ইইয়া উঠিল। ভূগা তাহা দেখিয়া জিয়াই-মার আকশ্যক ক্ষেহের কারণ ব্রিতে পারিলেন; এবং

ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা পরে বলিব ছেঠাই-মা,— সে বড় গোপন কথা,—সময় হইলে আপনা হইতেই জানিতে পারিবে।" প্রোচা আর কথা না কহিয়া ঘাটে নামিলেন। ছুর্গ পূস্প-চয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিভালস্থার মহাশ্য পূজায় বদিবার উপক্রম করিতেছিলেন:
এবং পুল্পের অভাব দেখিয়া পুত্রবধৃকে কল্পার বিলম্বের কারণ
জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় তুর্গা আদিয়া ঠাকুল গণের
সম্ম্থে দাঁড়াইলেন। কল্পার মূথ দেখিয়া পিতা বিশ্বিত হইয়
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা, মূথখানা মেঘের মত গল্পীর
কেন শৃ" তুর্গা কিপ্রহন্তে পূজার সজ্জা করিতে করিতে কহিলেন,
"কিছু না, বাবা।" হরিনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমি
বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি আমি তোমার পিতা। তুমি
বৃদ্ধিন্তী, তোমার স্থাকি অসাধারণ। আমি স্বয়ং তোমাকে
শাস্ত্র শিকা দিয়াছি! কিন্তু তোমার মূথ দেখিয়া তোমার
স্বণ্যের ভাব আমি যে পুঁথির মত পড়িতে পারি মা! কি
হইয়াতে বল।"

"পূজার পরে বলিব।"

"না, তুমি এখনই বল। বিশেষ কারণ না হইলে, তোমার জগজ্জননীর মত স্থলর শাস্ত মুখখানি সহসা গভীর হইয়া উঠে নাঃ জুল আনিতে বিলম্ব হইল কেন ?"

"গন্ধার ঘাটে ঘোষেদের বাড়ীর বড় জেঠাই-মার সলে দে।' ইইয়াছিল।" "ভাল। বিলম্ব করিলে কেন?"

"তিনি কতকগুলা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।"

"দেটাত একটা মহাপাতক। তাহার সঙ্গে এত কি কথা মাণু বড-বৌ উত্তর্রাটী কুলের কলঙ্ক।"

্রবাবা, আমি জীবনে আপনার কাছে কোন কণা লুকাই নাই, আজিও লুকাইব না। আমি বোধ হয় মনের আবেগে একটা অক্সায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"সেই জন্মই ত বলিতেছি, কি হইয়াছে আমাকে বল।"

"বাবা, কাল রাত্রিতে বড়-দাদা ও ভূপু জন্মের মত বায়-বাড়ী ত্যাপ করিয়া গিয়াছেন।"

"তাহা শুনিয়াছি।"

"গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার পূর্বেক তাঁহার। দাদার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বড়-দাদা দাদাকে বলিলেন ষে, তিনি বিশেষ কাজের জন্ম দিল্লী যাইতেছেন, এবং শীঘ্রই ফিরিবেন। দাদাও তাহাই ব্ঝিলেন; কিন্তু বাবা, মাহুষের মুখ দেখিলে মনের ভাব ব্ঝিতে পারা যায়,—সে কথা পুরুষ মাহুষে ভূলিয়া যায়; আর সে ভাব আমরা যত সহজে ব্ঝিতে পারি, তত স্হজে পুরুষে পারে না। বড়-দাদা ও ভূপেনের মুখ দেখিয়া ব্ঝিলাম যে, তাহারা জ্যের মত বায়-বাড়ী ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াতে এবং সহজে ফিরিবে না।"

"সে কথা সত্য।"

"বে-দিন স্বামীর ভিটা ছাডিয়া আপনার সঙ্গে চলিয়া আসি,

তাহার পর-দিন বড় জেঠাই-মা ভূপুকে আমার কোলে দিয়া মুর্গে গিয়াছেন। ভগবান আমাকে সম্ভান দেন নাই; কিন্তু, ভপকে পাইয়া আমি সে অভাব অমুভব করি নাই। সতর বৎসর তাহাকে কোলে করিয়া মাত্রুষ করিয়াছি। বাবা। কাল সন্ধ্যাবেলায় যথন তাহার দৃষ্টিহীন চোৰ তুইটীতে বিদায়ের আভাস দেখিতে গাইরাছিলাম, তথ্য আমার আর জ্ঞান ছিল না। তুই ভাইয়ের পথের সম্বল যে কি আছে, তাহ। আমি জানি। আমার মনে হইল যে, হয় ত কালই ভূপ অলাভাবে কণ্ট পাইবে। যে মাতৃহীন শিশুকে এতদিন পুলাধিক যত্নে ও স্নেহে পালন করিয়াছি, সৈ যে ক্ষধার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এই চিন্তা আমাকে মুহর্তের জন্ম পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় স্বামীর ঘর হইতে যাহা কিছু আনিয়াছিলাম.—সমাজ-শাসন ও লোক-লজ্জা ভলিয়া, গিয়া—ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলেন, দেইগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তাহাদিগকে ঘুরিয়া আসিয়া ষ্টিতলার মাঠ পার-হইতে হইবে, অথচ আমাদের খিড়কীর ছয়ারের পরেই ষষ্ঠাতলা সেই জন্ম থিডকীর ছয়ার দিয়া বাহির হইয়া ভাহারের ধরিলাম। মোহরগুলি দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছি, ভখন কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমারা কি চাও ?' বড়-দাদা বলিলেন, 'কেন ?' সে আমার ও বড়-দাদার মুখের দিকে চহিয়া বলিল, 'কে, ছোট হজুর ? অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আভি नवीन ।"

"নবীন নাপিত! মা, তাহার সহিত **ঘোষ-গৃহিণীর কি** সম্পর্ক জান ?"

"জানি !"

"মা হুৰ্গা! যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ;—নিজের সম্পত্তি পালিত পুত্রের ভবিশুৎ মন্ধল-কামনায় দান করিয়াছ, উত্তম করিয়াছ। তবে আমাকে জিজ্ঞানা করিলে ভাল হইত।" "বাবা! তুমি যে তথন রায়-বাড়ী।"

#### নবম পরিচ্ছেদ

#### বিভালস্কারের বিচার

সেইদিন ছইদও বেলায় অক্ষয় গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এক মহতী সভার অধিবেশন হইায়ছিল। গৃহস্বামী মহাকুলীন, এবং তিনি বছ কুলীন-ক্যার পাণিপীড়ন করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্ধীর রাক্ষণ-সমাজে স্বীয় প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে বিভালকারের পরেই তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ; কিন্তু তাঁহাতে ও ইরিনারায়ণ বিভালকারে একটা বিষম প্রভেদ ছিল। কিশোর বয়স হইতে অসংখ্য কুলীনের কুলরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ায় গাঙ্গুলী মহাশয় সরস্বভীর প্রতি কৃপাক্টাক্ষণাত করিবার অবসর পাননাই; অত্য তাঁহার আহ্বানে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে চতুম্পার্শের গ্রাম-সমূহের ব্রাহ্মণগণ সম্বেত ইইয়াছেন। অক্ষয় স্বয়ং স্বে

সভার সভাপতি। তিনি বলিতেছেন, "ওহে রামচন্দ্র! কেবল বিজ্ঞা থাকিলেই হয় না, কুলমর্থ্যাদার বিশেষ প্রয়োদ্ধন ?" তাহা ভানিয়া বৃদ্ধ হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "তা ত বটেই,—কুলমর্থ্যাদা থাকিলেই যথেই,—বিজ্ঞা থাকে কি না থাকে, তাহাতে কি আনে-যায়। দেখ, হরিনাবায়ণের যদি বিজ্ঞা না গাকিয়া কুলম্থ্যাদা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঘরে এমন ঘটনা কথনই ঘটিত না।"

চঙীমঙপের একপ্রান্তে একথানি কুশাদনের উপরে এক বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিকেশব! নিজের ঘরের কথাটা ভূলিও না।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্কেই, চটোপাধ্যায়-কুল-পুদ্ধর গর্জন করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমার ঘরের কথা? এত বড় স্পদ্ধা! তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?"

উভয় বৃদ্ধকে মল্লযুদ্ধে উছাত দেখিয়া, গৃহস্থামী তাঁহাদিগের মধ্যে দাড়াইয়া কহিলেন, "দকল সামাজিক কাজেই তোমরা ছইজন বিবাদ বাধাইয়া কর্ম পণ্ড করিয়া থাক। আমাজি কিন্ধ তাহা হইবে না। থাম, স্থির হও।" উভা আমান গ্রহণ করিলে গান্ধলী মহাশয় কহিলেন, "দেখ, এত বড় একটা পাপ আমাজ্-সমাজের মধ্যে গোপন রাখিলে দেশের সর্বানাশ, সমাজের সর্বানাশ এবং সকলেরই সর্বানাশ হইবে। স্থতরাং এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা আবস্থক।" হরিকেশব কহিলেন, "বংগাটা উচিত কথা অক্য; কিন্ধ পারিয়া উঠিবে কি ? হিন্ধু রাজার

রাজা ত নম, দেশ এখন মুদলমানের। নবাবের প্রিয়পাত হরনারায়ণ স্থাং বিভালস্কারের সহায়। হবিনারায়ণের কি কিছু ক্রিয়া উঠিতে পারিবে ?"

'ধর্ম আছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এখনও ধর্ম আছেন;
এখনও দিন রাত্রি হইতেছে, চক্র-স্থাের উদয় হইতেছে।
স্থাত্রাং পাপ কখনও গোপন থাকে না। এ কথা বায়-গৃহিণীর
কর্ণে উঠিরাছে। তিনি পুণ্যশীলা, দেবদিজে ভক্তিমতী। তিনি
কখনও পাপকে আশ্রম দিতে পারেন প তিনি বলিয়া
পাঠাইয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, এই হুইজন মহাপাতকীর
শান্তি দিতে হুইবে।"

"হরনারায়ণ রায়-গৃহিণীর তুলনায় অতি কুজ হইলেও, একেবারে বে তাঁহার করতলগত, তাহা নহে; স্ত্তরাং কার্ত্নগোই নিজে না বলিলে বিভালস্কারের কথায় আমি নাই!"

"দেখ হরিকেশন থুড়া, তোমার যথন জাতি যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তথন এই অক্ষয় গাঙ্গলী বৃক দিয়া পড়িয়া তোমার মৃথ রক্ষা করিয়াছিল,—আজি তাহার প্রতিদান কর ! হরিনারায়ণ বিভালয়ার আমার চিরশক্র,—আজীবন আমায় অপমান করিয়াছে। বিভার অহলারে সে বলিয়া বেড়ায় যে, কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হয় না; নবধা কুললক্ষণ ব্যতীত কুলীনপুত্র বান্ধণই নয়। সে আমাকে অবান্ধণ বিলিয়াছে,— স্বতরাং প্রকারায়ার জারজ বলিয়াছে। কাছনগোই হরনায়ায়পের

আপনার। ইচ্ছা করিলে দিনকে রাত্রি করিতে পারেন, হাত্রিকে দিন করিতে পারেন—

রাম। বাজে বক্তৃতা রাখ। লোকটা ছোট রায় কি না, তাহা ঠাহর করিয়া দেখিয়াছিলে ?

নবীন। দেখিব কি দেবতা, কথা কহিয়াছিলাম, পুণাম কবিয়াছিলাম।

রাম। ভাল কথা। স্ত্রীলোকটা যে ছুর্গাঠাকুরাণী তাহ। কি করিয়া চিনিলে ?

নবীন। দাদঠাকুর! প্রামের স্ত্রীলোক, ছইটড়ি বংসর এই প্রামে কাটিয়া গেল, চলন দেখিলে বলিতে পারি কোন বাড়ীর মেয়ে।

রাম। দেখ নবীন! কথাটা সামাতা নহে,— গ্রামের একজন প্রধান আপ্লণের জাতিপাতের কথা। আক্ষকার রাজি; ভাহার উপর ষণ্টাভলার মাঠ, তুমি কি সে স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়াছিলে পূ নবীন। আজে না। দেবতার অবিদিত কিছুই নাই।

আমি আর কি বলিব, ও-দকল স্ত্রীলোক কি কথা কহিয়া থাকে। রাম। সে যে হরিনারায়ণ বিভালস্কারের কন্তা তুর্গানী, তাহা নিশ্চয় চিনিয়াভিলে গ

নবীন। আজে ইা দাদাঠকুর, কিরীটেশ্বরীর মার দিব্য।
এই সুময়ে চন্তীমগুপের প্রাস্ত হইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া
উঠিলেন, "দেখ রাম! নবীনের কথায় বিশাস করিয়া একজন
ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যত করা উচিত নহে।"

নবীন। কেন বল ত ঠাকুর ? আমি কি তোমার পাক। ধানে মই দিয়াছি না কি ? নবীন জাতিতে নরস্কর বটে কিন্তু তাহার কথার মূল্য আছে,—নঃস্কলর সমাজে তাহার খাতির আছে। গাঙ্গুলী ঠাকুর ডাকিয়াছিলেন সেই জগু আসিয়াছি; নতুবা নবীন সাধিয়া কাহারও ঘরে যায় না।

অক্ষয়। নবীন, চটিও না। দেখ হরিকেশব পুড়া, নবীনকে আমরা সকলেই চিনি, সে সহজে মিথ্যা কথা কহে না। হরিনারায়ণ বিভালফারের বিধবা ক্তা ছুগা একপ্রহর রাত্তিতে একাকিনী অসীম রায়ের সহিত বন্ধীতলার মাঠে কিছু হরিস্বংকীর্তন করিতে যায়নাই। এখন সমাজরক্ষার জন্ম আপনারা কি ব্যবস্থা করিবেন ক্যন।

হরি। ব্যবস্থাকি ভাহা তুমিই কর অক্ষয়।

জক্ষয়। নিমন্ত্ৰণ বন্ধ, রজক নাপিতৃ বন্ধ, অত সমাজে হরিনারায়ণের নিমন্ত্ৰ ইলে আমাদের আমের কেহ যাইবে না।

হরি। অতি উত্তম কথা।

রাম। একটা কিন্তু গোল রহিয়াগেল খুড়া, স্ত্রীলোকটা ছুগা কি অপুর কেহ তাহা প্রমাণ হইল না।

এই সময়ে চঙীমওপের প্রান্ত ইইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাম! এই কি রাটায় কুলীন সমাজ ? হরি-কেশবের সধবা কতা স্বামীগৃহ হইতে মুসলমানের সহিত কুলতাগ করিল, ভাহার প্রতিকার হইল না; অথচ প্রমাণের অভাব সত্তেও হরিনারায়ণের জাতিনাশের ব্যবস্থা ইইল ?" বৃদ্ধ স্থারিকেশব কম্পিত-কলেবরে উঠিতে উঠিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার কন্তা কুলত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে তোর কি ?" উভয়ে বচনা আরম্ভ হইল। ক্রমে মল মুদ্দের উপক্রম দেখিয়া, অন্য সকলে তাহাদিগকে ধরিয়া স্থানাস্তরে লইয়া গেল। বিষ্য গোলযোগ আরম্ভ হইল। সভা ভক্ষ হইল।

সকলে ক্রমে-ক্রমে গৃহে ফিরিতেছে দেখিয়া, রামচক্র অক্রকে জিজাসা করিলেন, "অক্র দাদা, স্থির হইল কি ?" অক্র হাসিয়া কহিলেন, "আবার কি, আমি যাহা বলিলাম তাহাই।"

"ভাল করিলে না অক্ষয় দাদা। বড় ঘরের কথা, প্রমাণটা নিতাক্ত অল্ল। কি জান বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।"

"ধর্ম আছেন রামচক্র, ধর্ম আছেন।"

"দে ৰুপাটা তুমিও ভুলিও না। বিছালহার ছুমু্ধ বটে, 'কিন্তু সে প্রকৃত বাহ্মণ। ছুর্গাকে আমি চিনি, সে কুলটা নহে।"

## একাদশ পরিচ্ছেদ বডর পিরীতি

অপরাফে চিন্তারিও বদনে বৃদ্ধ হরিনারায়ণ বিভালকার ধীর পাদক্ষেপে হব। বাঙ্গলার প্রধান কাছনগোই হরনারায়ণ রায়ের প্রাশাদসম অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। হরনারায়ণ ভবন আহারাক্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্থকোমল 
ছগ্ধফেননিভ শ্যায় শয়ন করিয়া. স্থণীর্ঘ কাককার্যাথচিত 
আলবোলার সটকায় মুখ লাগাইয়া হরনারায়ণ তলামর
হইয়াছিলেন; শ্যার এক প্রান্তে বিসিয়া একজন ভৃত্য তাঁহার
পুদদেবা করিতেছিল। বিভালকারের পদশনে তাঁহার নিলাভল
হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভট্চাছ যে,
অসম্য়ে কি মনে করিয়া?" হ্রিনারায়ণ বিষধ্ন বদনে কহিলেন,
"বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি ভাই, এখন তুমি উদ্ধার না
করিলে আর মান থাকে না।"

"তোমার আবার বিপদ কি হে ? পরের চাকুরী কর না, কোন ঝঞ্চাট নাই, উদরালের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, আমিত দেখি যে শাহ আলম আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই।"

"রহস্তের সময় নয় হর, বিষম বিপদে পড়িয়ছি; এখন ডুমি রক্ষানাকরিলে আমার আর উপায় নাই।'

হরিনারায়ণ শয়ার এক আস্তে উপবেশন করিলেন। ° -হরনারায়ণ জ্ঞিসা করিলেন, "এমন কি গুরুতর কথা হে।"

"অক্ষয় গাঙ্গুলি আনার হরিকেশব চট্টোপাধাায় ষড়ংজ্ঞ করিয়া আনাকে সমাজ্চাত করিয়াছে।"

"তোমাকে সমাজচাত? বল কি? তুমি হরিনারায়ণ বিভালধার একটা মেশবিখ্যাত পণ্ডিত; তোমার ভয়ে বাঙ্গলা-ংদেশের সকল কুলীন একখাটে জল খায়; আর কুলাদিশি কুল অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধায় তোমাকৈ সমা**জচাত** করিল ? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ না কি ?"

"স্থপ নহে ভাই, বিষম সতা। হরিকেশব লোক দিয়া বলিনা পাঠাইরাছে যে, আজি হইতে আমার রজক নাপিত বন্ধ। তুর্গাকে বদি দূর করিয়া দিই এবং যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজ আমাকে পুনরার গ্রহণ করিবে।"

"হুৰ্গার অপরাধ ?"

"সে ব্যাভিচারিণী "

"এ কথা কে বলে ?"

"ভোমার স্ত্রী।"

"আমার জী ?"

"হাঁ তোমার স্ত্রী।"

"প্রমাণ ১,"

"নবীন নরস্কর।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখন দাবায় বসিবে বলিতে পার?

''উন হব! কলা রাত্রিতে অসীম ও ভূপেক্র যথন গৃংজ্যাগ করিয়া যায়, তথন ছগা ভূপেনের জনা অত্যন্ত কাতরা হইয়া অন্ধলারে একাকিনী ষষ্টিতলায় গিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া আসিমাছিল। সেই সময়ে নবীন নাপিত ভাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল! ছগা যদি আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া ঘাইত, ভাহা হইলে কোন কথা হয় ত উঠিত না; কিছু সে শৈশব হইতে ভূপেনকে লালন পালন করিয়াছে এবং তাহাকে পুত্রাধিক স্কের করে; সে দেশতাগ করিয়া যাইতেছে শুনিয়া তুর্গা দিন্দিক্
জ্ঞানশুন্যা ইইয়াছিল। আমি এখানে ছিলাম বটে, কিন্তু স্থলনি
ত গুহে ছিল; তুর্গা সচ্ছন্দে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিত।
নবীন তথনই আসিয়া গৃহিণীকে জানায় যে, সে একপ্রহর রাজিতে
আন্ধনরে মাঠে অসীম ও তুর্গাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অছ্য প্রভাতে তোমার পত্নীর আদেশমত নবীন এ কথা গ্রামময় প্রচার
করিয়াছে এবং তাহারই আদেশমত প্রামের সমস্ত কুলীন অক্ষয়
গাঙ্গালর গৃহে সমবেত ইইয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে।
দেখ ভাই, আমি বৃদ্ধ রাগ্ধণ, তোমার আপ্রিত; যদি কোন
কারণে অসীম তোমার বা গৃহিণীর অপ্রিয় হইয়া থাকে, সে জন্য

"কি বল ভট্চাজ, গৃহিণী কায়ছের মেয়ে, আর ভোমরা ব্রাহ্মণ, নরদেবতা; কায়ছ-কল্যার কথায় ব্রাহ্মণ সমাজ সমাজচ্যুত হয়, একথা বলিলে লোকে যে হাসিবে ? তুমি শাস্ত হও, দাবা • পাড়িতে বলিব ?"

"কলির রাদ্ধান সব করে ভাই। দাবাত খেলিবই, কিছ মন ছির করিতে পারিতেছি কৈ ? হরিকেশবের সধবা কলা যথন রূপবান্ ভূপবান্ স্থামী পরিত্যাগ করিয়া যবনের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তথন তোমার সাহায্যে আমি তাহার ভাতিরক্ষা করিয়াছিলাম। রুতজ্ঞ হরিকেশব আজি তাহার প্রতিদান দিয়াছে। স্ক্রক্ষা বোর মূর্ধ, ব্রাহ্মণ-সমাজে সে সর্ক্ষা কৌলীতের দোহাই দিয়া মাল্যচন্দনের দাবী করে; আমিও প্রতিবার তাহার প্রতিবাদ করি। এতদিন এই বিভাহীন, আচারবিহীন কুলীনের সন্তানগুলি কুকুরের ভাগ্য আমার পশ্চাৎ-পশ্চাং ফিরিয়াছে। আজি তোমার পত্নীর আশাস পাইয়া তাহারা আমাকে এই অপশান করিতে সাহসী হইয়াছে। হর! তোমার ভরসায় এই গ্রামে বাস করি, আমার উচ্চ মফক কখনও নত হয় নাই। বন্ধু! আজি প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর; তোমার কটাক্ষপাতে কুলীন-সমাজ শাসিত হইবে। আমার কন্তা অসতী

"তাই ত ভট্চাঙ্কু, বড় বিপদে কেলিলে!" "তোমার আবার বিপদ কি ?"

"লোকের মূথ কি করিয়া বন্ধ করিব ?"

"দেখানে ত ভূপেন ছিল।"

"কথাটা আহ্মণ-পণ্ডিতের মত হইল, আরে পাগল সে হে অস্ক।"

"তবে তুমিও বিশ্বাস কর ?"

"বিশাসের কথা নয় ভট্চাজ, এ প্রমাণের কথা সাক্ষী-সাবুদের কথা।"

"তুমি অক্ষয় ও হরিকেশবকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেই সকল কথা মিটিয়া যাইবে।"

"দেশ ভট্চাজ, আমি কায়ত্ব, আজ্ব-সমাজের কথায় হস্তক্ষেপ্ত করা কি আমার উচিত হইবে ?" "দে কি কথা হর ? হরিকেশবের কন্তার বেলায় হন্তক্ষেপ ক্রিয়াছিলে কি বলিয়া ?"

"তখন তোমরা আমার কথা রাখিয়াছিলে; আর এখন হিনি না রাধ ? সেটা কিন্তু হরনারায়ণ রায়ের পক্ষে বড়ই অপমানের কথা⊋"

"হর, তুমি আমার বাল্যবন্ধ ; তুমি হুগাকে বাল্যাবিধ জান । সে অসতী নহে। ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া স্পেংহর বশে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। স্থাযোগ পাইয়া আমার শক্ররা আমাকে নির্গ্যাতন করিতেছে। এ সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে আমাকে লাঞ্ছিত ইইয়া দেশত্যাগ করিতে ইইবে।"

"বড়ই হৃঃথের কথা ভাই।" ু"তবে তোমার ইচ্ছা কি ?"

"আমার ইচ্ছা কি, তাহা কি তোমার অবিদিত ?"

''বন্ধু! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আমার আর গতিনাই। আমাকে রক্ষা কর, বৃদ্ধ বয়দে নির্কাদনে পাঠাইও না।"

"আমার কি সাধ যে, তুমি গ্রাম ত্যাগ কর; কিন্তু কি করিব ভাই, আমি কায়স্থ, আশ্বণ সমাজের কোন কথায় আমার হত-ক্ষেপ করা উচিত নহে।"

"তবে আমার কি উপায় ?"

"ছই-চারি দিন বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া দেখ, অবগুই ইহাদের মনে দয়া হইবে।" "দে কাৰ্য্য হরিনারায়ণের দ্বারা হইবে না।" "আমি ত অন্ত উপায় দেখি না।"

র্ক আকাণ কিয়ৎকণ ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন পরে সংসা গাতোখান করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। হরনারায়ণ ইষৎ হাসিলেন। ♥

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ স্থতির মোহানা

সদ্ধ্যার প্রাক্ষালে একথানি কৃত্র নৌকা পাল ভরে ভাগীরথীন বলে উজান বহিতেছিল। অদূরে পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। তথন ভাগীরথীর এত দূরবস্থা ছিল না;—গঙ্গার অধিকাংশ ঘল ভাগীরথী বহিয়া সাগরে মিশিত, স্বতরাং তথনও পদ্মা প্রচণ্ড মুর্ভি ধারণ করে নাই। প্রায় ছুইশত বংসর প্রেক্ স্থতি গ্রামের নিম্নে ভাগীরথীর একটা প্রকাও লহ ছিল, তাহার কিয়দংশ এখন বিলে পরিণত হইয়া আছে। দিবাবসান দেখিয়া কৃত্র নৌক র মাঝি পাল নামাইয়া নৌকা বাঁধিবার উভোগ করিতেছে, নান সময়ে আর একথানি কৃত্র পাঙ্গী আসিয়া ভাহার পার্থে লাগিল। পাঙ্গীর সক্ষ্পে বিসয়া এক বৃদ্ধ বাদ্ধা এক মসীবর্ণ প্রাকৃত্র ভাগিতেছিল; এবং ভাহার সক্ষ্পে বিসয়া এক মসীবর্ণ প্রাকৃত্র লালুপ দৃষ্টিতে বান্ধাণের বদন বিনির্গত ধৃমপুঞ্জের দিকে চাহিয়াছিল, অনেককণ চাহিয়া থাকিয়া প্রেট্ড কহিল, "দেখ

ন্দালাঠাকুর আমার কর্তা বাবা নব্দীপ চক্র আতি বিচক্ষণ বাক্তি ছিলেন।" ব্রাহ্মণ কুণ্ডলীকৃত ধুম পরিত্যাগ করিয়া কহিল "ভা" বান্ধণকে আবার ভাঁকায় মনঃ সংযোগ করিতে দেখিয়া তাহার সন্ধী আবার কহিল "কর্ত্তা বাবা নব্দীপচন্দ্র বলিতেন বামনের হাতে হুঁকা পড়িলে—" বান্ধণ চটিল এবং কহিল "দেখ দীননাথ, তোমার কর্তা বাবার জালায় স্থির হইয়া এক ছিলিম ভাষাকও থাইবার উপায় নাই।" দীননাথ অধিকতর ক্রন্ধ হুইয়া বলিল ''দেখ ঠাকুর এই যে শেষ তিন ছিলিম ভামাক সাজিয়াছি তাহা একাই পোডাইয়াছ, এ কলিকাটাও প্রভিন্ন আসিয়াছ। ক্তা বাবা নবদীপচন্দ্র বলিতেন যে বামনের হাতে—" "আরে রাথ তোর কর্তা বাবা।" আহ্নণ এই বলিয়া ছাঁকা হইতে कलिकारि नागाहेश मिला मीननाथ कलिकारि नहेश निएकत ভূকায় বদাইয়াতে এমন সময় নৌকা ছইখানি কলে লাগিল: একজন দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ আহ্মণ আসিয়া দীননাথকে জিজ্ঞাস। করিল "কর্তা, কলিকাটায় কিছু আছে কি ?" দীননাথ অত্যক্ষ বিরক্ত হইয়া তুঁকাটী নামাইয়া রাখিল এবং জিজ্ঞাসা কবিল "তুমি বামুন বুবা ?" আগন্তক একটু হাসিয়া বলিল "হাঁ।" দীন-নাথ তথন পান্দী হইতে নামিয়া যতদুর স্ক্তব সংক্ষেপ করিয়া একটা অতি ক্ষম্র প্রণাম করিল। আগস্তুক তাহাকে জিল্লাসা ক্রিল "ভোমরা 🗫 "আজে আমরা গন্ধবণিক; এই যে ঠাকুরটিকে দেখিতেছেন ইনি দেড় প্রহর ধরিয়া এই কলিকাটি পোডাইয়া-ছেন স্বভরাং ইহাতে বঁড় কিছু আর নাই। অহুমতি করেন ত

•

চালিয়া সাজিয়া আনি।" দীননাথ এই বলিয়া হুঁকাটি আবাং মুথে তুলিল এবং কাশিতে কাশিতে তাহা আবার নামাইয়া রাখিল। আগন্তক ছিল্ল মলিন বসন খণ্ডে আবদ্ধ একটু পুটুলি বালির উপর রাখিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। নীননাথ পালী হইতে তামাকু আনিয়া আগন্তকের নিকট সাজিতে বুসিল। কাল আগন্তক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সাহাজী কত দুর ঘাইবে প" দীননাথ চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক নাই, তুমি কোথায় যাইতেছ ঠাকুর ?" "খন্তর বাড়ী।" "সে কোনখানে ?" "উপস্থিত নিকটে কোথাও নয়।" "তবে ঘাইবে কোথায় ?" "বলিলাম ত, খন্তব বাড়ী।" "ঠাকুর কুলীন আক্ষণ বৃষি ?" কুলের মুখুটী, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্থান।" "ভাল, ভাল, দাদাঠাকুর বস।"

ভামাকু সাজিল কলিকাটি আগদ্ধকের হতে দিলা দীননাপ বলিল, "দাদা ঠাকুর ইচ্ছা কর; কিন্তু দেখিও, থবরদার, প্রাদি করিল থেন চক্তি মহাশ্যের হাতে দিও না। উনি দেও প্ররে দশ্ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছেন, অথচ পেলাদটা আমা অবধি পৌছাল নাই।" আগন্তক হাসিয়া কলিকাটি লইল এবং ক্সিজাসা করিল, "সাহাজী, ঠিক কোথায় যাইবে বল দেখি " দীননাথ কহিল, "বলিলাম ত ঠাকুর ঠিক নাই।" "তাবে তুমিও কি শশুর বাড়ী যাইবে না কি?" "আমাদের জাত কি ভোমাদের মত ঠাকুর ? তোমরা বিবাহ করিয়া পয়লা পাও আর আমাদের প্রসা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। একটা থবর বলিতে পার দালাসাকুর ?" "কি থবর বল ?" "তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ ?" "উপস্থিত কাটোয়া হইতে।" বাদশাহের ফৌশ্ল নালবাগ হইতে কুচ্ করিয়াছে তাহার কিছু লক্ষণ দেখিলে ?" "বিলক্ষণ দেখিলাম, বহরমগঞ্জ হইতে ভগবান গোলা পর্যন্ত ছুই খারের গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িলা পলাইয়াছে, ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল উধাও হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। ঘরে চাল, ধানের গোলা থাক হইয়া আছে। এক মঠের মহান্ত কাল সন্ধ্যাবেলা দেখা করিতে গিয়াছিল, কোড়া থাইয়া আধমরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।" আচ্ছা দাদাঠাকুর ফৌল্ল এখন কতদূর ?' "ফৌল্লের খবরে ভোমার কি দরকার সাহান্তী?' "বেনের ছেলের আর ফৌল্লের খবরে দরকার কি বল? ফৌল্লের লোক উঠুনা খাইয়া পলাইয়াছে তাই তাগাদায় বাহির হইয়াছি। আজ ছাউনী কতদূর বল দেখি ?' "আজ স্থতির মোহানার এক কোণ দূরে লহবের ছাউনি পড়িবে। গোয়ালারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইড়েছিল তাহারা বলিয়া গেল।''

আগন্তক দীননাথের হতে কলিকাটি দিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদাঠাকুর উঠিলে যে ? আজ রাত্রিতে বাসা লইবে কোথায় ?" "আগন্তক হাসিয়া উত্তর করিল, "বাসা ? ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ সাহাজী। শ্মশানের ধারে একটা বড় বটগাছ আমি দেখিয়া অসিয়াছি, মনে করিয়াছি আজ সেথানেই বাসা লইব।" "রাম রাম, বল কি দাদাঠাকুর ? এই ঘোর সন্ধ্যাকাল শ্মশানে থাকিবে কি ? চল একথানা গ্রামে গিয়া বাসা খ্রীজয়া লই।" "ভাহা ইইলে আর দিনকতক বাদে আসিও; সাহান্ধী, প্রাপারে না গেলে আর কোন ঘরে চাল দেখিতে পাইবেন। "

দীননাথ যতক্ষণ আগন্তক ব্ৰাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার সংঘাত্রী চক্রবন্ত্রী একমনে অপর নৌকার আরোহী দিগের গতিবিধি লক্ষা করিতেছিল। দেই নৌকার সম্মথে বসিয়া এক কুশকায় গৌরবর্ণ যবা দীননাথের কথা শুনিতেতিল. দে এই সময়ে দীননাথের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় ফৌজের কথা বলিতেছিলেন, নিকটে কি ফৌজ আসিতেছে নাকি ৮' আগস্তুক কহিল, "বাদশাহী ফৌজ এখান হইতে প্রায় একজোশ দরে ছাউনী করিবে। আপনাদের নৌকায় কি স্ত্রীলোক আছে ?" "ইা, আমরা সপরিবারে কাশা ঘাইতেছি।" "তাহা হইলে নৌক। লইয়া শীঘ পারে যান।" "দেই কথাই ভাল।" যুবা ফিরিবার উপক্রম করিতেছে নেখিয়। আগস্কুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশ্যু, আপুনারা কোন ু শ্রেণী ?" যুবা বিশ্বিত ইইয়া কহিল, "রাড়ীয়শ্রেণী। কেন ?" ''কোন মেল ?'' ''ফুলিয়া। একথা জিজ্ঞাসা করিতে চন কেন ?'' "আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, যদি কনা পাত্রস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি।" আগন্তকের কথা শুনিয়া যুবা হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "না, ্মহাশয়, আমাদের পরিবারে বিবাহ যোগ্যা কলা নাই।" যুবা নৌকায় ফিরিয়া গেল এবং অতি অল্লন্দণ পরেই বড নৌকার মাঝি মালারা নৌকা প্রপারে লইয়া গেল।

# ত্রয়োদশ পরিচেছদ শ্বামান বাসী

তৃইশত বৎসর পূর্বের স্থতীগ্রামের অনতিদূরে, ভাগীরথীতীরে এক বিত্ত শাশান ছিল। গ্রামের উত্তরে নাতিপ্রশন্তা প্রা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে দিগন্তবিস্তাত গঙ্গাপ্রবাহ এবং পর্বাদিকে বহুদুর-বিস্তত বেণ্বন। গ্রামের দক্ষিণপ্রব কোণে, বেণ্বনের দক্ষিণ সামায় একটা অতি বৃহৎ বটবুক্ষ ছিল: তাহার শাখাপ্রশাথা বহুদর বিস্তৃত হইয়াছিল। সেইস্থান হইতে স্বৃতীগ্রামের শ্বশান আরস্ত। বহুদুর হইতে লোকে স্বতীর শ্রশানে শব কইয়া আসিত। প্রায় পশ্চিম তীরের লোক ত আসিতই, এমন কি প্রা ও বীহানসার উত্তর তীরের লোকও নৌকায় ধনীবাজির মতদেই লইয়া এই মুশানে আসিত। শুশান বিখ্যাত বলিয়া গ্রামের লোক দিবাভাগেও এ পথে চলিত না। স্ত্রীসমাজে ও বালকমন্ত্ৰীৰ মধ্যে শাশান অপেকা ভাহার সীমান্তস্থিত বটরক্ষের খ্যাতি অধিক ছিল। বহুদুর ২ইতে মৃতদেহ লইয়া আসিয়া লোকে এই বটবুকের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এবং সময়ে-দম্যে শুনা ঘাইত যে, বাহকগণ বটবুক্ষতলে আসিয়া শব রাখিয়া আমে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল.—কিন্ত ফিরিয়া আসিয়া মৃতদেহের সন্ধান পায় নাই। স্থতীগ্রামে এই বটবুক্ষ বহুবিধ ভত, প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। নিতান্ত আবশ্যক হইলে লোকে শ্মশানের তী

"রামচন্দ্র! তোমরা তাহা হইলে এতক্ষণ মন্ধরা করিতেছিলে ?'" "মঙ্গরা করিব কেন, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, 'আমাদের ঘরে পাত্রী আছে কি না', 'বলিলাম, আছে': কারণ, আমাদের দিল্লীর বাড়ীতে এখনও শৃত্থানেক অবিবাহিতা কল্পা আছে। আমাদের: ঘরে আবার অনেকের বিবাহ হয়ই না।" "মুসলমানের মধ্যেও কি কুলীন আছে নাঁকি গ' "দে কথা বলিতে পারি না তবে পাত্রী অনেক আছে। যদি বিবাহ করিতে চাহ, ব্যবস্থা করিতে পারি।" "অর্থের বডই অনাটন: স্বতরাং একটি কুলরক্ষা করা নিতান্ত আবিশ্রক।" "ভাল, স্থর তোমার একটি ভাল বিবাহ দেওয়াইব। তোমাকে যাহা জিজাদা করিতেছি, তাহার মথার্থ উত্তর দাও।" "জিজ্ঞাদা করিয়া যাও। কিল্ক বিবাহটা কবে দিবে আগে বলিয়া রাখিলে, উত্তর দেওয়া একটু महक इटेरव।" "कानटे पिर।" "कान दिवारहत नग्न নাই।" "তুমি কি জ্যোতিষ জান ?" কিছু কিছু জান।" "বল দেখি আমি কে ?" তুমি যবন রাজার পৌত্র।" "আমি কোথায় যাইতেছি ?" "ওসকল কথা জিজ্ঞাদা করিও লা।" "তবে তুমি জ্যোতিষ জান না।" "দেই কথাই ভাল। বিবাহ দিতে পারিবে না বৃঝি?" "কেন পারিব না, -তুমি যেদিন বিবাহ করিতে চাহিবে মেইদিনই দিব। আমি কোথায় খাইতেছি সে কথা বলিতেছ না কেন ?" "যদি নিতান্ত শুনিতে চাহ, ভাহা হইলে প্রভাতে আসিও।" "এখন বলিভেছ না কেন ?" "নিশীথ রাত্রি গণনার পক্ষে প্রশন্ত সময় নহে।" "ভালা

কথা, প্রভাতে আসিব; কিন্তু তুমি গ্রাম ছাড়িয়া শুশানে বাক কর কেন ?" "গ্রামে অনেক মামুষের বাস,-মানুষ মাত্রেই বিখান্থাতক,— সেইজন্ম গ্রামে না গ্রাম শ্রশানে বাস করিতেছি।" "ভাল কথা। কিন্তু যে অগ্নিতে মৃতদেহ দগ্ধ হইল, তাহাতে পার্গাক করিতে ঘুণা বোধ হয় না '" "ঘুণা বোধ ইইবে কিনের জন্ম অগ্নি কখনও অভদ্ধ হয় না.—ভাহার উপর যে দেহের জন্ম অন্নপাক করিব, সেই দেহই যথন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তথন সে অগ্নিতে রন্ধন করিতে আপতি কি ?" "তুমি যে দেওয়ানা ফকীরের মত কথা কহিতে আর্ভ করিলে ?" "আমি ফ্কীর ইইতে ঘাইব কেন, বাস্থালা দেশে দশ-বার্থানা গ্রামে আমার দশ-বার্টি পূর্ণ সংসার। আমি ফকীর হইতে ঘাইব কেন, বালাই ঘাট।" শ্বশানবাদী এই বলিয়া ভীষণ গৰ্জন করিয়া উঠিল; এবং তিন লম্ফে শুল্ল-বালুকাক্ষেত্র পার হইয়া বটবুক্ষতলের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই বটবুক্ষতল হইতে মহুদ্য-কণ্ঠোথিত আর্তনাদ শ্রুত হইল, "ও বাবা ব্রন্ধদৈতা। আমি দীননাথ বাবা। আমি কিছ জানি না বাবা। আমাকে ছাড়িয়া দেও বাবা। কাল সকালে সভয়া প্রসার হরির লুট দিব বাবা। ওগো গেছি গো.--ওগো কর্ত্তা বাবা নবখীপচন্দ্র গো. পয়সার লোভে পরাণ্টা গেল গো,— ওগো, বেটা নেডের কথা শুনে অসীম রায়কে ধরিতে আসিয়। আমার পরাণটা গেল গো, ওগো বাবা ব্রন্ধনৈতা গো, এমন কাজ আরু কখন কবিব না গো———"

আগন্তক্ষয় ফ্রন্ডপদে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর ইইয়া দেখিলেন বে, শুশানবাসী প্রজ্ঞানিত চিতার পার্শে ভীষণবেগে এক পিণ্ডাকার মহয়কে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহারা বৃক্ষতলে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, সুলকায় মহয় বহুকটে শাশানবাসীর কবল-মুক্ত হইয়া উর্দ্ধানে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহার পরিধের বন্ত্র শাশানবাসীর হতে রহিয়া গেল। আগন্তক্ষয় শাশানবাসীকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি দু" সে কহিল, "চোরে আমার ব্যাস্থ্রশ্বশ্ব লইয়া বাইতেছিল, বহুক্তে রক্ষা করিয়াছি।" "ভোমার ব্পাস্থ্যটা কি দু"

শ্বশানবাসী জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ একথানি বস্তু, একথানি ছিন্ন কয়। ও একথানি কীট্দ্ট পুঁথি দেখাইয়া কহিল, "ইহাই আমার অধা, এবং ইহাই আমার সর্ক্রম"

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ব্রহ্মদৈত্য

প্রভাতে ভাগীরথীর প্রশন্ত, শুক্ক বক্ষে এক দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ
-সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন। মধ্যে-মধ্যে অক্টুট বহুপাব্যঞ্জক
আর্ত্তিনাদ আদিয়া তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতেছিল। প্রাত্তাসন্ধ্যা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ সিক্ত বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া
আর্ত্তিনাদের কারণ অক্ষ্যকান করিতে তীরের দিকে চলিলেন।

গশাপ্রবাহের অনতিদ্রে, গুল্ল বালুকা-গুণের উপরে জানক স্থলকায় মহয় পতিত ছিল; মধ্যে-মধ্যে তাহার কর্গোতিত আর্তিনাদই রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সন্ধানকানার ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত এবং সে অচেতন। রাহ্মণ জলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া উত্তরী বঙ্গ ভিজাইয়া লইলেন; এবং সেই জল লইয়া গিয়া চেতনাহীন ব্যক্তির মুখে সেচন করিতে লাগিলেন। অনেককণ শুশ্রমার পরে তাহার চেতনা ফিরিল। তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, গদাবক্ষে হুই-একগানি নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু ভাগীরথীর কোন তীরেই অপর মানবের চিহ্ন নাই।

জ্ঞান হইবার পরে সে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুক্তিত করিয়া পড়িয়া রহিল; এবং তাহার পর অতি সাবধানে ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া রাহ্মণকে দেখিয়া লইল। ইহারও কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে-ধীরে রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তুমি কি ব্রহ্মদৈতা ?" তাহার প্রশ্ন জনিয়া রাহ্মণ হাসিয়া উঠিল; এবং তাহার হাসি শুনিয়া সেপুনরায় চক্ষু মৃদ্রিত করিল। তখন তাহার মনের অবস্থা বুরিয়া রাহ্মণ কহিলেন, "তয়্ম নাই, আমি বহ্মদৈতা নহি!" আশস্ত হইয়া সে ধীরে-ধীরে চক্ষুক্ষমীলন করিল; এবং আরপ্ত ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক বলিতেছ ?" বাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠিক বলিতেছি ?" "তুমি ব্রহ্মদিত্য নহ ? "না—না, তোমার ভয় নাই, আমি ব্রহ্মদৈত্য নহি।" "কেমন করিয়া বৃরিব, তুমি ব্রহ্মদৈত্য নহ ?" "কেন, কথায় বিশ্বাদ হইল না ?"

"স্থতীগাঁয়ের লোকের কথায় যে বিশাস করে. ভাহার মত আহাম্মক সারা হিন্দস্থানে নাই।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি বাল ঝাডিয়া উঠিয়া দাঁডাইল: এবং ব্রাহ্মণকে কহিল, "ঠাকুর, আমার এই ডাহিন গালে একটা জোৱে চড মার দেখি।" আকণ হাসিলা কহিলেন, "চড় মারিতে যাবই কেন ?" "চড় থাইলে বৃদ্ধিতে পারি, তুমি ব্রন্ধদৈত্য কি না! বাঁ-দিকে মারিও না, কারণ, রাত্রের চড়ে তুইট। দাঁত পড়িয়া গিয়াছে।" "তবুও চড়-পাইবার সাধ মেটে নাই ?" "চড কি সাধ করিয়া থাইতে চাই ঠাকুর! যদি একটার উপর দিয়া যায়, তাহা টেলে ছই চারিটা দাত বাঁচিয়া ঘাইতে পারে।" "তোমার নিবাঁ তাথায় প্" "কাটোঞা।" "**ষাইবে কোথায় ?**" "যে দিকে ত' চোথ যায়।" "ভূমি কি সন্ন্যাসী না কি ''" "উপস্থিত টাকার শোকে একপ্রকার বটে।" "টাকার শোক কি রকম?" "দে অনেক কথা দাদাঠাকুর।" "ব্রন্ধাদৈতোর হাতে পভিলে কি ২ বিশ্বাস" "দেও এ টাকার শোকে।" "সে কি রকম কথা ।" " তঠাকুর এদ্দলৈতাের ভয়ে সারারাত্রি দাঁতি লাগিয়া পড়িয়া ্লাম.— আগে এক ছিলেম তামুক খাওয়াইয়া প্রাণটা বাঁচাও, পরে সকল কথা বলিব।"

সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের সহিত চলিল। দূরে একটা বড় ভাপনের নিমে একখানা বড় নৌকা বাধা ছিল। ব্রাহ্মণ সেই নৌকায় উঠিয়া ভামাকু, কলিকা, কয়লা, শোলা ও চক্মকি লইয়া ফিরিয়া আদিল; এবং কলিকায় ভামাকু সাজিয়া,

চক্মকিতে লোহা ঠকিয়া শোলা ধরাইল। এই অবসরে দিতীয় বাতি জলে নামিয়া হস্ত-মুখ প্রকালন করিল; এবং বান্ধার হত হইতে কলিকাটি লইয়া কয়লা ধরা**ইতে** আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ দিক্ত বেলাভূমিতে বদিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "তোমার নাম কি প" তাহার দলী তথন কলিকায় প্রথম টান দিতেছিল,— নে নাঁসিকা ও মুথ হইতে প্রচুর ধুম উপীরণ করিতে-করিতে বলিল, "আমার নাম ? জ্রীননাথ সাহা, আমার কভাবাবার নাম নব্দীপচন্দ্ৰ সাহা। তা' তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ব্রালেন নাদাঠাকুর ?" "ভাল কথা, তবে ব্রহ্মদৈত্যের হাতে প্ডিলে কি করিয়া ?" "লালবাগে বাদসাহের নাতি আসিলে, ্লোভে পড়িয়া একথানা দোকান খুলিয়াছিলাম। জৌজের ্লোকের রসদ সরবরাহ করিয়া দিনকতক বেশ হু'পুষ্পা রোজগার করিলাম। হঠাৎ একদিন ছাউনি ওটাইমা ফৌ**জ** কুচু করিল; িকিন্তু আমার পাওনা টাকাটা দিতে ভুলিয়া গেল। কি করি প্রাণের দায়ে কৌজের পিছন-পিছন স্বতী অবধি আদিয়াছি। এখানে এক ব্যাটা নেড়ে বলিল, যে অদীম রায়ন। কি বাদশাহের নাতির বড় পেয়ারের লোক, তাহাকে ধরিতে পারিলে সমস্ত টাকার কিনারা হইবে। কি করি, মাঝরাত্রিতে অসীয ্বায়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। ছাউনিতে ওনিলাম, দে না কি বাদশাহের নাতির সঙ্গে শ্রশানে গিয়াছে। কি করি, দাদাঠাকুর, ্টাকার শোক পুত্র-শোকেরও অধিক,—শাশানেই চলিলাম। সঙ্কে এক ঠ্যাটা বামুন ছিল, দেও বৰ্ণীর কাছে পাওনা টাকার

কিনারা করিতে আসিয়াছে: কিন্তু সে শ্মশানের নাম শুনিয়াই চম্পট দিল। স্বতীগাঁয়ের খাশান বড় ভারি খাশান। সেথানে একটা বটগাছ আছে. সেই বটগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা মাঝবাত্রিতে কালাচাঁদের নাম করিতে-করিতে যেমন বট-গাছতলায় আঁধারে পা দিয়াছি, অমনি বন্ধদৈতা এক লাফে আমার ঘাড়ের উপরে। বাপ।'--" "কি বলিলে অসীম রায় ?" "হাঁ, দাদাঠাকুর, তাহার না কি এখন পোহাবার,—বাদশাহের নাতি ভাহার কথায় উঠে বদে।" "এই অসীম রাষ্টা কে ভনিয়াছ ?" "বাদালী।" "নিবাস কোপায় জান ?" "সে কথা বলিতে পারিব না দাদাঠাকুর!" "চল দেখি, দেখিয়া আসি!" "আবার সেই বটতলায়,—এ কাঠামে পোষাইবে না দাদাঠাকুর।" "ভয় কি, আমি ভোমার সঙ্গে হাইব।" "ভূমিই যাও আর যে-ই যান, দীননাথ অগর বটতলায় থাইতেছেন না।" "ত্রন্ধদৈত্য কি রকম বল দেখি।" <sup>\*</sup> "এই, হাঁড়ির কালির মত রং, ভালগাছের মত লমা, হাতের কিলগুলি ঢেঁকির পাড়ের মত মিই।" "চল দেখি, দুর ইইতে ব্ৰহ্মতৈটো আমাকে দেখাইয়া দিবে!" "ধাইতে হু ভুমিই যাও দানাঠাকুর, আমার সথ মিটিয়া গিয়াছে।" "চলই না, হয় ত অসীম রায়ের সহিত দেখা হইয়া যাইবে।" "সেটা. ওর नाम कि, ठां- छकार इहेटछ। वर्षे छनाम नीननाथ आह যাইতেছেন না।" "তবে চল। ডোমার বাসা কোথায় •" "वुन्नायनमान वावाबीत देवस्यीत वाथ ए। म।" "देवस्यी (कन.

বৈষ্ণব কোথায় গেল ?" "বৈষ্ণবীকে ওরারিশান রাখিয়া ফৌং করিয়াছে এবং সে যৌবন গত হয় নাই মনে করিয়া মালা-চন্দন করিয়াছে।" "অতি উত্তম কথা; গা তুল।"

উভয়ে জাহ্নবীপ্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া আত্রপনসকুলবেটি হ স্বতীগ্রামের দিকে যতা করিলেন।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ভবিষ্যদ্বাণী

স্থতীগ্রামের উত্তর সীমায় বহুকাল পূর্ব্বে এক পাঠান বাদ করিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহারও প্রায় ছুই শত বংসর পূর্বের, পাঠান, গলাতীরে রমণীয় পূল্পকানন রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে এক মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিল। গৌড়দেশে পাঠানরাজ্যের শেষ চিহ্নের সহিত পদ্মা বহুদিন-পূর্বের পাঠানের অট্টালিকা আত্মমাথ করিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত নন্দন-কাননের কিয়দংশ তথনও বিজ্ঞান ছিল। দেই অর্ক্ষিত উল্লানে, এক প্রাচীন তড়িদ্দীর্ণ সহকার, রুদ্ধের তক্ষণী ভার্যার ক্লায়, নবীনা হৃদ্দরী মালতীর বাছ্রেইনের লোভ সম্বর্ব করিতে পারে নাই। সেই মালতী-বিভানের চতুর্দ্দিকে পরিহাস-রিদ্বিল স্থিবন্দের ক্লায় খেত, রক্ত ও পদ্মকরবীর অসংখ্য গুলা বেষ্টন করিয়া থাকিত। স্থানে-স্থানে তথনও মর্ম্মর-মির্মিত সরোবর ও প্রস্তর্থনের চিন্দু দেখা ঘাইত।

দেইদিন প্রভাতে, জাহ্নবী-তীরে দীননাথ যথন আন্দণের অস্তায় চেতন হইয়াছে, তথন সেই ওছ সহকার-মূলে চপলা মালতী-বিতানের স্বল্ল ছায়ায় জনৈক সম্লান্ত মুসলমান যুবা এক শীর্ণদের ক্ষকায় ব্রাহ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, "পার্দী পড়িছিলাম: কিন্তু চর্চার অভাবে প্রায় ভলিয়া গিয়াছি।" মুদলমান কহিল, "আপনার কথা ব্রিলাম না।" তথন সহসা সেই শীর্ণদেহ আক্ষণ দালভার পার্মীক ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিল। মুসলমান যুবা ভাষা শুনিয়া আশুর্গারিত হইলেন। আহ্মণ কহিল, "জহাণানা, মাত্রৰ প্রয়োজন ব্যতীত কোনও কাজ করে না। বছদিন উংদাহ ছিল, উচ্চাকাজ্ঞা ছিল, ততদিন পার্মীর চর্চা করিয়া-ছিলাম: কিন্তু এখন আমার আরু অর্থ বা লাখের আক্রাজ্ঞা নাই: স্বতরাং পারসীর চর্চোও করি না।" "কিন্ধ কাল রাজিতে তুমি ত একটীওপার্সী কথা ব্যবহার কর নাই।" "কি জানেন শাহজাদা, আমার মাথার ভিতরে অনেকগুলা ক্ল ক্রাট আছে। কখনও যদি কোনটার জীর্ণ-ক্ল কবাট ভালিয়া বা খলিয়া যায়. ভাহা হইলে স্থদর অভীতের অনেক বিশ্বত কথা বন্ধার স্থোতের মত আসিয়া আমাকে অভি**ভূত করে।" "তুমি**ি ররবারে কোন চাকরী করিতে ?" "সে অনেক দিনের কথা,—খালসার দেওয়ানীতে অ্মারনবীশ ছিলাম; সেও আলম্গীর বাদ্শাহের चामल।" "ছाড়িলে কেন • " "লোকে চাকরী করে অর্থোপার্জন ও ক্ষতা লাভের জন্ত। আমি হঠাং একনিন

বুকিলা দেখিলাম, আমার কোন্টারই প্রয়োজন নাই।" "দে কি!" "দে কথা তুমি কি বুঝিবে শাহ্জাদা! তুমি এখন সম্ব-সিংহাসনের পথে চলিয়াছ:—ভোমার এই প্রথম খৌবন: - উচ্চাকাজ্বায় ভোমার হৃদয় পরিপূর্ণ, - ভূমি সে কথা বুঝিছে কি করিয়া ? যেদিন রমণীকে বিশ্বাস করিয়া প্রভারিত হইবে. যেদিন ব্রিবে যে এ সংসারে তুমি তোমার, আর কেহ আপনার নয়.—প্রেম. ভক্তি বা স্নেচ কোন বন্ধনই লাল্যাকে বাধিয়া রাখিতে পারে না.—দেই দিন তোমার আমার মত অবস্থা হইবে। রাজপুত্র, সিংহাসনের পথ কুমুমান্তীর্ণ নহে। ময়র-সিংহাদনের পথ অতি বন্ধুর! আলমগীর ও শাছ আলম বাদশাহ তাহা বৃঝিয়াছিল। কিন্তু অবরোহণের পণ আরও করিন। সে পথ বড় পিচ্ছিল, রাজপুল। ভ্যায়নের পরে ভোমার বংশের আর কেহ সে পথে চলে নাই।" "কাফের. তুমি কি বলিভেঁছ ? তুমি জান শাহ-আলম বাদশাহ সিংহাসনে আসীন, তমি জান আমার পিতা জীবিত এবং জ্যেটভাতা বিজ্ঞান ? ময়র-ভজের কথা কি বলিতেছ! ভূমি নিশ্চয় त्व प्रांना।" "औ रका श्रील गाइ जाना ; य नाक ्तर भ, रन इय পাগল,—আর যাহারা দৃষ্টিশক্তি থাকিতে চক্ত্ কদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা এ ছনিয়ার ছনিয়ালার। রাজপুল। বুদ্ধের প্রাণ পদাপত্রের জল। সিংহাসনের পথে জীবনের মূল্য অতি সামান্ত। ঐরাবং সামাল কারণে ইরাবতী গর্ভে বিলীন হয়। কোখা হইতে কি হয়, তাহা কয়জনে বুঝিতে পারে? এই দেখ তুমি

আমাকে পাগল মনে করিতেছ; অথচ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তুমি কোন্পথে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছ! আমি যদি দে কথা তোমায় প্রকাশ করিয়া বলি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিবে না। তোমাকে যদি কোন কান্ত করিতে নিষেধ করি, তুমি মে কথা বৃঝিতে পারিবে ন।।" "কেন পারিব না কাফের, নিশ্চয় পারিব! জহান্দীর নগরে এক ফকীর একবার আমাকে এই রকম কথা বলিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল যে, একদিন আমাকে হিন্দুস্থানের মালিক হইতে হইবে ৷ তুমিও ত সেই কথা বলিলে। দেখ, আমি সমন্ত কথা বিশ্বাস ক্রিতেছি। তুমি বল, আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিব।" "সাধা কি শাহ জাদা ? যে আমাকে দিয়া এই সকল কথা বলায়, সে লঙ্গ-লক্ষ হিন্দুস্থানের বাদশাহের বাদশাহ। তাহার কর্মস্বর বা ভাহার হন্ত কঁখনও কম্পিত হয় না। ভাহার আদেশ কখনও ব্যর্থ হয় না। সে বলিতেছে, তুমি পারিবে না। শত-শত, লক্ষ-লক্ষ্ চিন্তাশৃক্ত যৌবনোত্মত যুবা যে পথে গিয়াছে, তুমিও সেই পথে ঘাইবে: কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।" ''কাফের, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাইতে আদিয়াছ 🎋 তুমি জান, আমি কে?" "খুব জানি! তুমি, তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ দকলকেই জানি। চোগ্ডাই! জানি বে, তোমার কোধ-কুর দৃষ্টির আঘাতে হফ্ত্-ছাজারি মনসব দারের স্বন্ধেও মন্তকের বন্ধনটা ল্লথ হইয়া যায়। সে কথা বলিয়া তকলিফ করিতে হইবে না শাহন্ধাদা! আমি আলমগীরী-

আমল।" "কাফের, তুমি যে আমীর ছিলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশ্র্যা! তোমার মত মার্য আমি এ প্র্যুম্ভ দেখি নাই! তোমার কি জীবনের ভয় নাই?" "রাজপুত্র, তুমি নির্কোধ নহ; কিন্তু কথাটা নিতান্ত নির্কোধের মতই কহিলে মাহার জীবনে মায়া থাকে, তাহারই মরিতে ভয় হয়। ভাবিয়া দেখিলে না, যে মোগল বাদৃশাহের মনসবদারী ছাডিয়া শাশানে আশ্রয় গ্রহণ করে, মোগ্লাই থানা ছাড়িয়া চিতাগ্নিতে অন্নপাক করে, স্থকোমল ত্রগ্নকেননিভ শ্যাায় অসংখ্য গোলাম ও বাঁদীর পরিচ্যা। পরিত্যাগ করিয়া এই নর-কন্ধাল-দল্প শুশানে অন্ধকারে বিচরণ করে, তাহার জীবনের মমতা কতটকু ? শাহ জাদা, তুমি মেহেরবান ও কদরদান। আমার উপর মেহেরবানী কর. একটা অনুরোধ রাখ। এই পুরাতন মাথাট। অনেক দিন বহিয়া আসিতেছি, এ**কবা**র বদ্লাইবার মথ হইয়াছে। হুকুম কর, একজন আহদী ভাক, আমার এই পুরাতন বোঝাটা নামাইয়া দিয়া ঘাক।" "আশ্চর্য্য কাফের, আশ্র্যা। তোমার মনের বল অন্তত। ইচ্ছা করিয়াকোন মাত্র্যকে তীক্ষধার তরবারির নিমে মাণা পাতিয়া দিতে শুনি নাই।" "শোন নাই! এই ত দবে শুনিতে আরম্ভ করিয়াছ। এখন কত শুনিবে! ফরক্থসিয়র, যেদিন দিবাকর-কিরণ-দীপ্ত জগৎ অন্ধকার দেখিবে, সেদিন তুমিও উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিবে,—যদি কেই বন্ধু থাক, তীক্ষ্পার তরবারি দিয়া আমার স্কন্ধের এই পুরাতন বোঝাটা নামাইয়া দিয়া যাও।" "কাফের<u>,</u> আবার কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না! আমি ফরকথ্লিয়র, আজীম্-উশ-শানের পুত্র, শাহ আলম্ বাদ্শাহের
পৌত্র,—এমন দশা আমার হইবে । করে হইবে, কেন হইবে ।
"সে তোমার উপর নির্ভিত্ত করে শাহজাদা । রুমণী-রুপ্রের
দানকতা তীব্রত্ম মনিরা অপেকাও তীব্র; সে ক্ষরা ৻ঘেদিন
তোমাকে উন্নত্ত করিবে, সেদিন হইতে অবনতির পিছিল
শৈবাল-পথ অবলম্বন করিবে। সেপথ অতি দূর; কিছ সেপ্রের ভারার গতি অতি ক্রত।"

শাহ জানা মালতী-বিভানের প্রাচীন প্রস্তবণের প্রংসাবশেষে উপর উপরেশন করিলেন; এবং উভন্ন হস্তে ব্রাক্ষণের হস্তব্য আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাকেও পার্থে উপরেশন করাইলেন। ব্রাক্ষণ হািসিয়া কহিল, "আফি পাঠানের উদ্ধান মন্তব-তক্তের সমানু।" শাহ জাদা চমকিত হইয়া জিজ্ঞান। করিলেম, "এ কথা বলিতেছ কেন ?" ব্রাক্ষণ ঈষ্টু হাসিয়া কহিল, "যেথানে দীন ও ছনিয়ার মালিক উপবেশন করেন, সেই তক্ত-পাঠানের ভগ্ন প্রস্তব্য আজি পবিত্র হইল।" "আবার হেয়ালি ধরিলে?" "শাহ জাদা, এ নারাজীবনটাই হেয়ালী।" "ও-সকল কথা যাক,--জুমি কিনিষেধ করিবে বলিতেছিলে?" "ভনিয়া কি ইইবে, তুমি ত র্কিতে পারিবে না?" "পারিব, তুমি বল।" "গুইটা কথা তোমার বলিয়া রাখি,--অধিক কথা জোমার মনে থাকিবে না। রমণীকে কথনও বিশ্বাস করিও না; — আর জানিও যে, অন্ধ্বন্ধ বিশ্বাস্থাতক হইবে না।"

এই সময়ে দূরে অথপদ-শব্দ শ্রুত ইইল। শাহ্ জাদা নিক্ষিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, একজন আহদী অখারোহণে আদিতেছে; এবং তাহার পশ্চাৎ আরও তিনজন মহায় পদব্রজে আদিতেতে।

# যোড়শ পরিচ্ছেদ মালতী-বিভাগন

আহনী দ্ব হইতে অভিবাদন কবিল। শাহ্জালা অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া কহিলেন, "এগন আমার অবস্ব নাই।" আহদীর পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "জনাব, অবস্ব নাই বলিলে চলিবে না। একখানা নৌকাও শাধ্যা গেল না।" শাহ্জালা অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া জিজ্ঞালা কবিলেন, "ফৌজলার কোখায় গেল গু" বক্তা আহনীর সন্মুখে আসিয়া কহিল, "নিক্তদেশ,—সম্ভবতঃ মৃশিলাবান।" "এ সমস্তই দেওয়ানের তক্তান্ত।" "সে কথা কি আপনি এতক্ষণে ব্রিলেন গু" যে কশকায় আক্ষণের সহিত শাহ্জালা এতক্ষণে বাব্যালাপ কবিতেছিলেন সে হঠাং বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে গুনৌকা নাই গুহাবেলী প্রগ্ণায় একখানা নোক। খুজিয়া পাইলে না গু এই ব্রিতে তোমরা আলম্পীর বাদশাহের সামাজ্য শাসন কবিবে পূ

পাগলের কথা শোন। স্বতীর পরপারে পল্লার দহ পড়িয়াছে; দহের জলে পঞ্চাশধানা নৌকা ফৌজদারের লোকে ভুবাইয়া রাধিয়াছে।" শাহ্জাদা বলিয়া উঠিলেন, "দাবাদ ফকীর! তোমার অজ্ঞাত কি কিছুই নাই ?" "অনেক আছে! রাজপুল, যত শীঘ্র পার, এ দেশ পরিত্যাগ কর।" "কেন ?" <sup>(হ</sup>তদিন এ দেশে থাকিবে, ততদিন তোমার চ্ছ গ্রহ প্রসন্ন হইবে না।" "কোন দিকে ঘাইব ?" "বলিয়াছি ত. ময়র-সিংহাদনের পথে।" "যাহা বলিতেছ, ভাহা যদি স্পষ্ট করিয়া বল, তাহা হইলে বুঝিতে পারি।" "ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অধিকার আমার নাই রাজপুত্র।" আহনীর সঙ্গী এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তি আপনাকে কি বলিভেচে শাহ্জাদা 🖓 শাহ্জাদা উত্তর দিবার পূর্কেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল, "কি বলিতেছি, জান অসীম রায় ? এতক্ষণ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানখানায় বলিয়া কশকায়, ক্ষুদ্রচেতা হরনারায়ণ রায় বলিভেছে যে, সে ভাগীরথী ও পদ্মার অর্দ্ধেক নৌকা লুকাইয়া রাথিয়াছে; এবং ইচ্ছা করিলে শাহ্শাদাকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিতে পারে! আরও কি বলিতে ভিনিবে? বলিতেছি যে, ময়ুর-সিংহাসনে আরোহণের পথ বন্ধুর বটে, কিন্তু তাহা হইতে অবরোহণের পথ আরও কটিন। দে পথ বড় পিচ্ছিল। সে পথে যাহাদের পদখলন হয়, যাহারা জনশৃত ८म अज्ञान्- हे- आम् निक शन शक्त मृथिति क किया मृख नकाता थानाय অন্তমিত নিজ গৌরব রবির ক্ষীণ ছায়া স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশাদ:

পরিত্যাগ করে, তাহাদের মত হতভাগা বাদ্শাহ কথনও দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করে নাই।" "অমকলের কথা কেন কহিতেছ ঠাকুর ?" "উনিতে ইচ্ছা না হয়, চলিয়া যাও। ধুবা তুমি বাদ্শাহ্ অপেকা হতভাগা! বাদ্শাহের অমকলের কথা শুনিলা বিরক্ত হইতেছ; ভবিয়ৎ তোমার জন্ম কি সঞ্য করিয়া রাধিয়াছে, তাহা শুনিয়াছ কি ?"

এই সময়ে মালতী-বিভানের অপর পার্থে একজন বলিয়া উঠিল, "नानाठीकुत, अहे दशा वटहे!" माह आना अधिकछत বিবক্ত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, "আবার কে আসিল ?" কুঞ্জের অপর পার্য হইতে দিতীয় ব্যক্তি কহিল, "বাবা, আমি দীননাথ গো। আমার কর্তাবাবার নাম নবদ্বীপচন্দর।" তাহার পরই আর একজন বলিয়া উঠিল, "অসীম।" দিতীয় ব্যক্তিব কণ্ঠম্বর শুনিয়া অসীম জ্রুতপদে মালতী-বিতাদের বাহিরে আসিয়া তাহাকে বাহপাশে আবন্ধ করিলেন! শাহ্জাদা বিশ্বিত হইয়া শ্মশানবাদী আহ্মণকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "রাঘ দাহেব এমন করিয়াকোথায় গেল ?" উত্তর হইল, "অদৃষ্ট-নির্দিষ্ট পথে।" "দে পথে ত সকলেই চলে . কিন্তু এত উত্তলা হইয়া কোথায় গেল ?" "তাহার ওভগ্রহ তাহাকে যে পথে লইয়া ঘাইতেছিল, সে পথ হইতে তাহাকে নিরত করিবার জন্ম তুট গ্রহ এমন একটা শক্তি আহ্বান করিয়া আনিয়াছে, যে শক্তির আকর্ষণ রোধ করা অসীম রায়ের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমি চলিলাম।" আক্ষণ এই বলিয়া ক্ষিপ্রপদে পদাতীরস্থিত বেণুকুঞ্জমধ্যে অদৃষ্ঠা হইয়াঃ

পোল। শাহ্জাদা ফর্কখ্সিয়র অবসম দেহে মানতী-কুঞ্জনে বিষয় পভিলেন।

তখন সেই প্রাচীন মালতী-বিভানের বহির্দেশে মুই বাল্যস্থা আগন মনে বাক্যালাপ কবিভেছিল: এবং বণিক দীননাথ তাহাদিগের প্রতি ক্রুর কটাক্ষণাত করিতেছিল। অসীম জিজ্ঞাসা ক্রিলেন, "এই অপুমানের ভার মন্তকে বহিয়া, একমাত ক্যার অপকলম্বরাশি-লিপ্ত ইইয়া ভোমার বৃদ্ধ পিতা দেশত্যাগ ববিবেন। কোতে অথমানে তিনি কিপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তুমি তাঁলাকে আসিতে দিলে কেন গ" আগছক কহিলেন. "তুমি কি কড়াকে ভুলিয়া গিয়াত ভাই। জগতে এমন কেই নাই যে, ভাঁহাকে সহল্ল হইতে বিচলিত করিতে পারে।" "সে क्या छलि नाहे: किन्न हेटात कल कि इटेरत, विरवहना করিয়াছিলে কিং আমাদের কুলীন-সমাজে লোকে দিনে তিনবার জাতিচ্যত হয় এবং তিনবারই সামাজিক পদ ফিরিয়া \*গায়; কিন্তু হিন্দুরমণীর কলত কখনই মোচন হয় না। আমার কি ৷ বছ গৃহিণীর নিকট বছ ঋণ আছে, সে ঋণ কণনও প্রিশোধ করিতে পারিব কি না সন্দেহ! সে ঋণভার 🦥 ইয় আর একটু বাড়িল। কিন্তু দুর্গার কি হইবে ?" "আমি ভ কিছুই খুঁ জিবা পাই না ভাই! সৌভাগ্যক্রমে ভোমার সহিত দেখা হইয়াছে। আমাদের এখন বড় অসময় অসীম। প্রকৃত বনুর কাজ কর, বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" "আমার এক একবাৰ মনে হইতেছে যে, ঠাকুৰের সহিত দাক্ষাৎ করি ;

কিন্তু কি করিরা তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব ?" "অসীম, তুই কি পাগল হইয়াছিদ,—এখনও বাবাকে চিনিতে পারিদ নাই ?" "চিনিতে ভুল করি নাই স্থাপনি! তোমাদের গৃহে পুত্রবং স্বেহ লাভ করিয়াছি; কিছ-" "কিছ কি ? তুমি কি মনে করে যে, ছগার চরিত্রে বিন্দমাত্র সন্দেহ থাকিলে, ঠাকুর তাহাকে দঙ্গে লইয়া আসিতেন ?" "সে কথা সত্য: কিন্তু মুখ দেখাইব কি করিয়া '" "চঞ্চল হইও না ভাই, বিষম সহট উপস্থিত! তুমি ধীর, শান্ত, বিদান, বৃদ্ধিমান: এ বিপদে তুমি ভিন্ন আমাদের অক্ত গতি নাই।" "ফদর্শন ভোমার জক্ত বা ঠাকুরের জন্ম স্বাছনে প্রাণ বিস্ক্রন দিতে পারি: কিন্তু কথাটা যে অতি জঘত ?" "দুর কর পাপ কথা; তন অসীম, আমি সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ; চিরদিন সঙ্গীত-চর্চ্চাই করিয়া আসিয়াছি-অপর চিন্তা কখন ও মনে স্থান পায় নাই। আমার কাণে-কাণে কে বলিয়া গেল যে, কন্তার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ভুটলেই আমাদের সম্ভ বিপদ কাটিয়া যাইবে। আমা**র মন** এখন এত প্রদর বে, আমার গান ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে। লাঞ্ছিত, অপমানিত, গুহতাড়িত ব্যক্তির পক্ষে আশ্চর্য্য কথা নহে! ভৈরবীর সময় কাটিয়া গেল, তুই শীঘ্র চল।" "চল যাই; কিন্তু তোমার দলে এ কে ?"

স্থান সংক্ষেপে দীননাথের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। তথন তাহাকে আখাস দিয়া অসীম পুনরায় মালতী-বিতানে প্রবেশ করিলেন; এবং বিশ্বিত হইয়া দেখিলেন যে মালতী-মূলে

ধূলি-শ্যায় উপৰিষ্ট শাহ জান। গভীর চিস্তা তাঁহার পদশকেও চিন্তাশ্রোত বাধা পাইল না দেখিয়া অধীম ভাকিলেন, "শাহ জাদা!" কর্কথ্ দিয়র মুখ তুলিয়া কহিলেন, "রাম সাহেব, ককির কি বলিয়া গেল ব্রিলাম না। ভাহার কথার অর্থ বলিতে পারে এমন লোক সন্ধান করিতে পার ?" "এখনই পারি।" "চল, ভাহার নিকটে যাইব।" শাহজাদা ধরাসন ভাগে করিয়া উঠিলেন।

অর্দ্ধনত পরে রদীদ ও পত্র লইছে। দীননাথ **স্থ**তীগ্রাম পরিত্যাগ করিল।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ নিয়তি

স্থা থানের পরপারে ভাগীরথীর অনতিদ্বে একটি রুং দীর্ঘিকা ছিল। ভাগীরথী-প্রবাহ বথন গ্রাম হই ে বহদ্বে, তগন এই দীর্ঘিকার অভি নিকটে আদিয়া পড়িয়াছেন; স্থতরাং ইহার প্রয়োজনাভাব। দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি প্রশন্ত ঘটে। তাহা সংস্কারাভাবে ছানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দীর্ঘিকা প্রবানে পরিপূর্ণ; স্থতরাং যরের অভাব হইলেও, উহার জল কাকচক্রে লায় নির্মান। গ্রামের লোকে গঙ্গোদক

নিকটে পাইয়। দীর্ঘিকার 'জল পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু ৰালক-বালিকাগণ তাহাতে সম্ভরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।

মধ্যাক্ত অতীত-প্রায়। ভাগীরণী-তীরে বেণু-কুঞ্জের ছারায়।

একঁথানা ক্ষুদ্র নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে; কিন্তু নৌকার আরোহী
বা নাবিক সকলেই নিদ্রিত। সেই বেণুকুঞ্জ হইতে পঞ্চাশৎ হস্ত
দূরে দীর্ঘিকার একটি ঘাট আছে। এককালে ঘাটের উপরে
একটি মন্দির ছিল; কিন্তু অখথ ও বটের কুপায় মন্দিরের অন্তিত্ব
পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া বন্ধিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া
একজন ভগবৎ-প্রেমিক ইহার নাম দিয়াছিলেন যমলার্জ্কন।
ফান্দিরের অন্তিত্ব-লোপ হইলে মন্দিরবাসী দেবতা বমলার্জ্নন।
ফান্দিরের অন্তিত্ব-লোপ হইলে মন্দিরবাসী দেবতা বমলার্জনত্বলআশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। সেই নিদাঘ-মধ্যাক্তে এক তর্কী
শ্রামা গুলুবসনা বিধবা দেবতার অর্চনা করিতেছিল।

শিবপৃদ্ধা সাক্ষ হইলে, রমণী যথাবিদি গলদেশে অঞ্চল প্রদান করিয়া, সাষ্টাক্ষ প্রপণিতপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইলাই রমণী চমকিতা হইল; কারণ অদূরে ভগ্নথাটের ইষ্টকন্ত, পের উপরে বিদিয়া এক অনিদ্যান্ত্রন্দরী বালিকা একমনে জাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বালিকা কথন আদিয়াছে, একাগ্রমনে পূজা-নিরতা রমণী তাহা জ্ঞানিতে পারে নাই। বালিকা স্কন্দরী,—তেমন সৌন্ধ্য বোধ হয় দেবলোকেও দুর্জ্বত। রমণী ভামবর্ণা, কিন্তু উক্ষ্ণাক-কান্তি। তাহার

অবয়বের গঠন-সোষ্ঠব প্রথম-যৌবনের হিঙ্কালে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এবং তাহার মাধুরী নয়নোয়াদকারী;—তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য সেই বালিকার অতুল রূপরাশির নিকট নিশ্রভ হইয়া গিয়াছিল। যৌবনোয়েয়ের পূর্বের যে রূপ তয়ঙ্গীর পূর্ব-যৌবনের চিভোয়াদক আকর্ষণ-শক্তিকে গরাঞ্চিত করিতে পারে, সেরপ দেবলোকেও ছল্লভি, কবি-কল্পনারও অতীত, অতএব অবর্ণনীয়।

রমণী একাগ্রচিত্তে নয়ন ভবিহা বালিকার রপরাশি পান করিতেছিল। আহার কান্তি স্থা-ধবল; কুম্ম-পেলব পদতল ্যেন কঠোর সোপানের কর্মণ স্পর্নে ইয়ৎ বক্তবারে রঞ্জিত হ**ইয়াছিল। জী**র্মিলিন ব্যুন্থানি রুখা তাহার রূপ-সাগুরের উদ্বেলিত তর্ম্বরাশিকে সীমাবন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। ্দে ব্যুদ্ধের আবরণে তাহাকে ভ্রাচ্ছাদিত অঙ্গার বলিয়া বোধ \*ংইতেছিল। রুমণী যুখন একাগ্রচিত্তে ভাহাকে নিরীকণ ু করিতেছিল, তথন বালিকার চঞ্চ নয়ন্ত্য জাত গতিতে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। রুমণীকে স্তব্ধ দেখিয়া সে জিঞ্জাদা করিল, "তুমি কে গা। কোথায় হাইবে ?" রমণীয় চেতনা ফিরিল; তিনি বলিলেন, "আমরা কাশী খাইব, এক রাত্রির জন্ম তোমাদের গ্রামে অতিথি হইয়ছি।" বালিকা বিশ্ব-মাত্র লজ্জিত। না হইয়া জিজ্ঞাদা কবিল, "অতিথি হইয়াছ। काहारमत वाफी ?" इमनी कहिरलन, "काहात्र वाफ़ी नत्र, তোমাদের প্রামের ঘাটে আমাদের নৌক। বাঁধা আছে

স্থতরাং আমর। তোমাদের গ্রামের অতিথি।" এই অবসরে त्रभी नका कतिला ए। वालिकात कर्श्यप्र कर्कन । वालिका ইবং মুখবিক্লত করিয়া কছিল, "সে আবার কেমন অতিথি ?" किन्द्र तमनी উত্তর দিলেন न। अञ्चलन नीत्रव थाकिया वानिका পুনরঃর জিজাদা করিল, "তোমার নাম কি গা ?" রমণী হাসিয়া কহিলেন, "আমার নাম তুর্গা।" "তোমরা কি কায়ছ ?" "না, আমরা ব্রাহ্মণ।" "ঠিক বটে! ব্রাহ্মণ হইলেই অভিথি হয়। আমাদের বাডীতে অনেক অতিথি আসে, সকলেই ব্রাহ্মণ: তাহারা কিন্তু পুরুষ মানুষ।" "তবে আমিই প্রথম মেয়ে অতিথি আদিলাম।" "তমি কি আমাদের বাড়ী ঘাইবে নাকি?" "বাইব। তোমাদের বাড়ী কোন দিকে ?" বালিকা দীর্ঘিকার এক কোণে আম্র-পনদের ঘনসন্নিবেশের মধ্যে এক শীর্ণ অট্টালিকার কল্পাল দেখাইয়া দিল। এইবার রুমণী প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। "তোমরা কি জাতি?" উত্তর হইল, "কায়স্থ।" "তোমাদের বাড়ীতে আর কে-কে আছেন ?" "কেন. সকলেই।" "সকলেই কে-কে ?" "বাবা মা, দাদা,ঈশানঠাকুর, জগৎজ্যেঠা আর बायनाना । इंशानित मध्य क्ष्य क्ष्य का बाब बायनाना कार्रे लाक : তাহারা সদরের দেউড়ীতে থাকে। আমরা যথন খুব বড়লোক ছিলাম, তথন বামদাদার মত অনেক লোক দেউজীতে থাকিত। ঈশানঠাকুরও আমাদের চাকর, তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতে পায়।" "তুমি এখন কোথা যাইবে ?" "গা ধুইতে আদিয়াছিলাম, জলে নামিব।" "এতক্ষণ জলে নাম নাই।

কেন? "তুমি নৃতন লোক কি না, তোমাকে ঠাহর করিয়া -দেখিতেছিলাম! তুমি কি এখন স্বামাদের বাড়ীতে বাইবে ?" "ठल, गहेरा" "তবে मांडांड, आमि गा धूरेगा आति।" বালিকা এই বলিয়া জলে নামিয়া গেল এবং আকণ্ঠ জল-মগ্না তইয়া অঙ্গ-মার্জ্জনা করিতে আরক্ত করিল। রমণী নির্ণিমেষ নয়নে দীর্ঘিকার স্বচ্ছজলে বালিকাব কমনীয় কান্তির অভিনব ফ্রিবেশ দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রম্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাঁতার দিতে জান ?" বালিকা কহিল, "না।" "হদি ভূবিয়া যাও ?" "আমি ভূবিব না, আমি সমত ঘটের পথ জানি। যেগানে দাঁড়াইয়া আছু, এইখানে একথানা বঙ পাথর আছে, ভাষার পরে একেবারে অতল জ্ল।" "সাভার শেখ নাই কেন ?" "কেহ শেখায় নাই বলিয়া, তুমি কি সাঁতোর জান ?" "জানি।" "আনাকে শিখাইবে v" "শিখাইব।<sup>"</sup> "करत ?" "আজ मस्नारितनांशः" "मस्नारितनांश **करन** नागिरन भा মারিবে। বৈকাল বেলায় আদিব কি १ ঐ দেখ কাহারা আদিল।"

বমণী ফিরিয়া চাহিয়া অকুট আর্তনাদ করিয়া উঠি লন, দীর্ঘিকার পাড়ের উপর ছইজন পুরুষ দাড়াইয়া ছিল, তাং দিগের মধ্যে একজন কহিল, ''ছুগাঁ, এই দিকে আয়। ঠাকুর কোথায় ?' রমণী অতি ধীরে ঘাটের উপরে উঠিল এবং কিয়ংক্ষণ নীরবে দাড়াইয়া রহিল। প্রথম বক্তা প্রনরায় জিক্ষাসা করিল, ''ঠাকুর কোথায় ?'' রমণী অকুট করে কহিল, ''গ্রামে গিয়াছেন।'' এই বলিয়া রমণী পুন্রায় অবনত মন্তকে পদাকুলি দারা মৃত্তিকা খনন

করিতে আরম্ভ করিল। কিছৎকণ পরে ধীরে-ধীরে মস্তক উত্তোলন না করিয়া বিতীয় আগস্তককে ক্সিন্তাসা করিল, "দাদা, ভূপ কোথায় ? সে ভাল আছে ত ?" অসীম কহিলেন, "ভাল আছে দিদি। তোমরা দে এ অঞ্চলে আছ, তাহা আমি কানিলাম না, কানিলে অবশুই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম। আমি কিরিয়া গিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিব। আমরা এখন বাদ্শাহের পৌরের আশ্রেরে আছি হুগা। সময় বড় মন্দ কাটিতেছে না। দেখ দিদি! বাহা হুইয়াছে সমস্তই শুনিয়াছি। কি করিব, অদৃষ্টের ফল! সমত অনর্থের মূল তোমার স্বামি-দত সেই মোহরগুলি। ঘদি মনে হুগে না পাও, তাহা হুইলে বল, ভূপেনের হস্তে কিরাইয়া দিব।" "না দাদা, যাহা দিঘাছি তাহা আর কিরাইয়া লইতে চাহি না তাহা ভূপেনের ইচ্ছামত ব্যয় ক্রিও।"

সংসাদীর্ঘকার জনের দিকে চাহিয়া ত্র্গান্টার্কানী চীৎকার করিয়। উঠিলেন। তাঁহার কর্ম হউতে অক্ষুট্ট আর্হনাদের সহিত উচ্চারিত হউল "ছোট মেয়ে—সাঁতার জানে না—" অসীম তিন লক্ষে ঘাটের শেষ সোপানে গিয়া উপস্থিত হউলেন এবং মোগ্লাই পোষাকের কতকগুলা বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া জলে পড়িলেন। ঘাটের অদ্বে প্রবনের নিকটে তখনও জলে বৃহুদ্ উঠিতেছিল। অসীম সেই স্থানে ভ্রিলেন। স্বদর্শন ও তথার ভগিনী করে হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একবার ছইবার তৃতীয় বার বিফল হইয়া চতুর্থবারে গত-

তেতন বালিকার দেহ স্কল্পে লইয়া অসীম রায় যথন পাটের নিকট আদিলেন, তথন ত্থা ও ফ্রন্সন ছুটিয়া আদিয়া তাহাকে নামাইয়া লইলেন। বহু চেষ্টা ও যত্ত্বে বালিকার ছদ্পিওে পুনরায় স্পান্দন আরম্ভ হইল। তথন তাহাকে ফ্রান্সনিক নিকট রাথিয়া অসীম তাহার পিতাকে সংবাদ দিতে চলিলেন।

দীর্ঘিকার পরপারে এক বছাঘাত-তক তিন্তিডীমলে সেই ক্ৰমকায় কৃষ্ণবৰ্ণ আহ্মণ বদিয়। ভিল। দে তাঁহাকে আদিতে तिश्वा उठिया मांडाइन धवर देवर शामिया कहिन . "कि तांयकी. দ্ভিটা নিজে হ'তে লইয়া গ্লায় পরিলে ?" অসীম অভান্ত বিশ্বিত হইয়া জিজাদা করিলেন, "দে কি রকম ঠাকুর !" "ঘাহা করিয়াত, তাহার ফল যদি জানিতে, তাহ। হইলে উহাকে দীর্ঘি-কার গর্ভেই রাশিয়া আসিতে।" "আমাকেও কি ভয় দেখাইতে আসিয়াছ ?" "তোমাকে ভয় দেখায় এমন লোক এখনও জনায় নাই। তবে জানিয়া রাখিও অসীম রায়, এই বালিকা তোমার উবন্ধন-রজ্ঞা পরে আমাকে দোষ দিও না। যখন কঠে রজ্জ্বর আকর্ষণ বোধ করিবে, তথ্য শ্বরণ করিও বে, এক ব্রাহ্মণ বঙ্গুর্কের তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সে কথা হ<sup>্ত</sup>ে গ্রামে विवाह-(यांगा) कूनीन-कन्ना जाएक कि ना विनिष्ट भार ?" "ठाकुत, তুমি পাগল অথচ পাগল নহ। তোমার মনের আসল কথা বুঝিয়া উঠা দায়। তুমি কি সতাসতাই আবার এ বয়সে বিবাহ করিতে চাহ ?" "অর্থের বডই অনাটন। কি জান বায়জী।" উপস্থিত ছই-একটা বিবাহ না করিলে সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ করা,

বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে।" "ভবে আমার সহিত আইস!"

ব্রাহ্মণ অদীমের সহিত গ্রামদীমায় প্রবেশ করিল।

· Specular

# অফীদশ পরিচ্ছেদ বিবাহের সম্বন্ধ

সংবাদ পাইয়া বালিকার আত্মীয়-য়য়ন দীর্ঘিকাতীরে ছুটিয়া আসিল এবং বছকণ শুশ্রমার পর বালিকার চেতনা ফিরিল। যতক্ষণ অপরে বালিকার চেতনা ফিরাইবার চেটা করিতেছিল, ততকণ অসীম, ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, দীর্ঘিকা-তীরে বসিয়া ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, সত্য-সতাই কি বিবাহ করিতে চাও?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "ইচ্ছা করিয়া কি লোকে এতবার মিথ্যা-কথা বলিতে পারে?" "কতগুলি বিবাহ করিয়াছ?" "কি য়য়ণা! এক কথার জবাব কতবার তোমাকে দিব? দশ-বার গণ্ডা হইবে।" "তোমার কি ছুই-কুড়ি পত্মীই জীবিতা আছেন?" "কয়য়ন বাঁচিয়া আছেন, তাহা বলিতে পারি নায়ের, কারণ, বিবাহের পরে একজন ব্যতীত অপর কাহারও সহিত সাকাৎ হইয়াছে কি না শ্বরণ হয় না।" "তুমি আশ্র্যা করিলে

· এই চল্লিশ জনের মধ্যে একজন বাতীত জীবনে আরু কাহার ভ সহিত তোমার বিভীয়বার সাক্ষাৎ হয় নাই ?" "আবশুক বোধ করি নাই।" "তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন ?" "অর্থো-পার্জনের জন্ত।" "শাহ্জাদার মুখে ভনিলাম যে, তুমি ্রকারী অভিপায়ে প্রভূত অর্থ-উপার্কন ক্রিভে। তুমি কি কারণে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া এই উপার্থে—নিষ্ঠুর, ঘূর্ণিত উপায়ে অর্থ-উপার্জন করিতে চাহ ?" "নিষ্ঠুর, ম্বণিত ? অসীম রায়! তুমি বালক, তুমি এই চির-প্রথিত কৌলীন্ত-প্রথার মহ্যাদা কি বুঝিবে ? বুঝিয়াছিল বলাল, সে বোধ হয় রাজা হইয়াও আজীবন নারী-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, নতুবা বিষহরি-দলনের এই অপর্ব্ব প্রথা আবিষ্কার করিতে পারিত না।" "যে সকল বালিকা বিবাহ কর, ভাষাদিগকে দেখিয়া ভোমার কি দ্যা হয় না ?" "দ্যা, বছকাল পরে একটা নৃতন कथा धनांडेल जनीय तार । अथय-धोरान कथांने त्वां हर একবার শুনিয়াছিলাম, তাহার পর বছদিন শুনি নাই। দ্যা। ভাষায় এমন একটা কথা ছিল ক'ট। কিন্তু সে কথাটা নারী জাতির প্রতি প্রবৃদ্ধা কি না, তাহা ত শ্বরণ নাই! দীন, ুখী, অন্ধ, আত্র বা পদু দেখিলে এখনও দ্যা হয় বটে, 🌬 দংশনোষ্ঠত বিষধর সর্প দেখিলে যতটা দয়া হয়,(নারী দেখিলে ততটাও যে হয় <u>না</u> অসীম রায় ?" "কি বল ঠাকুর, সংসারে দয়া ও মায়া মর্ভিমতী হইয়া নারীরূপ ধারণ করিয়াছে। কঠোর সংসার-যাতায় নারীর ক্লেহ, প্রীতি বা ভক্তি মানব-জীবনের একমাত্র

অবলম্বন-" "বালাকালে আমিও ঐ কথা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তুমি কি পাঠ আর্ত্তি করিতেছ? বন্ধু! একদিন বিক্রমপুরে আমার তায় পদক সম্রাপ্ত ব্যক্তি দিজীয় ছিল না। আমি বাদশাহের মন্সব্দার। দেশের প্রধান, বিছৎ-সমাজে গণনীয় ও ব্রাক্ষণ-সমাজে বরণীয় ছিলাম। সংসারের স্থুখ-সম্পদ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, আমার কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু আজি আমি কি ৃৰ্বী শাশানবাদী-চিতাগ্নি-দগ্ধ অন্নভোজী; তৃতীয়ু বস্ত্রীন। কেন বলিতে পাব? <u>অসীম দয়া অসীম রায়</u>! অসীম করুণা, দুয়াও মায়ার প্রতিমূর্তি-স্বরূপিণী-মানব-স্মালের একমাত অবলম্বন—ারীর অমুগ্রে 🗥 "তুমি পাগল।" "সে কথা তোমার পূর্বেই অনেকে বলিয়াছে।" "তুমি কি ব্লিভেছিলে বল ?" "তোমাকে অধিক কথা বলিয়া ফল নাই, কারণ তমি রমণীরূপ-মুগ্ধ। নারবে মোহনরূপের অস্তরালে ফে রাক্ষণী প্রতিমা শুকাইতা থাকে, তাহা তুমি দেখ নাই। বন্ধু। দিন ছিল, যখন আমিও ভোমার আয় দীর্ঘ কঞ্চেশ গন্ধতৈল-াসক্ত করিয়া, গদ্ধপুলে স্থসজ্জিত হইয়া, মোহিনীর ক্লপাকটাক্ষ ভিকা করিতাম ;ৈ তখন আমিও মনে করিতাম যে, জগতে त्रभीक्रत्भव क्यांच त्रभीच चात किष्ट्रे नारे । द्रभीत कमनीक्ष মাধ্রীর নিকট অগতের সমস্ত শোভা পরাজিত। বিশ্বাস করিয়াছিলাম অসমি রায়! রম্পীরপে মুগ্ধ হইয়া ধাহাকে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার বিষে আমান্ত সংসারের এখা সম্পদ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—জাসার ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। মোহ কাটিয়া গিয়াছে। বন্ধু, তোমাকে নিষেধ করিতেছি, রন্থহার মনে করিয়া কঠে বিষধর সর্প ধারণ করিও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা; এতদিন জগতে যত লোক দেখিয়াছি, দকলকেই বলিয়াছি; কিন্তু কেহ কর্ণশাত করে নাই।"

বান্ধণের উক্তি শেষ হইবার পরে অসীম কিয়ৎকণ ওছিত ट्टेया त्रशिलन अवः शर्व धीरत-धीरत जिज्जामा कतिरनन, "कि त्रित ठेक्ट्रि, थायम याहारक विवाह कविष्र हिरत ?" "है।, আমার অধাৰ-ভাগিনী সহধর্ষিণী! কবি-কল্পনা আর যাহা কিছু বলিয়াছে সমস্তই। বাদুশাহের বুতি পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্বাহের জন্ম এই, উহুবৃত্তি অবশ্বন ক্রিয়াছি কেন জান ? জিখাংসা! জিঘাংসা-রুত্তি পরিতৃপ্ত করিবার বিবাহ করিয়া আর কথনও সে স্ত্রীর মুখদর্শন করি না ৷ ইহাতে কি হয় জান ? তোমার মত এখনও যাহারা রমণীরপ মৃথ, অথবা মূর্ত দয়াও মালার মোহে প্রতারিত, তাহাদিগের সর্বনাশের পথ কন্ধ করি। যাহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি. দে ত আর বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবে না : ভোমার মত বা আমার মত কাহাকেও প্রতার্ণা ক্রিতৈ পালিব না। কেহ তাহাকে মন্ধাদিনীরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাণ্ড বৌবনের অপরিদীম প্রেম অপাতে ক্যন্ত করিতে পারিবে না। ইহাই আমার আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগ করিব বলিয়া জীবিকা-নির্বাহের জন্ম এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। বিবাহ করি, কিঞ্চিং অর্থ উপার্জন করি, তাহার পর যত শীন্ত পারি, স্থান

#### বিবাহের সম্বন্ধ

পরিত্যাগ করিয়া **উর্জ্বা**সে পলায়ন করি।—জীবনে আর ক সে পথে চলি না।"

এই সময় বালিকার পিতা আসিয়া অসীমের হতধারণ করিলেন। অসীম ও বান্ধণ পরস্পারের কথায় এতদুর মগ্র ছইয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পান নাই। বালিকার পিতাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁডাইল এবং উচ্চহাস্তে দীর্ঘিকা-তীর প্রতিধানিত করিয়া কহিল, "বন্ধু, তোমার উদ্বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত, শাতক নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে. বিলম্বেনালম।" বালিকার পিতা কহিলেন, "বাবা, শৈল আমার একমাত্র সম্ভান। তুমি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমাকে অদেয় যে আমার কিছুই নাই। আমি নিতাস্ত দরিত্র, সামর্থ্যহীন। যদি অন্ত্রহ করিয়া আমার কুটীরে পদার্পণ কর, তাহা হইলে চরিতার্থ হই: " আন্ধাণ এই সময় বলিয়া উঠিল, "যাইবে বৈ কি. অব্ছা হাইবে; নিয়তির আকর্ষণ কে রোধ করিতে পারে ? একবার, ছইবার, বিশ্বার যাইবে। যে মুহুর্তে তোমার গৃহে পদার্পণ করিবে, সে মুহুর্ত উহার ছদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।" "পাগলা ঠাকুর, অত কথা কি বলিতেছ? দেখ বাবা, পাগলা ঠাকুর মূর্য নয়, মাহুষও ভাল,-লোবের মধ্যে মাথাটা খারাপ হইয়া গিলাছে। ঠাকুর, ছটা-একটা ভাল কথা বল দেখি। বেশী সংস্কৃত বলিও না, তাহা হইলে ব্রিতে পারিব না। আজ বাবার কল্যাণে শৈলরাণীর বড় ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে।" "অতি উত্তম কথা, আশীৰ্কাদ

হুইয়া তোমার কলা চির-জীবিনী হুইয়া আজীবন থাওব-দাংন ্রতে থাকুক।" "ও আবার কি রকম কথা—দাদাঠাকুর! দাহন মানে ত পোডান, সে কি ভাল কথা ?" "সকল সময় মন্দ নয়।" "বাবা, ও পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে কথায় পারা যায় না। ভট্টাচার্যা মহাশয়েরা উঠিগ্রাছেন, এখন ভুমি একবারং এম। পাগল ঠাকুর কি আমার ঘরে একবার পায়ের ধুলা দিবে না কি ?" "কায়স্থের ঘরে পায়ের ধুলা দিতে আপতি নাই, যদি मना পাওয়া হায়।" "मिव ठीकृत, আৰু আমার বড় আনন্দের দিন, নগদ একটাকা প্রণামী দিব।" "তোমার প্রণামী উপযুক্ত মূল্য নহে।". "আর কোথায় কি পাইব ঠাকুর! আমাদের কি আর সেকাল আছে?" "আর এক কাজ করিতে পার. গ্রামে কি কুলীন-আন্ধণের ক্সা নাই ?" "থাকিবে না কেন, অনেক-দাদাঠাকুর! যত চাও। তুমি কি কুলীন না কি ?" "ফুলের মুখুটী, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।" "ঠিক হইয়াছে। হচ্ছেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কাল সন্ধ্যাকালে আমার চ্ডীম্ভূপে ব্সিয়া বড্ই ছংথ করিতেছিল। দেথ, বাবার কল্যাণে যদি তাহার কন্তাদায় উদ্ধার হইয়া ধায়।"

बाक्षण ज्ञानस्य नम्ह पिया छिठिया कहिल "हन, हन, विनारकानमा"

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

#### রাজমিত্র

অতি প্রত্যুবে একজন হরকরা আদিয়া ভাগীরথী-তীরে একটা ক্ষুত্র বস্ত্রাবাদে প্রবেশ করিল। স্কন্ধাবার নীরব; ছই একজন ব্যতীত তথনও সকলেই নিদ্রিত। সেই বস্তাবাদে তিনজন মহুত্ত আপাদমশুক বস্তাবৃত হইয়া নিজা যইতেছিল। হরকরা ভাহাদিগের মধ্যে একজনকে জাগাইয়া তুলিল এবং ইঙ্গিত করিয়া বস্তাবাদের বাহিরে আসিতে অহুরোধ করিল! স্থােখিত অতি সম্ভৰ্শনে বস্তাবাদের বাহিরে আদিয়া হরকরাকে জিজাসা করিল, "ব্যাপার কি ?" হরকরা অভিবাদন করিয়া কহিল, "শাহ্জাদা তলৰ করিয়াছেন।" "ইহার মধ্যেই যে ভীহার নিদ্রাভক হইল ?" "আজ অতি প্রত্যুষেই তাঁহার নিদ্রাভদ হইয়াছে। তিনি গোষলখানায আপনার জন্ম অপেকা করিতেছেন।" "সেখানে আর কে কে আছেন?" "আর কেংই না!" "তবে কি শাহ্জাদা আমাকে একা তলব করিয়াছেন ?" "হা জনাব, তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, আপুনি একা গোষল্থানায় যাইতেছেন, এ কথা যেন প্রকাশ ⊸না হয়।"

উভয়ে স্কন্ধাবারের বাহির দিয়া স্থতীগ্রাম বেটন করিয়া স্থাট-পৌত্তের পট্টাবাসে প্রবেশ করিলেন। গোষলখানার ভাত্মর বহির্দেশে ফরুক্থ সিরুত্ব একথানি ক্ষুদ্র কাঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আগস্কুককে দেখিয়া বস্থাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগস্কুক তাঁহার অফ্সরণ করিলে হরকরা পট্টাবাসের ছার বাঁধিয়া দিল। গোষলখানার তাম্ব্র ভিতর ক্ত-বৃহৎ অনেকগুলি কাঠাসন ছিল। শাহ্জাদা তাহার একখানিতে উপবেশন করিয়া আগস্কুককে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আগস্কুক বসিলে ফর্কুর্স্সির্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কেন ভাকিয়াছি জান?"

আগন্তক কহিলেন, "না।" "সংবাদ নিতান্ত ভভ নহে, বাদশাহের আসন্নকাল উপস্থিত। পিতা আমাকে লাহোরে ঘাইতে আদেশ করিয়াছেন।" "উত্তম কথা, আপনার পিতা যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে হিন্দুখানে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে সংবাদ অভত বলিতেছেন কেন ।" "দেখ রায়জী, হিন্দুস্থানের সিংহাসনে কবে কে বসিবে, এ কথা সম্প্র সিংহাসনের যিনি মালিক, তিনি ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।" "কেন ? গুনিয়াছি আপনার পিতা বাদশাহের প্রিয়পুত।" "দারাশেকোর নাম ভনিয়াছ? দারা অপেকা শাহ জহানের আর কে প্রিয়তম ছিল; কিন্তু দেখ, ভাগ্যচক্রের বিপর্যায়ে ময়ুর-সিংহাসনের পাদপীঠে দারার ছিলা ১৫ই লাউত इटेशाहिल। आ ७३ क एकव वामभार्यत वृक्ष अग्रम छेनी श्रुती বেগমের ৫এই তাঁহার স্কাংশকা প্রিয়পাত ছিল; কিছ সেই কামবর্থশ কে ময়ুর-সিহাসনের গঙীর মধ্যেও আসিতে হয় নাই, অতরাং শহিতালম বাদশাহের প্রিমপুত্র যে তাঁহার মৃত্যুত্র:

পরে পিতৃ-সিংহাসনলাভ করিবেন, এ কথা কে বলিতে পারে 🕍 "সত্য কথা শাহ্জালা!" "দেখ রায়জী, বিগদে পড়িয়া পথ হারাইয়া তোমাদের আশ্রম পাইয়াছিলাম; সেইজক্ত এই নৃতন বিপদের সংবাদ পাইয়া তোমাকেই ভাকিয়াছি।" "আপনার কি বিপদ হইতে পারে শাহ শাদা ? আপনার পিতার ভাষ লোকবল, অর্থবল বা বৃদ্ধিবল বাদশাহের অন্য কোন পুত্রেরই নাই। আমি ত আপনার কোন অমকলের আশভাই দেখিতে পাইতেছি না!" "রায়জী, শাহ জহানু বাদৃশাহের প্রিমপুত্র দারাশেকোর অর্থবল, লোকবল বা বৃদ্ধিবল কোন বলেরই অভাব ছিল না; তবে তাহার ছিল্লমন্তক কনিষ্ঠ ভ্রাতার<sup>ু</sup> পদপ্রান্তে নৃষ্টিত হইয়াছিল কেন ?" "তাহা ত বলিতে পারি না।" "কেন জান, এই বিশাল হিন্দুখানে দারাশেকোর একজনও প্রাকৃত বন্ধু ছিল না।" "সে কি কথা।" "দেখ बाइकी, बाकवर्रम यारावा क्याधर्ग करत, छारामिरगत नाम হতভাগা এ পথিবীতে মার নাই। ভাতম্বেহ, পুত্রম্বেহ, পত্নীপ্রীতি, বন্ধবাৎস্লাবা ভক্তি, ভাহারা কখনও লাভ করে না। আত্মীয়-খ্ৰুন, বন্ধ-বান্ধ্ৰৰ সৰলেই স্বাৰ্থের জন্য তাহাকে বেইন করিয়া থাকে। হতদিন ভাগাল্কী তাহার অক্ষায়িনী থাকেন, ততদিন ভাহার আত্মীয়-স্বন্ধন বা বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয় না ; কিন্তু লক্ষ্মী যথন চঞ্চলা হন, তথন ৬% বৃশ্পত্তের মত সকলেই ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়ে।" "সমতই অনৃষ্ট শাহ্জালা। আমরা হিন্দু,.. বোরতর অনৃষ্ঠ বাদী। আমাদের ধর্ম-পুস্তকে বলে যে, কোন-

ঘটনাই মান্থবের আয়তের মধ্যে নাই। আমি যে এইখানে বিসিয়া আপনার সহিত কথা কহিতেছি, ইহাও বিধিলিপি।" "রায়জী, মুসলমান হইলেও আমরা এ দেশে আসিয়া কতকটা তোমাদের মত হইয়া সিয়াছি। আমরাও এ কথা বিশ্বাস করি। সেইজনা চোগ্তাই বংশের কেহ জ্যোভিষীর পরামর্শ বাতৃতীত পথ চলে না; কিছ্ক দেখ সমুদ্রে জাহাজ ভ্বিয়া যে মান্থব জলে পড়ে, সে জানিতে পারে যে তাহার আর নিতার নাই, তথাপি সে যথাসন্তব আয়ুরকার চেটা করে। এবং যতকণ তাহার চেতনা থাকে, ততকণ সে জলের কবরের বাহিরে থাকিতে চেটা করে; আমিও আয়ুরকার চেটায়ে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।"

"আদেশ করুন।" "দেথ রায়জী, তোমাদের ছই আতার সহিত প্রথম থেদিন সাক্ষাং হয়, সেদিন তোমরা জানিতে নাঁ যে আমি 'কে।—তোমরা অর্থ বা সম্মানের লোভে আমার সাহায্য কর নাই। সেইজয় আমার ভরঙ্গা হয় যে আমার ছিদিনে অর্থ বা সম্মানের লোভে অস্ততঃ তোমরা ছইজন বিখাসের হস্তারক হইবে না। দেব, জ্ঞানোন্মের অবধি চোগ্তাই বংশীয় প্রক্ষণণ মাছ্য চিনিতে শিকা করে। আমি ক্যাদিগকে দেখিয়াই চিনিয়ছিলাম। আমার পরিচয় পাইয়াও তোমরা আমার নিকট থাকিতে স্বীয়ত হওনাই। আজ পর্যান্ত এক হিন্দু বনিয়ার অর্থ ব্যতীত তোমরা কেই আমার নিকট কিছুই চাহ নাই। আমি আহ্মদবেগের নিকট ভনিয়াছি যে,

«তোমাদিগের ব্যন্ন তোমরাই নির্ম্বাহ করিয়া থাক। দেখ রায়জী. এই উৰ্দুতে তোমার স্থায় নিঃসার্থ নির্লোভ বন্ধু আমার আর কেই নাই। তোমাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি, কারণ, এখনও পর্যান্ত তোমরা বাদশাহের অথবা স্ক্রাদারের ভূত্য নহ। ত্নিশ্লামার বন্ধত্বের উপহার গ্রহণ করিবে কি ?"

"এ কি আদেশ করিতেছেন শাহ জাদা ? আপনি শাহ জাদা আজীম উশ্-শানের পুত্র, বাদ্শাহের পৌত। বাদ্শাহের দেহান্তের পরে আপনার পিতাই যে ম্যুরসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, এ কথা সর্বজনবিদিত। হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ আমীর-ওমরাহ আপনার ক্লপা-কটাক লাভের জন্ম লালায়িত, আপনার বন্ধ হ—"

"রায়জী, তাহা আমি জানি; দেইজ্লুই তোমাকে ৰলিতেছিলাম যে, সে বন্ধুত্ব আমার পদের সহিত, আমার সৌভাগ্যের সহিত, আজীম উশ্-শানের পুত্রের সহিত, বাদশাহের পৌত্রের সহিত: কিন্তু এক মন্তক, তুই হস্ত ও তুই পদবিশিষ্ট ফর্রুথ সিয়রের সৃহত নহে। যদি এমন হয় যে, ভাগ্য বিপর্যায়ে • আজীম উশ -শান সিংহাসন লাভ না করেন, তথন আমার এই সহস্র সহস্র বন্ধর মধ্যে কয়জন আমার প্রকৃত বন্ধ থাকিবে. তাহা বলিতে পারি না। দেখ রায়জী, আমার পিতা বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, আমারি আমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহি। চোগ তাই বংশের কনিষ্ঠ পুত্রের অবস্থা কি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেইজক্স ভবিশ্বং শারণ করিয়া অনেক আশা

করিয়া বন্ধুত্ব যাক্সা করিতেছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিকে कि ?" "नार जाना, आमि नितक, अनाथ, शृश्मृता जगरण আমাদের গুইজনের আপনার বলিতে বড় কেহ নাই। শাহ জাদা বলিয়া বলিতেছি না, সমাটের পৌত্র বলিয়া বলিভেছি না। যে বাজি পথের ভিথারীকে ভিথারী জানিয়াও বুকে তুলিয়া লয়, তাহাকে ভিখারীর অদেয় কি থাকিতে পারে? সে ভিখারী যদি আশ্রমদাতার কোন অমুরোধ প্রত্যাহার করে, ভাগ হইলে কালসর্প ব্যতীত তাহার ক্রায় অক্সভম্ভ জগতে আর নাই।" "রারজী, জগতে মাছৰ মাত্রেই কালদর্প, ক্লভঞ্জভা অতি বিরল। দেখা আমি স্বার্থপর। তোমার ভাগ নিংসার্থ বা উদারচেতা নহি। স্বার্থের জন্মই তোমার বন্ধত্ব প্রার্থনা করিতেছি। ভরদা করি যে আমার ছদ্দিনে তোমার মত বন্ধু পাইলে বিশ্বাস্থাতকদিগের হল্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব।" "नार्काना, आमि निर्त्तु, नामर्थाहीन वर्षे ; किन्कु এ कथा। ·<sup>\*</sup> মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাদিগের বংশে এখনও পর্যন্ত কেই বিশ্বাস্থাতক হয় নাই এবং আমার দেহে যতকণ শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ আপুনার পদে কুশাক্ষরও বিধিতে ছিল না।"

### বিংশ পরিচেছদ

#### উদ্বাহ

ভাগীরথীতীরে সেই দীর্ঘিকার অতি দূরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের
গৃহে আজি মহাসমারোহ। গৃহস্থ আন্ধা। আজি তাঁহার
একমাত্র কল্পার বিবাহ। ছইশত বংসর পূর্বে পদ্ধীগ্রামে সম্পন্নগৃহস্থ বলিলে যাহা বুঝায়, আন্ধাণের সে সমস্তই ছিল। তাঁহার
নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তাঁহার পিতা রামনাথ রাজ-দরবারে
বিশ্বত কর্মচারী ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্ক্ষন করিয়াছিলেন।
বিশ্বনাথ কুলীন এবং কুলীনের কুল কল্লাগত; সেই জল্লই অর্থ
এবং সামর্থ্যের অভাব না থাকিলেও তিনি একমাত্র কল্লার
বিবাহের উল্লোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে বংশে তিনি
কল্লা সম্প্রদান করিছে পারেন, সে বংশজাত পাত্র পশ্চমবন্ধে
একেবারেই ছিল না এবং পূর্ববঙ্গে অতি বিরল; সেই জল্ল বছ
অন্থ্যমন্ধান করিয়াও বিশ্বনাথ কল্লার পাত্রের সন্ধান পান নাই।

বিধিলিপির রহস্ত ভেদ মাহ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশ্বনাথ নদশ বংসর যাবং যে বংশজাত পাত্রের জহুসদ্ধান করিতেছিলেন, আজি সেই বংশজাত এক কুলীন সন্ধান বিবাহাণী হইয়া বিশ্বনাথের ছারে উপস্থিত। বিধাতা যথন স্থাসাল হন, তথন মাহ্য যাহা চাহে, তাহাই তাহার মুখাপেন্দী ইইয়া তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেদিন পাত্রের দর্শন মিলিল, সেই দিনই শুভ দিন ছিল এবং তাহার পরের দিনও বিবাহের পক্ষে

অতীব গুড। কালবিলম্ব না করিয় বিশ্বনাথ করার বিবাহের আরোজন করিলেন। চঞ্চলা কমলা কিছুদিনের জন্ত চক্রবর্তী-কুলের ভাগুরে আসিয়া অধিষ্ঠীত। ইইয়াছিলেন স্কুডরাং বিশ্বনাথের অর্থাভাব ছিল না। পাত্র যে পরিমাণ অর্থ যাজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার দশ গুণ দিতে প্রভিত্ত ইয়া তিনি তীহার পরদিনই কর্তা-স্প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজি বিশ্বনাথের ক্যার বিবাহ।

সমন্ত দিন উৎসব-বাছে ক্ষুত্র প্রাম মৃথরিত ইইয়াছে।
স্ক্রাকালে আলোকমালা-মণ্ডিত সভা-মণ্ডপে প্রামের ভদ্র
অধিবাসীগণ সমবেত ইইয়াছেন। এাজণ-ভোজনের প্রচুর
আয়োজন ইইয়াছে। পাত্র সভা-মণ্ডপে স্থখ-শ্যাফ উপবিষ্ঠ
ভালাই আগতপ্রায়, এই সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অন্তঃপুরু
ইইতে কয়েকটি মহিলা বাতায়নপথে পাত্র নেথিতেছিলেন।
তাঁহারা সকলেই বর্বীয়সী এবং বিশ্বনাথের আআয়ায়। তাঁহাদিগের
মণ্যে একজন কহিলেন, "কে বলিল বর বৃড়া!" দিতীয়।
কহিলেন, "কোধায় বৃড়া! হরেশার চক্রবর্তীর পিসীর ঘাটের
মড়ার সহিত বিবাহ ইইয়াছিল। বরকে ধরিয়া আফ্রন ক্যান
ইইয়াছিল এবং ভাল্টির সময় তিন জনে তাকে রয়য়াছিল।
বিবাহের পর একটি মাস্ও কাটে নাই।" ভৃতীয়া কহিলেন,
"সে ঘাই বল দিদি, বর যখন প্রথম আস্মাছিল, তখন তাহাকে
বৃড়া দেখাইতেছিল, এখন সাজিয়া-ওজিয়। মান্ত্রের মত্ত
দেখাইতেছে। আমাদের সতী রপেও বেমন, গুণেও তেমন।

তোমরা যাহাই বল, সভীর যোগ্য বর হয় নাই।" প্রথমা রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভোদের কেমন কথা লা! কুলীনের মেয়ে কবে আবার ইহা অপেকা যোগা পাত্রে পডিয়া থাকে প কুলীনের পাত্র কি রূপ দেখিয়া পছন্দ হয় ্তোরা যে নুতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলি ৷ সভী আমার কুলীনের মেয়ে, কুলীন-ক্সার অদৃষ্টে স্চরাচর থেমন পাত্র জুটিয়া থাকে, ভাহার তুলনায় সভীর বর অতি স্থপাত।" দিতীয়া অতি ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেখ দিদি, যত নাপিত বলিতেছিল যে ওপারে স্থতীগাঁছে ভাহার বেহাইয়ের বাডী। সে নাকি কাল বেহাই বাডী গিয়াছিল এবং শুনিয়া আসিয়াছে যে, বর নাকি স্থতীগাঁয়ে তিন দিন ছিল। সে নাকি কাহারও বাড়ী অতিথি হয় নাই. প্রথ-পথে ভিক্ষা করিত এবং শাশানে এক গাছতলায় বাস করিত।" প্রথমা কহিলেন, "দে আবার কি কথা, বর কুলীন, বিবাহ করা কুলীনের পেশা। বিশ্বনাথ দাদার মুখে ভ্রিলাম ষে, বর ছয়কুড়ি টাকা পণ চাহিয়াছিল, তিনি ভাহার দশগুণ দিতে স্বীকৃত হইয়া পাত্র আশীর্কাদ করিয়াছেন। ফকীর সন্ত্রাদীতেই ত ভিক্ষা করিয়া থাকে।—শ্রশানে বাস করে। ঘেবর পণের টাকার কথা ভোলেনা, সে আবার কি রকম সন্নাসী। ওসকল কথার-কথা। বিবাহের সময় কত কথাই ना উঠে।"

হথাসময়ে গ্রামবৃদ্ধগণের অহমতি লইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
কলা সম্প্রদান করিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণ ভূরি-ডোলনে,

প্রিতৃপ্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। কুলান্ধনাগণ বরবধু লইয়া বাদর-গৃহে উৎদ্বমগ্লা হইলেন। রন্ধনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পরিহাসম্পৃহানিবৃতা অনেক রমণী নিদ্রালমনেতে গুহে প্রস্থান করিলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারাও একে একে वामत-१एट भगा-श्रद्भ कतिलान। मकलाक निर्मिष्ठ प्रार्थिश वत्र কন্যার অকম্পর্শ করিল। স্পর্শ মাত্রেই সভীর তন্ত্রা দূর হইল। বর তাহাকে কহিল, "আমার সহিত উঠিয়া আইস।'' বধু বাক্যব্যয় না করিয়া পতির অহুসরণ করিল। গুহের অঙ্গনে আদিয়া বর জিজ্ঞাদা করিল, "ভোমার নাম কি ?" কম্পিতকর্তে নববধু কহিল, "আমার নাম সতী।" তাহা ভানিয়া অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া বর কহিল, "মিথ্যা কথা স্ত্রীলোক সতী, অসম্ভব! তুই নিশ্চয়ই অসতী।" ক্ষীণকণ্ঠে বধু কহিল, "না।" তাশের উত্তর ভনিয়া বর উচ্চহাস্থ করিয়া উঠিল। নববধু শিহরিল। বর কহিল, "ভোকে কেন বিবাহ করিয়াছি জানিস!" বধু ক্ষীণতর কঠে কহিল, "না, কেমন করিয়া জানিব ?" বর আবার হাসিয়া কহিল, "প্রতিহিংসার জন্য।" ভীতা চকিতা নববধু কাতরকঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কিঃার প্রতি-हिः ना ?" "প্রতিহিং না, আমার সর্কনাশের ! প্রথম যৌবনে একদিন তোর মত এক অসতীকে দেখিয়া মোহিত হইহাচিলাম। তথন আমার দব ছিল। রূপ ছিল, গুণ ছিল, বিষয়— বৈভব ছিল, আত্মীয়-স্বন্ধন ছিল,—দেশে আমি দশের মধ্যে একজন ছিলাম। প্রথম যৌবনের সমস্ত আকুলতা দিয়া তাহাকে দ্বদয়ে

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। তথন তাহাকে দেবী মনে করিতাম: দেবী ভাবিয়া ষ্পাদর্শ্বস্থ তাহাকে উৎদর্গ করিয়াছিলাম। তাহার কুহকে মৃশ্ব হইয়া কিছুদিন বড় স্থাধ ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম मात्रां । जीवन वृत्रि धरे ভाবেই कांग्रिया घाইবে, जीवन वृत्रि অবশ্বদ, --কণ্টকময় বন্ধর পথ নহে! সে যে ডাকিনী, কাল-সাপিনী, তাহা ত বৃঝিতে পারি নাই, এখন বৃঝিয়াছি। আমার যথাসক্ষর, আমার হৃদয়ের পূজা সমন্ত উপেক্ষা করিয়া সে কি করিয়াছিল জানিসং সে তাহার যথাস্বর্শস্থ আর একজনকৈ সমর্পণ করিয়াছিল। সে যথন হাসিয়া আমার সহিত কথা কহিত, তথন মনে মনে আমার মৃত্যু কামনা করিত। আমার প্রথম যৌবনের ভরা হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঢালিয়া দিয়া আমি যথন তাহাকে ধ্যান করিতাম, তথন দে অন্ত মনে তাহার চিন্তা করিত। প্রথমে অন্ধ ছিলাম। যেদিন দৃষ্টিশক্তি ফিরিল, সেই দিন ব্ঝিলাম রমণী মাত্রেই দিচারিণী। সেই দিন হইতে আমি ভিशाबी; - क्रश्रीन, अगरीन, विख्शीन, वक्करीन। त्मरेनिन হইতে আমি শ্বশানবাদী, চিতাগ্নিদশ্বস্মানভান্সী, প্রতিহিংদাকামী। প্রতিহিংসা আমার জীবনের একমাত্র বৃত। তোকে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু জীবনে আর কখনও ভোর মুখ দর্শন করিব না। ভুই আজীবন তুষানলে দগ্ধ হইবি, এই আমার প্রতিহিংসা।" নববধু কদলীপত্তের ক্রায় কাঁপিতেছিল, সহসা সাহসে ভর করিয়া ্ৰ সে কাত্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবিল, "আমার অপরাধ কি ?" "তোর অপরাধ তুই রমণী। রমণী মাত্রেই অসতী, বিশাস্ঘাতিকা 🗗

বধু ক্ষীণতর কঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সকলেই কি সমান ?"
নব বর গর্জিয়া উঠিল এবং কহিল, "কালসর্পে কি প্রভেদ আছে ?
রমণীতেও সেইরপ প্রভেদ নাই ! তোর পূর্বে বছ বিবাহ
করিয়াছি। কেন করিয়াছি জানিস্ ? আরু কেই যাহাতে
ভোদের বিশাস করিয়া আজীবন বিষধর-বিধে ক্ষজিতি ইইমা
আমার মত শ্রশানবাসী ইইয়া না বেড়ায়, সেই জন্তা। তোকে
বিবাহ করিয়াছি, আরু ত ভোকে কেই বিবাহ করিছে পারিবে
না! সকলে জানিবে তুই অসতী।" সংসা দৃঢ়কঠে ব্যথিতা
নববধু বলিয়া উঠিল, "না, আমি সঙী।" কুদ্ধ কিন্তু নব বর্ব ব্রেকে পদাঘাত করিয়া খণ্ডর-গৃহ পরিভাগি করিল। বপ্
স্কিতা ইইল।

প্রদিন প্রভাতে অঞ্চনে নববরের উত্তরীয় ও মৃচ্ছিত। নুরুষ্ দেখিয়া সকলে বিমিত হইল। বহু অফুসন্ধান করিয়াও বরের সন্ধান পাওয়া গেল না। নববধুকে মৃচ্ছার কারেণ ভিজ্ঞাস। করিয়া কেহ কোন উত্তর পাইল না।

### একবিংশ পরিচেছদ নর্মকী

পাটনা সংরের এক প্রান্তে ভদ্ত-পদ্ধীর মধ্যে এক বৃদ্ধা গণিক। বাস করিত। তাহার নাম মতিয়া। সে গণিক। ইইলেও, পল্লীর সকলেই তাহার উপর সম্বৃষ্ট ছিল। কারণ, তাহার গ্রহ অসদাচরণ দেখিতে পাওয়া যাইত না। যৌবনান্ত হুইবার প্রেরই মতিয়া গণিকা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল: কিন্তু তথাপি মজর। করিত। প্রায়বিগত-যৌবনা নর্তকীর সমাদর বর্তমান সময়ে শাই-তথনও ছিল না। মুজরা যখন জুটিত না, তথন মতিয়া গণিকা-সমাজে নৃত্যগীত শিক্ষা দিত। পাটনার অধি-বাসিগণ মতিয়া বাইজীকে ভলিয়া গিয়াছিল, কিছু সকলেই মতিয়া ওতাদনীকে জানিত। তাহার থৌবন একেবারে অন্তমিত হইবার পর্বের, একজন পাঠান আহনী প্রোচার প্রেমে মজিয়া, তাহারই গতে আখ্র গ্রহণ করিয়াছিল: মতিয়া ওন্তাদনী এক ক্রাপ্রস্ব ক্রিয়াছিল। লোকের নিক্ট ম্ভিয়া প্রিচ্য দিত যে পাঠান ভাহাকে নেকা করিয়াছে: কিন্তু পাঠানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবজ্ঞার সহিত নিষ্ঠাবন পরিত্যাগ করিয়। কহিত, "কৃষৰীকে নেকা? তোৱা, তোৱা।" তথাপি বন্ধ পাঠান মতিয়াকে ছাডিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না।

মতিয়ার কন্তার নাম মনিয়। মনিয়াকে দেখিলে কেইই বিশাস করিতে পারিত না নে, সে গণিকার কন্তা; সকলেই কহিত, "গোময়ে পছজিনীর আবির্ভাব সম্ভব নছে।" মতিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল; এবং সে অতি যত্তে কন্তাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিয়াছিল। প্রথম যৌবনে রূপদী কলাবতী মনিয়া পাটনা নগরের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সয়য়ে মনিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পন

করিয়াছে; এবং মাত্র এক বংসর মুজরা করিতে আরক্তর করিয়াছে।

যে দিন ফরকর্থ সিয়র পার্টনায় আসিলেন, তাহার প্রদিবস অপরায়ে সেই বৃদ্ধ পাঠান মতিয়ার গুহের হুয়ারে বসিয়া তামাকু-দেবন করিতেছিল। মতিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা ছিল,; এবং মনিয়া একটি সারেকী লইয়া গুণ-গুণ করিয়া গান করিতেছিল! এই সময়ে একজন স্থাজ্জত, সম্ভান্ত মুসলমান একা হইতে নামিয়া পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মনিয়া বাঈজীর গৃহ ?" পাঠান বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই গৃহ মতিয়া বাইজীর; তবে-্মনিয়া এখানে থাকে বটে।" আগস্তুক কিছুমাত্র লঙ্কিত না ্ইইয়া কহিল, "আমি মনিয়া বাঈজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" পাঠান অধিকতর বিরক্ত হইয়া গভীর ভাবে कहिन, "प्रिमिश ए ७ शाहेक वर्ष, किन्द्र त्म ए ए ए लाक्ति के छा, ক্সব করে নাঁ। তোমার যদি থব ক কঞ্দীর প্রয়োজন থাকে. তাহা হইলে চৌকে বহুৎ মিলিবে।" আগস্কুক কিছুমাত্ৰ অপ্ৰতিভ না হইয়া কহিল, "আমার অপরাধ মাফ করিবেন। শাহ জাদার দরবারে মুজরা করিবার জন্ম মনিয়া বাইজীকে বাংনা দিতে আলিয়াছি।" পাঠান একটু দমিল; কিছ তথ । অপ্রসন্ত ভাবে কহিল, "বায়না দিতে আসিয়াছ, টাকা দিয়া চলিয়া যাও।" "वाक्रेकीत हरहाता ना सिथिया वायन। मिव क्यान क्रिका ?" "চেহারার সহিত মুজরার সম্পর্ক কি ?" "জনেক সম্পর্ক। মুজর: ত কেবল গাহিবার নহে।"

আগস্কক সহজে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে দেখিয়া পাঠান মুথ কিরাইয়া ডাকিল, "আরে মতিয়া, এ মতিয়া, ইধর আ।" নতিয়া তথন সমার্জনী হল্তে উঠানের আবর্জনা পরিকার করিতেছিল। সে পাঠানের আহ্বান শুনিয়া, সেই অবস্থাতেই গৃহের হ্য়ারে উপস্থিত হইল। আগস্কক তাহাকে দেখিয়া ঈথং হাসিল। মতিয়া বিন্দুমাত্র কুন্তিতা না হইয়া আগস্ককের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; এবং সে শাহ্জাদার নিকট য়াহইতে আদিতেছে শুনিয়া, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া র বসাইল। আগস্কক তাহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া মনিয়াকে শ্রেথতে চাহিল। মনিয়া আদিল, এবং নমুনা স্বরূপ একটা গান গাহিল। তথন আগস্কক অত্যন্ত সম্ভই হইয়া ছই আস্রেফি বারীনা দিয়া চলিয়া গেল।

পাটনা দহবের প্রান্তে, এক বিস্তৃত আদ্রকানন মধ্যে শাহ্ জাদা
ফররুথ দিয়রের উর্দ্ধৃ পড়িয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত
শামীয়ানার মধ্যে নাচের আয়োজন হইয়াছে। তথন মনিয়া
বাঈয়ের মরস্ম পড়িয়াছে। শাহ্জাদার সঙ্গের লোক ত
আগিয়াছে,—পাটনা সহরের অর্জেক লোকও সেই আদ্রকাননে
সমবেত হইয়াছে। সন্ধ্যা হইল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জলিয়া
উঠিল। শামীয়ানার নিয়েও অসংখ্য বহর্বের কাচপাত্রে
গন্ধদীপ জলিতে লাগিল। মনিয়া, তাহার মাতা মতিয়া,
তবলচী ও সারেকীওয়ালা সঙ্গে লইয়া গো-শকটে আসিয়া উপস্থিত
হইল। শাহ্জাদা ফররুথ সিয়য় আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলে,

মনিয়া পেশোয়াজ পরিয়া আসরে নামিল। একপ্রথয় ধরিয়া শিবিরের লোক, সহরের লোক মনিয়ার নৃত্য-গীতে চক্তৃ ও করের শিপাসা পরিত্থ করিল। দিতীয় প্রথমর রাকিডে শাহ্জানা ফররুশ্সিয়র অর্থকচ্ছুতা সন্তেও, মৃষ্টি-মৃষ্টি স্থবর্ণ স্থমার দিয়া মনিয়ার মাতাকে তুই করিয়া, আসর পরিত্যাগ করিলেন। মজলিস তালিয়া গেল। সহরের লোক উর্দ্দৃ ছাড়িয়া সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল; এবং শিবিরের লোক শিবির ছাড়িয়া নিজ নিজ তাম্বতে ফিরিয়া গেল। মনিয়া অন্য তাম্ব্ হইতে বেশ পরিবর্তন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, এমন সময়ে একজন দীর্ঘাকার মুসলমান তাহার পথরোধ করিয়া দাড়াইল। মনিয়ার মাতা তাহার পশ্চাতে দাড়াইয়া ছিল, সে আগস্তককে দেখিয়া চীংকার করিয়া উঠিল; কিন্তু আগন্তকের ইপ্রিতে পশ্চাৎ ইন্তত একজন শ্রমনিক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলা। ভীতা, চকিতা মনিয়া কিংকের্ত্রাবিমূচ। ইইয়া দীড়াইয়া রহিল।

আগন্তক তাহার দিকে অগ্রসর ইইয়া কহিল, "মনিয়া বাই তুমি পাটনা সহরের গুলাব। তুমি যে আমাদের উদ্ধৃতে আসিয় অমনি চলিয়া যাইবে, ইহা কি আমার প্রাণে ১০২ ? আমি সামান্ত ব্যক্তি,—তবে আমার ক্ষমতার ঘতদূর সম্ভব, তোমার অভার্থনার জন্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গুলাবের মত অলের জন্য গুলাবের শ্যা পাতিয়া রাখিয়াছি। তোমার নীল নমন ছটি তোমার গুলাব-বর্ণ দেহে মানাইতেছে না বলিয়া তাহা রক্তাভ করিবার জন্য ইরানী আরক আনিয়া রাখিয়াছি।

স্ক্রনী! ভোমার জন্য যে তাম্ব সাজাইয়া রাখিয়াছি, ভাহাতে একবার পদার্পন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে চল।"

मनिया यनि श्रानिक। इटेल, जाहा इटेल এই চিরস্তন প্রেম-मञ्जावत् तम शामिया किनिक: किन्द्र गणिका-भूनी इहेरन ७. তাহার স্থন্য দেহ তথনও কল্যিত হয় নাই, স্থভরাং সেনা হাসিয়া, ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চকু ছইটি বলে ভরিয়া আদিল। আগন্ধক তথন তাহার রূপরাশির উত্তেজনায় উন্মত্ত দে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল না। দে অগ্রসর হইয়। মনিয়ার হস্তধারণ করিল। মনিয়া তাহাতে অকুট চীৎকার করিয়া উঠিল। আগস্তুক কহিল, "মনিয়া, তুমি স্বর্গের পরী, তুমি তুনিয়ায় কেন আদিয়াছ? এই কঠিন তুনিয়ার স্পর্শে ুভোমার কোমল চরণে যে আঘাত লাগিবে! তুমি এই কঠিন ত্নিয়ার পদক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতেছি।" আগস্কুক এই বলিয়া মনিয়াকে ক্রোড়ে উঠাইতে উত্তত হইল; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া হই পদ পশ্চাৎ... হটিয়া গেল। তাহা দেখিয়া হতাশাবিজড়িত কঠে আগদ্ধক • বলিয়া উঠিল, "জানি, তুমি ভয় পাইতেছ জানি? আমি যে তোমার গোলাম জানি! তুমি যখন তোমার স্বর্গীয় রূপরাশি লইয়া শামীয়ানার নীচে পরীরাজ্যের অন্তত নৃত্যকৌশল দেখাইতেছিলে—যখন গুলাবের পল্লবের মত কোমল তোমার প্রাক্সলিগুলি সভরক্ষের উপর বিদ্যাতের মত থেলিয়া বেড়াইতে-ছিল,—তথন আমার মন ভ্রমর হইয়া ভাহার চারিপাশে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিল। জানি, আমার ছাতি অনেক তলোয়ারের চোট থাইরা পাথর হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য বোধ হয় ভূমি সে ছাতি শূর্শ করিতে ভয় পাইতেছ। ভয় কি জানি? আমি রাশিরাশি গুলাব আনিয়া তোমার পথে ছড়াইয়া দিতেছি।"

মনিয়া এডকণ দুরে সাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার সাংসে ভর করিয়া কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি মেহেরবান, আলা তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি ক্সবী নহি, আমাকে ছাডিয়া দাও।" প্লবাবিজ্ঞতিত কঠে আগন্ধক কহিল, "তুমি ক্ষবী, কোন শয়ভান এমন কথা বলে । তমি পরী। জানি, তুমি যে আমার কলিজা, জানু থাকিতে কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব জানি ? অমন কথা বলিও না জানি! চল, আমি তোমাকে লইয়া ষাই।" এই বলিয়া দে মনিয়ার দিকে অগ্রসর হইল, এবং উভয় হতে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। মনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন ু, বজ বং দৃঢ়মুষ্টতে আগস্কুকের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে আত্মরকা • করিতে গিয়া মনিয়াকে পরিত্যাগ করিল। মনিয়া মুচ্ছিত। হইয়া পড়িয়া গেল। নবাগত আগস্ককের গ্রাবা বিজ্ঞাগ করিলে, সে মুক্ত তরবারী লইয়া তাঁহাকে আক্রন করিল। নবাগত অনায়াদে ভাহার ভরবারী ছিনাইয়া লইয়া কহিলেন, "আফ্রাসিয়ব থাঁ, তোমার অত্যাচারে শাহ্জাদা অত্যস্ত ক্র হইয়াছেন। তুমি এখন হইতে সপ্তাহকাল মজলিসে আসিতে পাইবে না ৷" শাহ জাদার নাম ভনিয়া আফ রাসিয়ব থাঁর মৃত্ততা

-পূর হইল। সে বেজাহত কুকুরের মত সেই স্থান পরিত্যাপ করিল।
আগন্তক হৃতচেতন মনিয়ার দেহ উঠাইয়া লইয়া শিবিরান্তরে
প্রস্থান করিলেন।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ডাকিনী

অতি প্রত্যুবে পাটনার হুর্গের নিয়ে ভাগীরথীতীরে সিক্ত সৈকতে বসিয়া হৃদর্শন আপন মনে ভৈরবী ভাঁজিতেছিলেন; এমন সময় দ্র হইতে তাঁহার নাম ধরিষা কে জাকিল। রাজ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু উত্তর দিলেন না। যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে অন্ধ; কিন্তু সে হ্রের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিল। হ্বর থামিয়া গেলে, সে কিংকর্ত্ব্যাবয়ঢ় হইয়া দাঁড়াইল; এবং জাকিল, দাদা, ও বজনাদা! এই যে ছিলে, আবার কোথায় গেলে ?" রাজ্মণ অভ্যন্ত ক্রেছ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বমের বাজী! তোদের জালায় আমার বমালয়ে গিয়াও নিছতি নাই। শেষ রাত্রিতে পলাইয়া আসিয়া একটু আলাপ করিতেছি অমনি আসিয়া জালাতন আরক্ত করিয়াছিদ ? আচ্ছা, তোকে কে বলিল যে, আমি গঙ্কার ধারে আসিয়াছি? লক্ষীছাড়া বাঁদর কোথাকার!" অন্ধ হাসিয়া কহিল, "আমি যে তোমার হ্বর ধরিয়া এতদ্ব

চলিয়া আদিলাম। তুমি যখন আলাপ আরম্ভ কর, তথন কিলোকের ব্ঝিতে বাকী থাকে যে, তুমি কোথায় আছে?" "ওরে হয়মান, এ পাটনা সহরে দশ হাজার লোক এ তৈরবী আলাপ করিতে পারে! তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, এই কেলার পাশে, গঙ্গার ধারে বদিয়া, স্থদর্শন ভট্টাচার্যাই ভৈরবী আলাপ করিতেছে?" আন্ধ অধিকতর উচ্চ-হাস্তা করিয়া কহিল, "দেটা বছ কঠিন কথা স্থদর্শন দাদা? পাটনা সহরে যত হাজার বলাবেই থাক, আমার স্থদর্শন দাদার গলার মত গলা একভনেরও নাই।"

রাহ্মণ প্রশংসা শুনিয়া প্রদায় হালিয়া ফেলিলেন; এবং অক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া, হালিয়া কহিলেন, "যা বলিগছিস্ ভাই! এদেশের লোকের আওয়াজ মিঠা নহে। দেখ ভূপেন, অনেকদিন তুই সঙ্গং করিস্ নাই,—একটু বসিবি ৫" "এখন বিবার সময় নহে দাদা, তুমি শীত্র এস।" "কেন রে! তুই একটা আন্ত হত্তমান।" "হত্তমানই হই আর গাই হই, তুমি এপন শীত্র এস। মেজদাদা কোথা হইতে একটা স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছে; এবং তাহাকে আনিয়া অবধি তোমার প্রন্য ছট্ছট্ করিয়া বেডাইতেছে।" "সে কি রে, অসীম কি বিবাহ করিয়া আসিল না কি! মেয়েমাছ্র আনিল কোগা হইতে ৫" "না, তা কেন, এ যে বাইজী! বোধ হয় কাল যে শাহ জাদার মজলিসে মুজরং করিতে আসিয়াছিল সে-ই; কিন্তু আমি ত চোধে দেখতে পাই না; আর সে-ও আসিয়া অবধি মুখ খোলে নাই।" "সে মার্গ

েকাথায়?" "আমার তাম্বতে।" "আর অসীম?" "আফার তামুর বাহিরে।" "ভাল কথা, চল যাইতেছি। হাঁ রে ভূপেন, **অসীম বাঈজীটাকে তাষুতে আনিল কেন** ?" "তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব দাদা ?" "বলি, খুস-খুস, ফিস্-ফিস্ কিছু ভনিতে পাইলি : "সে আবার কি !" "তুই একটা আত বাঁদর। বলি, প্রেমে পড়িলে নায়ক-নায়িক। যেমন অপাইস্বরে কথা কয়, অথচ অত্যন্ত অধিক কথা কয়, সে-সৰ কিছু শুনিতে পাইয়াছিদ ।" "প্রেমে পড়িলে নায়ক-নায়িকা বুঝি অপ্ট স্বরে কথা কয় ৷ তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব! বলি, वफ़्ताना, जुमि कि जरद दोिनिनिरक छानवान ना ?" "छान জালা! ইহার মধ্যে বৌদিদিকে টানিয়া আনিলি কেন?" ಶ মি ত বৌদিদির সঙ্গে ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহ ন। ? ভোমরা যথন আলাপ কর, তথন গ্রামের লোকে বুঝিতে পারে दर समर्भन मोना दोमिनित महिल कथा कहिरलहा" "अद হতুমান, মাতুষ বধন প্রথম প্রেম পড়ে, তখন ফিস্-ফিস্🌙 করিয়া কথা কহে। তোকে সে কথা **আ**মি কেমন করিয়া বুঝাইব ?" "কই, তোমাকে ত কথনও বৌদিদির সহিত ফিস্-ফিস করিয়া কথা কহিতে শুনি নাই ?" "ওরে বাঁদর, আমি এই বিশ বংশরের মধ্যে প্রেমে পড়িয়াছি মোট একবার !" "কবে p" "যেদিন তোর বৌদিদি নিজ হাতে রাঁধিয়া বাওয়াইয়াছিলেন।" "বটে, এত বড় কথা! আমি আজই वोनिनिक वित्रा निव।"

বান্ধণ একেবারে জল হইয়া গেল; এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিল, "লক্ষী দাদাটি আমার, এমন কাজ করিও না। এমনিতেই মাগীর গলার আওয়াব্দে বাড়ীতে কাক-চিল বসিতে পায় না,—তাহার উপর আবার যদি এ কথা শোনে, তাহ ্হইলে, চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবে। তুমি এমন কাব করিও না ভাই। ভূমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" "ভাল কথা, এমন গোন্ডাকী কিন্তু বারদিগর করিও না। তুমি শীন্ত্র চল, দাদা ভোমার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।" উভয়ে ভাগীর্থীতীর পরিতাাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং জ্রুতপদে শাহজাদার শিবিরের দিকে চলিলেন। শিবির ছুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শাহ্জাদার প্রকাণ্ড বিচিত্র বস্তাবাদ এবং ভাহার চারিদিকে মুদলমান দেনাপ্তি ও দৈনাগণের তাম। দিতীয় ভাগ আয়তনে বৃহৎ ও উহা হিন্দু দৈনিকগণের আবাদে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগের এক কোণে ্গঙ্গাতীরে ছুইটি প্রকাও তাষ্। তাহার একটির বহির্দেশে, কুদ কাষ্টাদনে বদিয়া, এক ব্যক্তি আলবোলায় ধুম্পান করিতেছিল। ভূপেন দূর হইতে তাহাকে ডা<sup>র</sup>্ কহিল, "নবরুঞ, বড়দাদা ভাসিয়াছেন।" নব**রু**ঞ অত্যন্ত লচ্ছিত इरेग्रा, बालुत्वानात नन त्कलिया निया, छेत्रिया नाषाहेन ; अवः স্থদর্শনকে কহিল, "এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আসিতে আজা হয়। এইমাত্র একজন থাওয়ানু আদিয়া হজুরকে তশ্ব করিয়া লইয়া গেল।" স্থদর্শন ব্যগ্র হইয়া ভাহাবে

किकामा कतिरमन, "वनि नव, त्म हूँ फ़ीरें। काथाय शन ?" নবক্লফ হাল্ডের প্রবল বেগ অতি কটে দমন করিয়া কহিল, "কোন ছুঁড়াটা ভট্টাচাৰ্য্য মহাশ্য ?" স্থদৰ্শন অত্যন্ত ক্ৰছ হুইয়া বলিয়া উঠিল, "বখ্রা পাইয়াছিদ বৃঝি ?" নবকুফ-দত্তে দ্ব্র পেষণ করিয়া দিতীয়বার হাত্ত গোপন করিল: এবং অতি ধীরে বিনীত ভাবে জিজাসা করিল, "ভটাচার্য্য মহাশয় কি পর্**গ**ণে ককণপুরের বন্দোবন্তের কথা রূপকচ্চলে বাক্ত-করিতেছেন ?" ভূপেন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অম্বরী তামাকের গন্ধ আসিতেছে কোথা হইতে **?" স্থদর্শন পাছে ভূপেনকে বলিয়া দেয় যে, নব**ক্ষ চন্দনকাষ্ঠের চৌকীর উপরে বসিয়া সোণার আলবোলায় ঢাকাই রাণার সটকায় ধুমপান করিতেছিল, সেইজন্ম সে অতি কাতর ভাবে বাক্যহীন বিনয়ে স্থদর্শনকে তুই করিতেছিল। স্থদর্শন কিন্তু সহজে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তিনি জর ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, জাঁহার প্রশ্নের যথায়থ উত্তর না মিলিলে, স্কুবর্ণের মুখনল হইতে ধুমোদগীরণের কারণ ব্যক্ত হইয়া যাইবে 🗓 উপায়ান্তর না দেখিয়া নবক্ষ অন্তচ্চারিত ভাষায় কহিল, "ভাষুর ভিতরে।" ভূপেন উত্তর না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া স্থদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়দাদা, দেখ না অংরী তামাকের গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে ?" নবরুক ফাঁপরে পড়িল। স্বদর্শন ও উত্তর না পাইয়া দীর্ঘ ক্লফ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে চক্রীর চক্রে নবরুফ বাঁচিয়া গেল।

নিকটের বন্ধাবাদে একটা বছমূল্য বেশমের পদা সরিছা গেল। নৃপুর-বলয়-নিকণে নীরব বনস্থলী নত হইয়া উঠিল। কোমলাকের আবরণ ইতন্ততঃ ঘর্ষণে যে শব্দ হইয়া থাকে, তাহা জানাইয়া দিল যে, একটা বছমূল্য পেশোয়াজ ফ্রুতবেগে আবর্ধিত হইল। সঙ্গে বাণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "বাবু সাহেব।" প্রশ্নকর্তীকে দেখিয়া এবং তাহার কঠস্বর শুনিয়া, স্কর্দন ভট্টাচার্য স্ক্তিত হইয়া গেল। তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘ তৈলহীন কেশরাশির মধ্যে বহিয়া গেল। নবরুফ আভূমি নভ হইয়া একটা দীর্ঘ দেলাম করিয়া ফেলিল। ভূপেন কিছু দেখিতে না পাইয়া ক্ষিপ্রামা করিল, "কে শ্লু

বমণী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে
উচ্চতর কঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কাঁহা গয়েঁ ?" নবরুক্ত অত্যন্ত বাঠ হইয়া বলিয়া উঠিল, "জী, হজুর,—তোবা, তোঁবা, রাধে রুক্ত ! বিবি-সাহেব, কেয়া হুকুম ফর্মাইয়ে?" ভূপেজ রমণীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞানী করিল, "আপনার কি কিছু আবহাক আছে বাঈজী ?" "না, সাহেব, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাহেব কোন্ দিকে গেলেন ?" সাহেব ংশাধনে ভূপেন শিহরিল। নবরুক্ত কি বলিতে যাইভেছি..., তাহাকে বাধা দিয়া ভূপেন বলিয়া উঠিল, "দাদার দরবাবে তলব হইয়াছে; বোধ হয়, আসিতে বিলম্ব হুবৈ। আপনার যদি কিছু আবহাক থাকে বলুন।" রমণীর মুধে ক্ষীণ তড়িলেখার স্থায় ঈষ্দ্যান্তের রেখা গোলাপবর্শ ওঠে মিলাইয়া গেল; ঈষ্দ্ভিমানে ওর্গছয় কম্পিত হইল। বমণী কহিল, "নেহি সাহেব, আপ্লোগ্কো বহুত গুক্রী আদা কর্তা হুঁ, মেরি কুছু ডি জুকরং নেহি।"

বস্ত্রাবাদের ঘন যবনিকা পড়িয়া গেল। কোমলাকে লাগিয়া বহুমূল্য বস্ত্রের পেশোয়ান্ত মৃত্র শব্দ করিল। হেনার কীণ গছ গগাবাদিকণাদিক ঈথং পবন বহুদ্র বহিয়া লইয়া গেল। ইন্দর্শন ভট্টাচার্য্য সহসা ভূ-পৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল এবং ললাটে করাছাত করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ!" ভূপেন্দ্র কুছ হইল। বর্মণী তাহাকে ভিজ্ঞানা করায় সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। এখন সন্দর্শনের কাতরোক্তি ভানিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, কি কর! মেজদাদা তেমন লোক নহেন।" নবক্ষণ্ণ এই অবস্বের স্টুকা ও আল্বোলা লইয়া দিতীয় তাম্বতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে রৌক্র উঠিল। স্থদর্শন ভূপেনকে ভাকিয়া তাঁহার পার্শে শিশির দিক্ত শৃশেশযায় উপবেশন করাইলেন; এবং তাহার পুঠে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "ভূপ, ভাই, কথাটা আমার বড় সোজা ঠেকিল না। ছোট রাম নির্কোধ নহে বটে, তবে কি জান—ওর নাম কি, যৌবনকাল—এই; তা না—তব্ কি না, প্রথম উন্নতির মুথ—এ লোকে বলে, কাঁচা পয়দা আর কাঁচা বয়দ—" ভূপেক্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার মুথের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, তুমি কি পাগল হইলে না কি! অদীন রায় বেল্ডা-ক্রার রূপে মুঝ্ধ হইবে ? বে দিন হইবে, দে দিন এই আদ্ধ নয়ন সুইটা উপাড়িয়া ফেলিব।"
১ স্বদর্শন ক্রুইছিন্নবার শুক্তরে বায়ু গলাধংকরণ করিয়া অতি ধীবে

थीरत कहिरलन, "ना, छा कि जान-एम कथा विल नाई-छरक ध्व नाम कि जान, 'वम्भी-क्ष्म, **अथ्व थ्व (योदन, अ**वन वशा, প্ৰায় একই প্ৰকাৰ 🛊 তুমি ত দেখিতে পাও না ভাই—" क्षनर्भत्नत भूरथेत कथा भूरथेहे तिहिया शिन, --विद्यावारमत वस्त्रम्ना ঘন-নীল যবনিকা ছিতীয়বার অপুসারিত হইল। ছিভীয়বার কুম্বম পেলব অঙ্গ-ম্পর্শে আবর্ত্তিত পেশোয়াজ মৃত্র শব্দ করিয়া উঠিল। প্রন-হিলোল হেনার ক্ষীণ গল্পের সহিত স্থবাসিত কেশতৈলের গন্ধের আভাস বহন করিয়া আনিল: বলয় কছণ নুপুর-শিল্পন নিস্তব্ধ বনস্থলী মুখরিত করিয়া তুলিল। অদূরে বুক্ষশাখায় একটা কাক ভাহার কর্কশ রবে স্থপ্ত জগতের স্থরপ্তি ङ्क क्रि: डिक्न,—रम राग छात्र गीत्रव श्रेन। वीगामिकिए কৰ্ম হইতে দিতীয়বার উচ্চারিত হইল, "নাহেব !" ভূপেক্রের দীপ্ত ক্রোধানলে মতাছতি পড়িল। সে কর্কশ করে বলিয়। উঠিল, "তোমার সাহেব এখনও ফিরেন নাই নর্ত্তকী 🖰 উতলা इटेटाइ (कन ? जाककार्या निषुक शांकिरन मर्या मर्या नायक ুনায়িকাকে বিশ্বত হইয়া থাকে !" খন নীল যবনিকা ুসহস্য পডিয়া গেন।

# ত্রয়োবিংশ পরিচেছদ আফিমের মহিমা

আজীম-উশ-শানের সিংহাসন-লাভের সংবাদ যে দিন পাটনা নগরে বিঁঘোষিত হইয়াছিল, তাহার ছুই দিবস পরে নগরের পূর্বপ্রান্তে রাজপথের উপরে হুই বৃদ্ধ মৃদলমান অক্ট স্বরে কথোপকথন করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন অতি বুদ্ধ এবং দীর্ঘ ষষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও পদু নহে। তাহার দীর্ঘ দেহ ও আকভিন্ধি পরিচয় দিতেছিল যে, তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-ব্যবসায়ে ব্যয়িত হইয়াছে। প্রথম বৃদ্ধ দিতীয়কে কহিতেছিল, "তোমাকে ত অনেকদিন ধরিয়া বলিতেছি দোন্ত, যে, তোমার আফিম ধরিবার বয়স হইয়াছে! দেখ, আফিম অতি আমীরী নেশা, অথচ খরচ অতি সামাত। একটা নারিকেলের ছ কা, ছই হাত বাঁশের নল এবং কিঞ্চিৎ আফিম হইলেই চলিবে,—"দিতীয় বৃদ্ধ ছুটাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "রুম্ভম দিলু থাঁ, তুমি যে পাঠান, ' ৰীহা কি বিশ্বত হইয়া গিয়াছ ? আফিম তোমাকে একেবারে গ্রাক করিয়াছে।" প্রথম বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টির সাহায্যে সিধঃ গৃষ্টিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; এবং দিতীয়ের নাসিকার নিকটে তির্জনী হেলন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে গুল্শের খাঁ, তুমিও বিশ্বত হইয়াছে যে তুমিও পাঠান। কদ্বীর প্রেমে পড়িয়া বৈন্যার মগজটা একদম বিগড়াইয়া গিয়াআহ; তাহা না হইলেঃ

পাটনা সহরে এই প্রকাশ্ম রাজপথে দাঁড়াইয়া, ভূমি আমার কাছে একটা কদবীর কলা উদ্ধারের পরামর্শ চাহিতেছ? আফিম ধর, আফিম ধর। পাকা না পার কাঁচা ধর।" "তুমি রাগ করিও না ক্তম দিল খাঁ, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি ,—বাঈদী কাল রাত্রি হইতে কিছুই আহার করে নাই।" "আরে ছিঃ, <sup>ছ</sup>গুল্**শের** খাঁ, হাজার বার ছি । কস্বী, তাহার সহিত প্রসার সম্পর্ক ;— সে আহার করে নাই, ভাহার জন্ম তোমার মাথায় বজুাঘাত হইতেছে কেন ?" "গোসা কর কেন ভাই! স্ত্রীষ্ণাতি স্বভাবতঃই তুর্বল,—অনেকদিন তাহার আশ্রয়ে বাদ করিতেছি।" তুমি একেবারে জহায়মে গিয়াছ! কদ্বীর কভা কদ্বী,— আসনাই করা যাহার পেশা, তাহার জন্ম চোথের জল ফেলিলে কি হইবে ? তাহার হয় ত মাতক জুটিয়াছে; সে ছই দিন কৃৰ্তি করিতে সরিয়া পড়িয়াছে।" "না হে রুতম্ দিল্ খাঁ, মণিয়া আমার তেমন নয়।" "রাথ তোমার কথা, কদ্বীর কলা সতী, তোমার পূর্ব্বে ভোমার ক্রায় অনেক আহমক দেখিয়াহি,—তুমি ঁ প্রথম নহ।" "এখন কি উপায় করি বল দেখি ?" "আফিম ধর বাপু, আফিম ধর। আমার হুঁকা ও তলভ বাঁশের নলট। এবং ভরিখানেক ছিটা তোমায় এখনই দিতে পারি। দেখ. আফিমে সুকল শোক, ছঃখ ও ব্যাধি নাশ হয়—" "তুমি বুঝিতেঞ্চ না, মণিয়া আমার তেমন মেয়ে নয়। আক্রাশিয়বখাঁ তাহাকে ় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।" "আরে ভাই, রুন্তম্ দিল খঁ একেবারে আশী বছকের বুড়া হইয়া জনায় নাই, তাহমঙ

-এককালে যৌবন ছিল! পেশাওর হইতে পাটনা পর্যন্ত হাজার ত্ই আশীকা তাহাকে থুব্সরৎ মান্তক বলিয়া লটকাইয়া পড়িয়াছিল। আউরংকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, এমন লোক এখনও জন্মায় নাই। সে কস্বীর বেটী কস্বী,—নিশ্চয় আশুনাই করিয়া তুই পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখিতেছে।"

এই সময়ে এক ক্লকেশ, দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রথম বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ সাহেব, বাবা, এই সহরে মণিয়া বাঈশ্পীর বাসা কোথায় জান ?" বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জানি। কেন, তোমার কি হইয়াছে ?" "সে আমার সর্বনাশ করিয়াছে !" দ্বিতীয় বুদ্ধ এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সে তোমার কি দর্বনাশ করিয়াছে ?" ত্রাহ্মণ কহিল, "দে রাহ্মদী আমার তথের ভাইটিকে যাত করিয়াছে।" রুত্তম দিল থাঁ, দয়হীন বদন ব্যাদান পূর্বক বলিয়া উঠিল, "আরে গুল্শের, তোকে জন্মাইতে দেখিয়াছি,—তুই আদ্নাইয়ের কথা কি বুঝিবি বল্? বলিয়া-ছিলাম কি. না. যে, তোর ক্ষবীর বেটী আদ্নাইছে পড়িয়াছে 🛊 দেখ ক্তম দিল খাঁর কথা ঠিক কি না? আমার ওয়ালেদ. নামটা রাখিতে ভুল করিয়াছিলেন। ক্লন্তম দিল না রাখিয়া ष्पामनारे निन ताथितनरे किंक रहेछ; कातन, शांकित्छ निश्या অৰধি ক্ৰমাগত প্ৰেমে পড়িতেছি। যেখানে খুবস্থরৎ আউরং, **म्हिशास्त्रे जाम्नारे, म्हिशास्त्रे एक्ट्रिवाकी,** म्हिशास्त्रे খুনধারাবী।" লঙ্জায় ও অপমানে গুলুশের থাঁর মন্তক অবন্ত

হইল। সে অতি ধীরে আগদ্ধককে জিজাসা করিল, "বাকু সাহেব, মণিয়া আমার পালিতা কল্পা। সে যদি কিছু অপরাধ করিয়। থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞানে করিয়াছে। আপনার। তাহাকে মাফ্ করিবেন। সে আমাকে দেখিলে আর কোনকথা কহিতে পারিবে না।" আগদ্ধক তাহার কথা শুনিয়া ভীষণ বেগে মন্তক আন্দোলিত করিল। তাহার দীর্ঘ কক্ষ কেশগুলি প্রশন্ত কপালের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিয়া উঠিল, "হঁ—হঁ—হঁ৷ খঁ৷ সাহেব, মণিয়া বাঈ তেমন চীক্ষই নয়। তাহার পেশোয়াজের মস্মসানি যদি শুনিতে, তাহা হইলে তোমার মাথা খুরিয়া যাইত।"

বৃদ্ধ গুল্শের থা অপ্রতিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দে দকল ভড়ং আমার কাছে কিছু থাকিবে না বাবু সাহেব! দে কোথায় আছে, দেই স্থানটা আমাকে দেখাইয়া লাও।" বৃদ্ধ রন্তম্ দিল্
শা এতক্ষণ একহন্তে যাইর উপর ভর রাখিয়া, অপর হন্তে গুদ্দ পাকাইভেছিল; দে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আরে আহম্মক, দে কি ভোর জন্য বদিয়া আছে! দে চিড়িয়া হইয়া, ক্ষ্ডুৎ করিয়া মাণ্ডকের গলা ধরিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। তৃই বরে া, বৃষ্ধী কস্বীকে লইয়া পাকা আফিম টানিভে ধর্।" ভা্শের থা ভাহার কথা শুনিয়াও শুনিল না এবং আগস্কককে কহিল, "বাবু সাহেব, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, আমি এখনই ভোমার ভাইকে মণিয়া বাঈষের যাহ হইতে ছাড়াইয়া লইভেছি।" ভাহার স্থণীর্ঘ অবয়ব দেখিয়া আগস্ককের মনে হয়

ভ ট্রবং আশার সঞ্চার হইল। সে ভাবিল যে, এই বৃদ্ধ পাঠান ভয় ত দীৰ্ঘ বাত্ৰয় দিয়া পাশৰ বলে মোতিনীৰ মায়াজালবদ্ধ ভ্রাতাকে মুক্ত করিয়া দিবে। সে আনন্দে তাহার সঙ্গে চলিল। প্রথম বন্ধ রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁডাইয়া, ছুই হল্ডে যৃষ্টির উপর ভন্ন দিয়া, ঘন-ঘন নিষ্ঠাবন ত্যাগ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, "জহান্নমে যাও, অধংপাতে যাও।" দেখিতে দেখিতে বন্ধ পাঠান ও আগন্তুক পাটনা সহরের পুর্ব্ধপ্রান্তে জাফরখার উভানে উপস্থিত হইল: এবং বছবিধ বস্ত্রাবাদ অতিক্রম করিয়া অসীম ও ভূপেক্রের তাম্ব সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেক্র ত্তখনও দেই স্থানে বৃদিয়া ছিল। সে তাহাদের পদশন শুনিযুঠ জিজাসা করিল, "কে ?" আগস্কুক কহিলেন, "আমি স্থলনি ।" তাঁহার নাম ভনিয়া ভূপেল্রের কপালের কুঞ্চন অপসারিত হইল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া আদিলে দাদা।" স্তদর্শন সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ভন্ন কি ভাই বেটীর বাপকে ধরিয়া আনিয়াছি। বুড়া পথে দাঁড়াইয়া কন্যা সন্ধান করিতেছিল। এইবার বেটীকে তাড়াইতে পারিলে হয় h "মাগী আর বাহির হয় নাই; তাড়া ধাইয়া অবধি চুণ করিয়াই আছে।" "ভাল কথা, ছোট রায় কি ফিরিয়াছে ?" "এখনও ন হরকরা আসিয়া বলিয়া গেল, দিতীয় প্রহরের পরে ফিরিবেন া এই সময়ে বৃদ্ধ পাঠান জিজ্ঞাদা করিল, "বাবু সাহেব, মণিঃ কোথায় ?" ভূপেক্ৰ অনুলি হেলনে তামু দেথাইয়া দিঃ পাঠান বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাস্থুর নিকটে 🖟

ডাকিল, "মণিয়া, মণিয়া ?" প্রথমে কেই উত্তর দিল না i অল্লকণ পরে নীল-রেশমের পর্দা সরিয়া গেল, বীণানিন্দিত ক্ষে প্রশ্ন হইল, "কে, বাব সাহেব ?" পাঠান তথন তাম্বর ছ্যারের সম্মথে দাঁড়াইয়া কৰ্কণ কঠে কহিল, "মণিয়া, বাবু সাহেব তোর কে ?" তাহাকে দেখিয়া রমণী প্রথমে শিহরিশ। তাহার মথে ভীতির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া, সহাস্থ বদনে পাঠানকে জিজ্ঞাস। করিল, "আব্বা, আপনি এখানে কেন ?" বৃদ্ধ সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আমি এখানে কেন পরে বলিতেছি; আগে তুই বল যে, তুই ্রএখানে কি করিতেছিস ?" বুদ্ধের প্রশ্ন শুনিয়া রমণীর নেত্রদ্বয় পিইসাকোধে রক্তবর্ণ হইয়াউঠিল। সে কহিল, "আফরা, আমি কদবীর বেটী কদবী, কদব আমার পেশা। বাল্যকাল হইতে পিতা-মাতঃ যাহা শিখাইয়াছে, তাহাই করিতে এখানে অমাসিয়াছি।" তাহার উত্তর শুনিয়া পাঠান স্বস্থিত হইয়া গেল। তাহার ক্রোধ দূর হইল এবং সে অত্যস্ত কুষ্ঠিত হইয়া পড়িল। ্ৰীত্বন্ধ নিতান্ত অপরাধীর ক্সায় ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া, ছুমি কদ্বী, এ কথা ত প্রথম ভনিলাম মা! লোকে লামুক বা ু এ জামুক, আমি তোমার পিতা। আমি কি কখনও তোমাকে ক্ষাব করিতে শিখাইয়াছিলাম ? তুমি কৃষ্বীর ক্তা বটে, কিন্তু ্রীমি আক্সীবন তোমাকে ভদ্র গৃহস্থকন্তার মত রাখিতে চেষ্টা ্রীয়াছি। তওয়াইফ্ হইলেই কি কপ্ৰী হইতে হয় মা?" ক্ষের নম ভাব দেখিয়া মণিয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল,—

"দেখান হইতে লব্ধরের লোক আবার আনাকে ধরিয়া আনিবে।"
"ভবে তুমি কি করিবে?" কোখায় বাস করিবে?" "আমি
আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিব না।" এই কথা শুনিয়া স্থদশন
ব্লিয়া উঠিলেন, "ভূপ, দর্মনাশ হইল।"

 তাহার কথা বোধ হয় অসীমের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল: কারণ, তিনি ধীরে ধীরে স্থদর্শনের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতক্ষণ আসিলে দাদা?" স্থদর্শন ঘন-ঘন মন্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "বিষম বিপদ ভাই! বিপদ বলিয়া বিপদ। এখন মাগীকে ভাড়ান যায় কি করিয়া?" আমি ত কাল রাত্রি হইতেই উপায় অনুসন্ধান করিতেছি। কোন উপায়ই থুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে ভোমাকে ডাৰ্কিভি পাঠাইয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রি অনিভায় গিয়াছে। আবার শুনিতেছি, শীঘট দিলী যাইতে হইবে।" "মাগী তোমার স্কাং আসিয়া আরোহণ করিল কেমন করিয়া ?" "দে ছংথের কং<sup>‡</sup> বল কেন্ কাল রাত্রিতে মজলিসে অনেক রাত্রি হই 'গিয়াছিল। আহমদ্বেগ্ও আক্রাণিরৰ খাঁ উহাকে মুজ ক্রিবার জন্ত বায়না ক্রিয়া আদিয়াছিল। উহাদের একজং বদ মতলব ছিল। কারণ, মজ লিদ্ ভাঙ্গিয়া গেলে আফ ্রানি খা উহার সঙ্গের লোকজন সব ভাড়াইয়া দিয়া, উহাকে আঁ ক্রিয়াছিল। উহাদের জাতির স্তীলোক আটক করিলে বি আপত্তি করে না। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি কোন অজ্ঞাত ব রাত্রিতে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল! শাহ জালা তথন জ

তাধুতে। তিনি চীৎকার তনিয়া বাহিরে আসিলে, আহলীরা তাহাকে জানায় যে, আফ্রাশিয়ব খাঁ একজন স্ত্রীলোককে আটক করিয়াছে। তাঁহার আদেশ মত আমি তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে উহাকে মৃক্ত করিয়া নিজের তাধুতে আনিয়াছি; এবং সমন্ত রাত্রি তৃই ভাই সামান্ত সিণাহীর মত তাধুর চারিদিকে পাহায়া দিয়াছি। এইমাত্র শাহ্জাদাকে জানাইলাম যে, সে আওরং এখনও যায় নাই। তিনি বলিলেন যে, উহার ইচ্ছামত যাইতে পারে; কিন্তু উহাকে যেন কেহ বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়ানা যায়। ও ত কোথাও যাইতে চাহে না।"

স্থান ঘন-ঘন মন্তক অন্দোলন করিতে-করিতে কহিলেন,

"প্রত গোলবোগ ভাষা, ঐ ত গোলবোগ! বেটা তোমায়
ছাড়িয়া যাইতে চাহে না কেন ? দেখ ভাই, ভগবান ভোমার
উন্নতি করিষাছেন, তোমাকে উচ্চ পদ দিয়াছেন; আশীর্বাদ
করি, ভোমার আরুও উনতি হউক; কিন্তু আমি তোমাকে
বি ভোবে দেখিতাম, এখনও সেই ভাবে দেখি। তোমার
প্রথম যৌবন, অসীম রূপ, বেটা বোধ হয় তাহা দেখিয়া
যাছে।" স্থদন্দির কথা শুনিয়া অসীম উচ্চহান্ত করিষা
না; এবং কহিলেন, "নাদা, তুমি পাগল হই নাই।—
বি ত স্তালোক! স্ত্রী-জাতিকে একেবারেই বিশাস নাই।"
বিশেহ হিলেন, "নাদা, কথাটা যদি বেন-ঠাকুবাগী:ক বলিয়া
নিং "ভাহা হইলে দানার বিপদ বাড়িবে আর কি!

স্বাল-স্কাল মাছ কিনিয়া বাসায় ফিরিতে বলিয়াছিল,—
তোমার পালায় পড়িলা বিভীয় প্রহর কাটিয়া গেল। এখন রক্ষরহন্ত রাখ, মাগীকে কি করিয়া বিদায় করা যায় বল দেখি দু
শাহ জাদার মহলে পাঠাইয়া দিলে হয় না দু
শাগল ইইয়াছ দু
শেপম-সাহেব এখনই উহাকে বাঁটা মারিয়া বিদায় করিয়া
দিবে; না হয় ত খোজাকে বলিয়া দিবে বে, উহার নাক-কাণ
কাটিয়া দেয়।" "তবে কি উপায় করা যায় বল দেখি দু" "আমি
মনে করিতেছিলাম যে উহাকে তোমাদের বাসায় পাঠাইয়া
দিব।" "কিন্তু কর্তা কি মনে করিবেন দু" "বিপ্রা রম্পী
ভানিলে তিনি নিশ্চয়ই উহাকে আশ্রহ দিবেন; কিন্তু বৌঠাকুরাণী কি বলিবেন বলিতে পারি না।" "ওরে তাহার আর
দেন-কাল নাই।" এই সময়ে মণিয়া বাঈ ভাত্বর পদা উঠাইয়া
ভাকিল, "বাবু সাহেব।"

## পঞ্চবিংশ পরিচেছদ

#### যবনী স্পর্শ

তাম্ব দ্বাৰে গাড়াইয়া অসীম জিজাসা কবিলেন, "কি কবিতে হইবে বাঈজী?" সম্বোধন শুনিয়া সন্মিত বদনে যুবতী জিজাসা কবিল, "আপনি আমাকে ও-কথা বালয়া তাকে কেন ?" অদীম বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনাকে কি বলিয়া ভাকিব ?" মণিয়া কহিল, "কেন আমার নাম ধরিয়া, মণিয়া বলিয়া।" তাহার উত্তর শুনিয়া স্থদর্শন ভূপেক্রের হস্ত দৃঢ়ভাবে পেষণ করিলেন। সে যন্ত্রণায় চীংকার করিয়া উঠিল। স্থদর্শন বলিয়া উঠিলেন, "ভূপ, গেল রে,—গেল, গেল! আর থাকে না। বখন নাম ধরিয়া ভাকিতে বলিতেছে, তখন আর থাকে না।" ভূপেক্র কহিল, "দাদা, এমন টিপন দিয়াই যে সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যাই-য়াই হইয়াছি।"

মণিয়ার কথা শুনিয়া লজ্জায় অসীমের ম্থ রক্তবর্ণ হইয়া
উঠিয়ছিল। মণিয়াও নিজের প্রগল্ভতা বুঝিতে পারিয়া
লজ্জিতা হইয়ছিল। এইয়পে অল্লমণ কাটিয়া গেল, কেহই
কোন কথা কহিল না। রমণী প্রথমে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল,
"আপনার। ছইজনে রাজি হইতে বাহিরে বিদয়া আছেন, বোধ
হয় আমি আদিয়াছি বর্লিয়া? আমি থাকিতে কি আপনার।
ভতরে আদিবেন না?" অসীম লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "কেন
য়াতিব নাই। তবে রাজিকালে আপনার অস্থবিধা হইবে
য়াও বটে, আর কতকটা আপনাকে রক্ষা করিবার জন্মও
টে, আমরা ছই ভাই তামুর বাহিরে ছিলাম। ওহে ভূপেন,
বড়লা, বাহিরে বিদয়া থাকিয়া লাভ কি, ভিতরে আইম।"
য়াহ্বান শুনিয়া স্থদন্ম ভূপেক্রকে কহিলেন, "ওরে, তামুর
ভরে য়াইতে বলে বে রে।" ভূপেক্র হাসিয়া ফেলিল এবং
য়াবা করিল, "ভয় কি বড়দালা, ও ত আর রাক্ষণী নয়।

চল না, তাছুর ভিতরেই যাই।" স্থলন স্থলীধ নিংশাস ত্যাগ করিয়া হতাশ তাবে কহিল, "তবে চল যাই। কি জান ভাষা, যবনী-ম্পর্শ, বড়বধু যদি শুনে ?" ভূপেক্র থিল-থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; এবং কহিল, "বৌঠাকুরাণী নিশ্চ্যই এ কথা শুনিবেই,—আমিই এ কথা তাঁহাকে শুনাইব।" আমাণ তাহা শুনিয়া বাবুল হইয়া, উভর হন্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন কাজটি করিও না ভাই, আমাণী তাহা হইলে তংক্ষণাৎ প্রাণ্ডাগে করিবে।" ভূপেক্র আবার উচ্চহাম্ম করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ভূপ ?" হাশ্ডবিহ্নল ভূপেক্র কহিল, "বড়দাদা— যবনীম্পর্শ—বৌঠাকুরাণী—উহন্ধন—"হান্ডের প্রবল বেগ তাহার উক্তির অবশিষ্টাংশ ক্ষম করিল।

ँ স্থদর্শন যে ভাবে বস্ত্রাবাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অসীম তাহা দেখিয়া হাস্তা রোধ করিতে পারিলেন না। বস্ত্রাবাদের অভাস্তরের কক্ষে একথানি গালিচা বিস্তৃত ছিল। মণিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া সকলকে উপবেশন করিতে অহ্রোধ করিল। অসীম ও ভূপেন্দ্র উপবেশন করিতেন। কিন্তু স্থদর্শন তথনও কাঠদণ্ডবং এক কোণে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া উভয় লাতা উচ্চ হাস্ত্র করিয়া উঠিলেন। মণিয়া বিশিতা ক্রিছয়া জিঞ্চ করিল, "আপনি আফিবেন না ?" রাদ্ধণ প্রশেষ কর্তিনে, "কি বঙ্গামা, বিনা। তাহা দেখিয়া অসীম কহিলেন, "কি বঙ্গামা, বিনা।" রাদ্ধণ অফুট স্বরে কহিলেন, "একে

যবনী, তায় বেখা। তোমাদের আচার-বিচার একেবাকে গিয়াছে।" মণিয়া মনে করিল যে, ব্রাহ্মণ হয়ত যথোপযুক্ত অভার্থনা না পাইয়া ক্রন্ধ হইয়াছেন। সে উঠিয়া ব্রাক্ষণের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে মাফ করিবেন। আপনি বস্তুন না।" মণিয়া তাহার অঞ্চল্পর্শ कतिवामाळ बाचान लच्छ निया छिठित्नन धवः कहित्नन. "बाद्र. षाद्र, उरे कतिम कि ? यवनी, शायधी । हाफ् हाफ् ! शाय-शाय, আজ যবনীর হাতে ধর্ম নষ্ট হইল। ওরে ছোট রায়, তোরা হাসিস কেন, আমাকে ছাড়িয়া দিতে বল।" অসীম ও ভপেক্র হান্তের প্রবল বেগ দমন করিতে না পারিয়। গালিচার উপর লুটাইতেছিলেন। আহ্মণ তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মণিয়া কিংকর্তব্যবিমৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলেন, "ওগো বাছা, তুমি আমার মা, তুমি দয়া করিয়া আমায় ছাড়িয়া দাও। আহা বড়-বধুর আমার আর কেহ নাই গো।" মণিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "বড়-বধু আপনার কে হয় ?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া অসীম ও ভূপেন্দ্রের হাস্তের: বেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। মণিয়া তথনও হুদর্শনের হস্ত ত্যাগ করে নাই। স্থদর্শন অতি কাতরকণ্ঠে মণিয়াকে কহিল, "বাঈজি, তুমি এই নচ্ছার ছোট রায়টিকে লইয়া যাহা খুসি তাহাই কর, আমি কিছুই বলিব না। তু<sup>দিয়া</sup> কাম বিষা আমার হাতটা ছাড়িয়া দাও। দেখ, বড়বধু যদি কথা শোনে. তাহা হইলে গলায় দড়ি দিবার পূর্বে বাঁ<sup>দিয়া</sup> আমাকে:

বিছাইয়া দিবে।" মণিয়া স্থদর্শনের সমস্ত কথা বুঝিল না, সে দ্বিতীয়বার **দি**জ্ঞান। করিল, "বড়বধু আপনার কে হয় ?" হাস্তের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বডবধ वड़मानात शुक्र, देष्टेरमवडा,-- এই তোমরা যাহাকে মুরশীদ বল।" এই বলিয়া ভপেক্র পুনরায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণিয়া বিশ্বিতা इইয়া জিজ্ঞানা করিল, "আপনার মুরশীদ রাগ করিবেন কেন. আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? বস্থন না।" মণিয়ার কথা শুনিয়া স্কদর্শনের শোকাবেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহা দেখিয়া অদীম ও ভূপেক্র আবার গালিচার উপর লটাইয়া পডিল। মণিয়া স্থদর্শনকে শান্ত করিবার জন্ম তাহার রেশমের কমাল দিয়া চোথ মুছাইয়া দিল। স্থদর্শন শিহরিয়া উঠিয়া উভয় হতে চক্ষু আরুত করিল। মণিয়া তাঁহার ভাব ব্ঝিতে না পারিয়া, তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে গেল। স্তুদর্শন লম্ফ দিয়া উঠিল : এবং কহিলেন, "এ রাম, আরে ছিঃ! ও বাইজি, তুমি কর কি ? হরেরুফ, গোবিন। আ মর মাণী, ভত ঝাড়িবার মত গায়ে হাত বুলাইতেছিদ কেন ? ওরে, পিঁয়াজের গন্ধ ! ওরে অসীম, ও ভূপেন, আমাকে ছাড়াইয়া দে না ভাই।" অদীম ও ভূপেন তথন প্রবল হাস্তের বেগে প্রায় কৃদ্ধান। কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না দেখিয়া, স্থদর্শন অবশেষে মণিয়াকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "ও বাঈজি, তুমি আমার ধর্ম-মা, তুমি আমাকে ছাতিয়া দাও। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ছোট রায়কে

ছাড়াইতে আসিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। তুমি ছোট রায়কে যথা-ইচ্ছা লইয়া যাও, উহার মাথাটা চিবাইয়া খাও, আমি কখন কিছু বলিব না। মা কিরীটেশ্বরীর দিবা, স্থদর্শন ভট্টাচার্য্য যদি আর কথন ভোমার ছায়ায় পদার্পণ করে, তাহা হইলে সে চঙাল! চঙাল।। চঙান।!!" মণিয়া এতক্ষণে কিছু বুঝিতে পারিল। সে হাসিয়া কহিল, "তা বেশ ত, আমি ত আপনাকে খাইয়া ফেলিডেছি ना. আপনি वर्ष्ट्रन ना।" अपनीन भीषीनःश्राप छार्ग कतिया কহিলেন, "থাইতে আর বড়বাকী নাই। তোমার স্পর্শেই আমার ধর্মনষ্ট হইয়াছে। আহা, বড়বৌ আমাকে সকাল-সকাল মাছ কিনিয়া বাজী ফিরিতে বলিয়াছিল। হায় হায়।" মণিয়া হাসিতে-হাসিতে কহিল, "আপনার ধর্মনষ্ট হইবে কেন ?" মণিয়া তথনও হাত ছাডে নাই এবং ছাডিবার উপক্রমও করিতেছে না দেখিয়া, স্থদর্শন পুনর্বার ক্রন্দন স্থক করিয়া मिलन । भिष्य किछाना कतिल, "बाव नाह्य, कारम cकन ?" কাঁদিতে-কাঁদিতে স্থদৰ্শন কহিলেন, "ও বাইজি, তমি বোঝ না, — আমার যে দশা হইয়াছে, তাহা যেন শত্রুরও না হয়। আমার জাতিকল সব গেল।" মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জাতি গেল কেন ? এই ছইজন বাবু-সাহেব ৰসিয়া আছেন,-ইহারাও ত হিন্দু, কৈ ইহারা ভ কাঁদিতেছেন না ?" স্থদর্শন বলিয়া উঠিলেন, "ও গো, বাঈজি গো, তুমি জান না গো, छेशामत (य वर्ष्य नारे।" अनर्गतन कथा अनिया अनीय अ

ভূপেক্র পুনরায় গালিচার উপর নূটাইয়া পড়িলেন। তাহা বদ্ধিয়া ব্ৰাহ্মণ মৰ্মান্তিক চটিলেন; এবং কহিলেন, "ওরে লক্ষ্মী-ছাড়ারা, বান্ধণের ধর্ম নষ্ট হইল, জাতি-কুল গেল, বড়বধু অনাথা হইল—আর তোরা কিনা হাসিতেছিস্! আমার এই দশা হইল, আর তুই কি না রঞ্চ দেখিতেছিস্ ?" অসীম গালিচা रहेरा पूथ जूलिया कहिरलन, "वड़ नाना, आमता तक रनिवरिक বটে, কিন্তু তুমি যে রঙ্গ দেখাইতেছ ?" "ওরে হতভাগা, আমি <del>क्षपर्वन ভট্টাচার্য্য, আমি कि না রঙ্গ</del> করিতেছি। নবাবের বেটার সাথা হইয়া তোর এতবড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে ? স্থামার ষলে জাতি গেল, কল গেল, ধর্ম গেল,—এক বেটী পাষ্ডী যবনী পলাণ্ডর গন্ধভরা কমাল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দিল,—আর তোর৷ হুটা যণ্ডামার্কণ্ড বসিয়া-বসিয়া তাহাই দেখিলি আর হাদিলি ? আবার বলিতেছিন, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি ? হে ভগরান মধুস্বন-" এই সময়ে ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া মণিয়া তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। স্বদর্শন তৎক্ষণাৎ উদ্ধরণাদে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তিনি তামুর বাহিরে যাইতে না যাইতে, অসীম তাঁহার পদ্যুগল জড়াইয়া ধরিলেন। আহ্মণ বাধা পাইয়া পড়িয়া গেলেন: এবং মণিয়া বাঈ ব্যস্ত হইয়া আদিয়া, স্থদর্শনের মন্তক ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। সে যেমন মন্তক স্পর্শ করিয়াছে, ব্রাহ্মণ অমনি উভয় হতে শিখা লুকাইয়া রাখিয়া, লক্ষ দিয়া উঠিলেন। প্রবল লক্ষের বেগে ভূপেক্র ধাকা খাইয়া अधिया राज । मिन्या राज्य रहेया विभिन्न बहिल; এवः अभीम

ভাষ্ব ছয়ারে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। আদ্ধাণ ভাষ্ব এক কোণে দাঁড়াইয়া, উভয় হস্ত শিখার উপরেই রাথিয়া ৰলিয়া উঠিলেন, "ম্থের ধর্ম গিয়াছে, পিঠের ধর্ম গিয়াছে,— বেটা পাষণ্ডী, এখন ক্রন্ধণাবেদের উপরে হাত! কি বলিব ছোট রায়, কেবল বড়বধ্র মুখ চাহিয়া এ প্রাণ এখনও ধরিয়া আছি; নতুবা এ প্রাণ বিসর্জন দিতাম।" এই সময়ে ভূপেক্র কাতরকঠে কহিল, "বড় দাদা, তোমার রঙ্গরস একটু রাখ। হাসিয়া-হাসিয়া আমার পেটে খিল ধরিয়া গেল।" তাহার কথা শুনিয়া আমাণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ওরে কাণা বাদর, আমি নিষ্ঠাবান আমাণ,—এক বড়বধ্বাতীত অপর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দিবসে বিতীয়বার নিরীক্ষণ করি না—আমি কি না রঙ্গরস করিতিছি?—আর ভোরা ছুইটা পাষণ্ড সারাটা রাত্রি ঘবনী, বেশাক্সা, গণিকাকে লইয়া বিহার করিলি,—আর আমি কি না রঙ্গরস করিলাম!"

এই সময়ে মণিয়া তাহার মূভুবোণ নিক্ষেপ করিল। সে উভয় হতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ বেটন করিয়া কহিল, "পিয়ার, মেরে মাশুক, মেরী জান! তুম্নে কেঁউ গোসা হোতা হায় ?" স্থানন্দ আর দিতীয় বাক্যবায় না করিয়া সটান গালিচার উপর শুইয়া পড়িলেন; এবং অফ্ট শ্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ গঞ্চা নারায়ণ ব্রহ্ম, বড়বধু রে, আর বৃঝি দেখা হল না!" ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভীতা হইয়া অসীম মণিয়াকে কহিলেন, "বাইভি, উহাকে ছাড়িয়া দাও,—উহার বেরপ অবস্থা হুইয়াছে, আর

স্মধিককণ ধরিষা রাখিলে, হয় ত নিজেই নি:খাস বন্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিবেন।" মণিয়া তথন স্থদর্শনকে আলিঙ্গন-মৃক্ত করিয়া, একপার্যে সরিয়া দাঁড়াইল; এবং অসীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাঁর কি হইয়াছে, এঘন করিতেছেন কেন ?" অসীম বহুকট্টে হাস্তের বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন , "বাঈদ্ধি, কথাটা তুমি বুঝিবে না-বড় দাদা কথনও পরস্ত্রী স্পর্শ করেন না।" মণিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি ত কাহারও স্তী নহি।" স্কুদর্শন এতক্ষণ গালিচায় শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি মণিয়ার কথা नुबिट्ट शांतितन वदः जीतरदार्ग छेठिया विनया, विनया छेठितन, "তুই কাহারও স্ত্রা নহিদ্ ? বেখা অর্থে বারবণিতা জানিস্ ? তোর হাদশটির অধিক স্বামী আছে।" মণিয়া বিশ্বিতা হইয়া অদীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব কি বলিলেন ?" অসীম হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "সে কথা আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না বাইজি।" এই সময়ে স্থদর্শন করজোড়ে মণিয়ার সম্বৰে দাঁড়াইয়া সাশ্রনয়নে, কাতরকঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে বাঈজি, তোমাকে যথন ধর্ম-মা বলিয়াছি, তথন তুমি বেখা। ट्टेरल ७ व्यापात পृक्षनीयाः; व्यञ्जव व प्रवृत्त अ भूकनीया। ুত্মি তোমার ধর্ম-কল্লার মুখখানি স্মরণ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। তাহার যে আমি ব্যতীত আর কেহ নাই। হে বাঈজি. তুমি মেনকা, রম্ভা, উর্বেশীর তাম স্বচ্ছন্দে পুরুষাত্ত্রমে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল এই হতভাগা অদীম রায়ের মন্তকটা গঙ্গভুক্ত কপিথবৎ ্রেজন করিতে থাক.--আনার কোনও আপত্তি নাই। আমি

অতি দীন, তোমার দাসায়দাস,—তুমি যাহা বলিবে আমি ভাহাই করিব।" অসীম এই কথা মণিয়াকে বুঝাইয়া দিলে মণিয়া কহিল, "ভাল কথা, ছাড়িয়া দিব; কিন্তু তিনটি সর্ক্ত আছে। প্রথম সর্ত্ত, আমার একটা গান ভনিতে হইবে। **দি**তীয় সর্ত্ত, আমার হাতের একটা পান খাইতে হইবে; এবং তৃতীয় সর্ত্ত, আমাকে সঙ্গে করিয়া বড়বধুর নিকট লইয়া যাইজে হইবে।" সর্ত্ত শুনিয়া স্কদর্শন গালিচার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। মণিয়া কিন্ধ ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে তাহার কুরল্প-নয়ন-কোণ ঈষং কুঞ্চিত করিয়া, ছুইটা কটাক্ষবাণ হানিয়া, স্থদর্শনের অঙ্গে চলিয়া পডিবার উপক্রম করিয়া কহিল, "সে কি হয় ? মেরা জান, আমার কলিজা, আমি কি তোমায় এমনি সাদা কথায় ছাড়িয়া দিতে পারি ? তুমি আমার মান্তক, আমি ভোমার প্রেমে পাগলিনী.—আমার ছাতির উপরে ভোমার জন্ত সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি। জানি আমি কি তোমায় ছার্ডিতে পারি ? তোমাকে ছাড়িলে মণিয়ার জানে আর কি থাকিবে পিয়ার ? ও-হো:. অমন কথা বলিও না দিলদার।" এই সময়ে নবকৃষ্ণ তামুর বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, "হছত, দরবার হইতে তলব আসিয়াছে,—কি বলিব ১" অসীম বাস্ক হইয়া কহিলেন, "হরকরা ফিরাইও না, আমি আমিতেছি।"

## ষড়বিংশ পরিচেছদ

#### কলাবিভা

অসীম যখন তামু হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন স্বদর্শন একবার তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন; এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ছোট রায়, আমার কি ব্যবস্থা করিয়া গেলি রে ?" অসীম এক লক্ষে তামুর ত্যার হইতে বাহির হইনা তাঁহার হক্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। ভূপেক্স হাসিতে-হাসিতে কহিল, "বছ-দাদা, তুমি কি মেজদাদার অনাথা বিধবা যে, তিনি তোমার ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন ?" মণিয়া এই সময়ে উঠিয়া তাম্বুর ছয়ারে গিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর হইয়া কহিল, "দেখ বাবু সাহেব, এখন হইতে আমি ধাহা বলিব, যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমার জাতি মারিব। আমি মুসলমানী,—তোমাকে আমার মুথের খানা খাওয়াইব,—অবশেষে নিকা করিব। তুমি এখন হইতে তোমার বড়বণু মুরশিদের আশা পরিত্যাগ কর।" স্থদর্শন কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কর্মোড়ে গ্ললগ্রীক্বতবাস হইয়া কহিলেন, "ৰাঈজি, তুমি যাহা বলিৰে বাবা, আমি তাহাই করিব, কেবল ঐ বড়বধ্টির—ওর নাম কি,—কথা বলিও না।" ব্ৰাহ্মণ এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মণিয়া ক্লতিম রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "বেয়াদব, বদ্বথং, বেভ্মিজ, সারেঙ্গীতে স্থর চড়াও!" বস্ত্রাঞ্লে চন্দ্ মার্জনা করিতে-করিতে স্দর্শন জিল্পাসা করিলেন "তা—তা, চড়াইতেছি বাবা, কিছ

ঐ প্রথম কথাওলি কি বলিলে বাবা—সে কি—ওর নাম কি—
বড়বধুর কথা ?" "তেরী বড়বধুকে ন-কুছ্ করে! আরে
কম্বধ্ৎ, ছকুম তামিল কর।" আমাণ দিতীয় বাক্যব্য না
করিয়া সারেশীতে স্বর বাঁধিতে বসিলেন। ভূপেন্দ্র পার্গাল মত
গালিচার উপরে লুটাইতেছিল সে উঠিয়া বসিয়া বাঁয়া ও তবলা
ধরিল।

মণিয়া হার ধরিবামাত্র, হাদর্শন তুঃথ, শোক ও বড়বধু সমস্ত বিশ্বত হইয়া গেলেন। মণিয়া গান ধরিল, --গান ছাড়িয়া আলাপ আরম্ভ করিল.—আলাপ শেষ করিয়া আবার গান ধরিল। গান শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ মন খুলিয়া মণিয়াকে আশীর্কাদ করিয়া কহিলেন, "আশীর্মাদ করি, তুমি চিরজীবিনী হও, পতি পুত্র লইয়া স্থাথে সংসার করিতে থাক: কিন্তু একবার ভোমার ভাল কাটিয়া গিয়াছিল।" মণিয়া অত্যন্ত উৎস্ক হইয়া কহিল, "কোনখানটা বাবু সাঁহেব ?" এই সময়ে নবক্লফ তাম্বর পদ্ধা তুলিয়া জিল্ঞাসা করিল, "দা'-ঠাকুর, একবার তামাক ইচ্ছে করবেন না কি ?" স্থান অভ্যানস্থ হইয়া তাহাকে কহিলেন, "দাঁড়াও, গাহিষ বাংলাইতেছি" এবং মণিয়াকে কহিলেন, "একটা নৃতন কলিকা সাজিস্।" মণিয়া বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "কি বলিতেছেন ?" ভূপেক্র বাঁয়া তবলা ঠেলিয়া ফেলিয়া, আবার গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল। স্থদর্শন আশ্র্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি হইল রে ?'' ভূপেন্দ্র

Ŋ,

কহিল, "তুমি যে বাঈজীকে তামাক সাজিতে বলিয়া নবক্লফকে তাল বাতাইতেছ ?" স্থলনি তাহা ভনিয়া বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই না কি ? ও বাঈদ্ধি, তুমি রাগ করিও না বাপধন্! আমার আর মাথার ঠিক নাই।" স্থলনি এই বলিয়া সারেদী ধরিলেন। তাঁহার তীত্র সভেজ কঠের মধুর ধ্বনি ভনিয়া মণিয়া মোহিতা হইল। গান শেষ হইলে, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিন বার কুর্নিশ করিল; এবং কহিল, "বাবু সাহেব, আমার গোস্তাকী মাফ্ করিবেন। আপনি যে গুণী লোক, তাহা আমি ব্রিতে পারি নাই;—আর আপনি হেমন-তেমন গুণী নহেন। আপনার গলার আধ্রাক্ত স্ক্লব, এবং গাহিবার কারদা নৃত্ন ধ্রণের। অনেক দিন এমন গান শুনি নাই!"

প্রশংসায় দেবতাও তৃষ্ট হন; স্থলশন সাহ্যক— তিনি যে তৃষ্ট হইবেন, তার আর বিচিত্র কি । ধর্মনাশ, জাতিনাশ, কুলনাশ সমন্ত কথা বিশ্বত হইয়া ব্রাহ্মণ গালিচার উপর বিদ্যা গেলেন; এবং নবরুঞ্চ-নির্মিত অপরপ কদলীপত্রের হঁকায় তামাকু-সেবন করিতে-করিতে, মণিয়ার সহিত সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহুষ অবসান হয় দেখিয়া ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বড় দাদা, আজ কি তোমার ক্ষ্পা-তৃষ্ণা মনে নাই ? আমার যে ক্ষায় পেট জলিয়া গেল।" স্থদশন যেন আকাশ হইতে পজিলেন। তিনি বলিলেন, "তাই ত রে, সে কথা ত একেবারেই মনে নাই ! ছোট রায় কথন্ আসিবে ? সে থাইবে না ?" ভাহার কথা ছাড়িয়া দাও,—শাহাজাদার মুখ দেখিলে তাঁহার

আর क्षा-তৃষ্ণা থাকে না।" নবক্ক পশ্চাতে দাড়াইয়া, গুড়মু ক্ষীত করিয়া, একটা নৃতন কলিকার ফুঁদিতেছিল;—দে এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "দা'-ঠাকুর, আপনাকে সারেকী ধরিতে দেশিয়া, আমি আপনার সেবার ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছি।-একটা পাকা কাঁঠাল, ছইকুড়ি আম, সের-পাঁচেক পেড়া ও वत्रकी।" अनर्भन अजास श्रीज इहेशा नवक्रकारक आमीर्वतान করিতে-করিতে কহিলেন, "বাঁচিয়া থাক নবকুঞ্চ, তোমার মঙ্গল হউক; কিন্তু বাপু, এত কি আমি একা খাইয়া উঠিতে পারিব 🕍 ভক্তি গদগদকঠে নবক্কফ কহিল, "তা, দা'-ঠাকুর, আর ছইদও সারেকী পিড়িং-পিড়িং করিলে একটা খাজা কাঁটাল আর তুইকুড়ি আমের সহিত আপনি স্বচ্ছনে নবক্লফ দাসকে পর্যাস্ত সেবা ক্রিতে পারেন।" ক্লবিম রোষের সহিত স্থদর্শন কহিলেন, "বেটা, মস্করা ?" নবকৃষ্ণ অমনি কর্যোড়ে কহিল, "ঠাকুর, আপনি শাক্ষাৎ দেবতা.—চেহারায় ঠিক ঘেন কিরীটেশ্বরের মা কালী !" তাহার কথা ভনিয়া ভূপেক্র হাসিয়। উঠিল এবং কহিল, "বড়দাদা, তুমি নবার সহিত কথায় পারিবে না,—ও দক্ষিণ দেশের লোক, — দশটা মিষ্ট কথার সহিত তোমাকে বিলক্ষণ কড়া **তু**ক া শুনাইয়া দিবে। এই দেখ, ইহারই মধ্যে তোমাকে শুনাইয়া দিল যে, তুমি একটি ক্ষুদ্র রাক্ষণ এবং তোমার রংটি ভূষা কালির মত।"- অ্দর্শন কিন্তু ক্রেদ্ধ না হইয়া নবকুঞ্চকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবা, আমরা ত থাইব; কিন্তু বাঈলীর কি হইবে ?" নবকৃষ্ণ একটা স্থদীর্ঘ প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা দেবতা,..

নবক্ক দাস উপস্থিত থাকিতে হুজুর সরকারের বদ্নাম হইবার উপায় নাই। যে পরিমাণ পোলাও, কালিয়া, কোগুা, কোগুা, কোগুা, কোগুা, কোগুা, কোগুা, কাহু রাথিয়াছি, তাহা থাইয়া বিবিদাহেবার বোধ হয় আর কিছু থাইবার কচি থাকিবে না।" এই সময়ে ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বিবি সাহেবা আর কি থাইবে ?" নবক্কণ হিতীয়বার প্রণাম করিয়া কহিল, "আজে হুজুর বিবিদাহেবারা সচরাচর ঘাহা পছল করিয়া থাকেন,—বড়লোকের কাঁচা মাথা!" স্থদর্শন প্রীত হইয়া কহিলেন, "বাহবা নবক্কণ, তোর দিব্য রসজ্ঞান আছে দেখিতেছি!" নবক্কণ হাসিয়া কহিল, "সম্ভই দেবতার আশীর্কাদ।"

এই সময়ে অসীম ফিরিয়া আসিলেন; এবং ফুদর্শনকে আহার করাইয়া স্বয়ং ভৌজন করিলেন। মণিয়া স্বভন্ত ভাস্ত আহার করিতে গেল। সেই সময়ে অসীম স্থদর্শনকে ভিজ্ঞান করিলেন, "দাদা, তুমি বাঈজীকে কিছুদিন আশ্রয় দিতে পারিবে?" স্থদর্শন সানন্দে কহিলেন, "কেন পারিব না! কর্ত্তা আপত্তি না করিলেই হইল।" "তবে এতক্ষণ ধর্মা গেল, জাতি পোল, বলিয়া চীৎকার করিতেছিলে কেন?" "কি জান ভাই, একে বাঈজী, রূপসী স্বভী, তাহার উপর যবনী স্থত্বাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মাহ্মস্ব, চীৎকার না করিয়া করি কি পু প্রথম ভয় ধর্মের, বিজীয় ভয় বড়বধ্র। এখন সে সমস্ত গোল কাটিয়া গিয়াছে, বাঈজীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি। সে অতি সাধ্যী, সমঝদার লোক। গুণী লোকের জাতি-বিচার প্রাকে না। কলাবডের লোক।

মধ্যে হিন্দু-মূদলমান ভেদ নাই। গুণের বলে যবন হরিদাদ পরম বৈষ্ণব হইয়ছিলেন।" "বড় দাদা, তুমি একটী যাহকর। এই মাত্র ছইহাতে টিকি দামলাইয়া, ধর্মনাই হইল বলিয়া কাঁদিতে-ছিলে; আবার ইহারই মধ্যে ছাতিটি এত দূচ করিয়া ফেলিলেকেমন করিয়া ?" "দকল কলাবতের মধ্যেই একটা ভাত্তভাব আছে। সে কথাটা বাহিরের লোকে বুঝিতে পারে না। যতক্ষণ তাহার গুণের পরিচয় পাই নাই, ততক্ষণ তাহাকে চরিত্রহীনা, যবন-কল্লা বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেখ ভাই, তোমরা দকলেই জান, স্থদন্দ ভট্টাচার্য্য কথনও বড়বধূ ভিন্ন অপর কোন জীলোককে স্পর্শ করে নাই; স্থতরাং প্রায় পাসল ইয়া উঠিয়াছিলাম আর কি! কিন্তু এখন আর মনে কোন ছিলা নাই। জুমিও যে, ভূপেনও যে, মণিয়াও সে।"

অপরাত্নে অসীম, ভূপেন ও স্থলশন মণিয়ার সহিত হরিনারায়ণ বিফালকারের আবাদে যাতা করিলেন।

# সপ্তবিংশ পরিচেছদ। সরস্বতী বৈষ্ণবী

যৌবন অতীত হঁইলে সরস্বতী বৈষণবী ভিক্ষার্ত্তি অবলয়ন করিয়াছিল। সে জাতি-বৈষণবের কলা; স্বতরাং ভিক্ষা করিতে কথন ভাহার লক্ষ্মা বোধ হয় নাই। নৃতন বৃত্তিতে তাহার স্থকঠ তাহাকে সর্বাদাই দাহাদ্য করিত। তাহার কারণ, যৌবন ও যৌবনের সহিত বৈঞ্চবের প্রেম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার স্থকঠ তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে প্রভাতে উঠিয়া খন্ধনী ও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইত; এবং বেখানে যেমন প্রান্তান, যে প্রামের লোকের যেমন অভিক্ষার, যে প্রামের লোকের যেমন অভিক্ষার, সেই স্থান্য গান গাহিয়া তাহাদের ভৃপ্ত করিত; স্থতরাং বঙ্গভূমির সেই স্থান্য গান গাহিয়া তাহাদের ভৃপ্ত করিত; স্থতরাং বঙ্গভূমির সেই স্থান্য কান গাহিয়া তাহাদের ভৃপ্ত করিত; স্থতরাং বঙ্গভূমির সেই স্থান্ত কান প্রান্ত বিগত-যৌবনা সরস্বতী বৈষ্ণবীর কোনও দিন অলের অভাব হয় নাই। কখনও-কখনও শেষ বসন্তের কোকিলের মত, কোনও বিগত-যৌবন প্রেমিক বৈষ্ণব, সরস্বতীর সংসারের স্বাচ্ছল্য দেখিয়া, প্রেমের ফান্ট পাতিবার চেটা করিলে, সরস্বতী অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে জানাইয়া দিত যে, পুরুষজ্ঞাতি যৌবনে তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছে, স্লিশ্ব প্রোট্ট সে তাহা বিশ্বত হয় নাই!

শ্রাবন মাদ, সমস্ত দিন বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রামাপথ জন্তু ।
সবস্থতী দেদিন আর ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে নাই। সমস্ত
দিন তাহার নির্জন গৃহে একাকিনী বদিয়া তাহার কঠোর মনও
বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আপন মনে ঋজনী লইয়া, ঘরের
দাওয়ায় বদিয়া, গুণু গুণু করিয়া গান গাহিতেছিল—

সহসা কৰ্দ্ধময় প্ৰাম্য-পথে মহয়-পদশব্দ শ্রুত ইইল। সরস্বতী গীত বন্ধ করিয়া ধঞ্জনী নামাইয়া রাখিল। প্রামের এক প্রান্তে তাহার ক্ষুত্র কুটীর অবস্থিত; এবং নিতান্ত আবশ্রুক না হইলে কেহ সে পথে চলিত না; স্বতরাং পদশব্দ শুনিয়াই সরস্বতী

ব্রিতে পারিল যে, কাহারও অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা না হইলে এই দুর্যোগে দে তাছার গুহে আদিবে কেন ? ক্রমে তাহার কুটীরের বেডার উপর দিয়া একজন মান্তবের মাথা ও একটা মাথাল দেখা গেল। দে ব্যক্তি বেড়ার দরজায় **আসিবার** পূর্ব্বেই জিজ্ঞানা করিল, "বলি, সরস্বতী দিদি বাড়ী আছ গা ?" তাহার কণ্ঠস্বর গুনিয়া সরস্বতী কণ্টা হইল! তুর্গ্ট ইইবার কোন কারণ ছিল না: কারণ, আগন্তুক আজীবন তাহার শক্রত। করিয়া আসিতেছিল। সরস্বতী কিন্তু মনের ভাব প্রকা**শ করিল** না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলধন করিয়া সে অনেক নৃতন জিনিষ निथिशोष्टिन :-- रेक्टा कतिया नटर--वांधा रहेया। यत्नावृद्धि-সংযম তাহার অক্তম। সে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া. শুক অধরেটি শুক্তর হাসি আনিয়া কহিল, "কে, নবীন দাদা! এই হুর্যোগে কি মনে করিয়া ?" নবীন হয়ারের ঝাঁপটা সরাইয়া আফ্লিনায় প্রবেশ করিল: এবং সরস্বতীকে দেখিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃখাসঁ ফেলিয়া কছিল, "আ! বাঁচিলাম! সরস্বতী দিদি, তুমি তবে ঘরেই আছ ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছ। ইচ্ছা করিয়া কেন এত কণ্ট পাও দিদি.—একট মালাচন্দন করিলেই পার! তোমার কি বৈঞ্বের অভাব হয়। তোমার বয়সটা কি ! তার উপর তুমি গুণী লোক।" সরস্বতী শুষ হাসি পরিত্যাগ করিয়। সতাসতাই ঈষং হাসিল; কারণ, সে বুঝিল, তাহার চিরশক্র নবীন বিশেষ বিপন্ন হইয়া তাহার শর্ণ লইতে আসিয়াছে। সে কহিল, "বয়স আমার প্রতাল্লিশ, গুণে

কি যৌবন বাঁধিয়া রাখিতে পারে দাদা ? তোমরা পুরুষ মাতুর, ভোমরার জাতি। যতক্ষণ মধু থাকে, ততক্ষণ তোমরা থাক। আমার যৌবনের মধু ফুরাইয়াছে; স্বতরাং এখন আরু তোমরা चानित् (कन?" পরামাণি ३-कूनत्भथत नतीन त्रिक त्र. তাহার হন্তনিক্ষিপ্ত বাণটা যথাস্থানে পৌছে নাই। সে তাহার তৃণ হইতে শব্দভেদী বাহির করিল এবং কহিল, "দিদি। সকল ভোমরা যদি প্রকৃত মধু চিনিত, তাহা হইলে কি সাধের তুনিয়া-থানা এমন করিয়া ভারেখারে ঘাইত ? রূপ ক' দিনের ? ফুলের পাঁপড়ির মত ভোমরার পদভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুণই প্রকৃত মধু,—যাহার মিষ্টতা চিরস্থায়ী এবং যাহা বাহির করিতে পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত গুণের আদর দেশের কয়জন বুঝে निनि।" अमत- চরিত্রাভিজ্ঞ। সরস্বতী বুঝিল যে, নবীন-নরস্থলত দীর্ঘকাল পরে আজি প্রীতিস্থাপন করিতে আসিয়াছে। সে ত**ংক্ষণাৎ** রণকৃশল যোদ্ধার ক্যায় কথাটা ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, তামাকু সাজিব !" নবীন হাসিয়া জিজ্ঞাস। করিল, "বলি, পীতাম্বর হুঁকাটা রাথিয়া গিয়াছে না কি ?" উঠানে বেগে নিষ্ঠাবন পরিত্যাগ করিয়া, বিক্লুত কণ্ঠে সরস্বতী কহিল, "তার মুথে আগুন, পোড়ারমুথো আবার হুঁ কাটা রাথিয়া ষাইবে ? সে যেদিন তাহার চির-যৌবনী নৃতন প্রাণেশ্বরীর কাছে গিয়াছে সেইদিনই তাহার হঁকা, কলিকা, তোড়যোড, মেক সবই লইয়া গিয়াছে। তোমরা পাঁচজনে ভালবাস, মধ্যে মধ্যে আস, সেইজন্ম একটা কলিকা আর ছিলিম তুই তামাকু

সংগ্রহ করিয়া রাধিয়াছি।" নবীন পীতাম্বরের উচ্ছিট হঁক পাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া কহিল, "তা সাজ, দিল। সরস্বতী একটা ভাঙ্গা পিতলের ঘটাতে জল সভাইয়া দিল। নবীন মাথালটা দাওয়ার ছাঁচে ঝুলাইয়া রাধিয়া পা ধুইয়া উঠিল। সরস্বতী একথানা চাটাই বিছাইয়া দিয়া, শোলা ও চক্মকী লইয়া, কাঠের কয়লায় আগুন ধরাইতে বসিল। সময় বৃঝিয়া নরস্কলর-কুলতিলক আসল কথাটা পাছিল।

"দিদি, এত জামগায় ত যাও, এক টু লম্বা পাড়ী বিশ্ব পার ?"
"ব্যাপারটা কি ?" "যদি রাজী হও ত খুলিয়া বলি।" বিবার নগদ ত ?" "নগদ বৈ কি! বিলক্ষণ নগদ! আর কাজটি রসাল,—ঠিক যেন খাজা কাঁঠাল ?" "রপক রাখ, নগদ কত বল দেখি "" "মাসখানেক মাস ছই লাগিবে,—তুমি ছ্যায়া কথা যাহা বলিবে, আমি আর তাহার উপর কথা কহিব না।" "দেখ নবীন দাদা, তুমিও আমায় চেন, আমিও তোমার চিনি। কারবারে নগদ চুক্তির কথা খোলসা থাকাই ভাল। ছই সম্প্রাগেব,—তবে দ্রদেশের কথা। কিন্তু দেখিও ভাই, কাম বিবান—" "আরে রামচন্দ্র! বল কি সরস্বতী দু হরেরুক্ষ, গোবিন্দ মাধব!" "গোপীনাথ, হ্যাকেশ, শ্লামস্থনর, আর সবশেষে সেই রাইকিশোরী! বিট্কেলমো ছাড়, আদৎ কথাটা কি খুলিয়া বল।" সরস্বতীর হন্ত হইতে কলিকাটি লইয়া, ছই একটা টান দিয়া, নবীন কহিল, "কাজ তেমন শক্তন্ত্ৰ—বিশেষতং তোমার মত জাহাদার নেয়েমাস্থবের কাছে।

आत के त्व कथांठा विनात, तम खोबतन बांश इंदेश शिवाहक, তাহার আর চার নাই। এখন কেবল—" "যা করেন ঘোষেদের बाइकिटमाती।" "कि वन स मनुष्ठी निमि! नवीरनत कि আর সে কাল আছে? যাক সেকথা। রায়-গৃহিণীর কাছ হইতে আসিতেছি। বিভালনারের মেয়ে তুর্গাঠাকুরাণীর খিট কেলটা ভনিয়াছ ত ? ভনিলাম, ছোট রায় না কি ছুর্গাকে লইয়া পথ হইতে ঝলিয়া পডিয়াছে।" "জুর্গা তেমন মেয়ে নয়। আমার ছই কুড়ি বৎসর বয়স হইল.—এখন মেয়েমামুধের মুখ দেখিলেই বলিতে পারি সে কেমন।" "বড ঘরের কথা,—আমর। 'আলার বাপোরী.'-কাজ কি আমাদের 'জাহাজের থবরে' দিদি প রাম-গৃহিণী চান যে, ছোট রাম আর ছুর্গা কোথাম কি ভাবে আছে, দেই থবরটা। এখন থরচ-থরচা বাদ কি চাই তা বল ?" "ভোমার বথরাটা কি **খ**নি ?" "আমার বধরা—দে—ভা—দিদি —নবীন তোমার **খাইয়াই মাহুধ**—তুমি হাতে করিয়া যাহা লিবে, আমি মাথায় তুলিয়া লইব;—আর তোমার সঙ্গে যদি अवक्षनां—नवीत्नत कोल्लुक्च ध्यन—इटइक्क, बार्धमाधव, গোবিন্দ, গোপীনাথ।" "বলি, ক্লেজর রাধা + ত ?" "তা ভূমি যথন বলিলে, আমি আর কি বলিব ? আমার চন্দ্রাবলী ব হইলেও চলিত ; তবে তুমি যথন নিজমুখে বলিয়াছ—জয় বাঙে कुछ, खीदा(धुकुछ।" कनिकांग नामारेश दाथिया नवीनहक्त

<sup>\*</sup> আধাতাধি।

<sup>&</sup>lt;del>†</del> मिकि ।

কহিল, "বায়নার বাবদ কিছু লইয়া আসিয়াছিলাম।" "দিৰ্মা যাও।" নবীন কাছার খুঁট খুলিয়া চল্লিশটি টাকা লাভিত্র করিল এবং সরস্বতীর হতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুর্চ বাবদ কি লাগিবে ?" "অস্ততঃ পাঁচকুড়ি। হয় ত কাশী অবধি যাইতে হইবে।" "টাকাটা কাল সকালেই আনিয়া দিব। কথন যাইবে ?" "কাল তৃতীয় প্রহরে।" নিজ বধরা ব্রিয়া শইয়া নবীন গুহাভিমুখে যাতা করিল।

# অফাবিংশ পরিচ্ছেদ প্রেম-প্রকাশে

সেই উত্থানতলে সহস্র-সহস্র মৃক্তাবিন্দু খ্যানল দ্ব্রাদল-শীধ
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল; স্বচ্ছ শিশিরের স্বল্প আবরণ
তরুশির মণ্ডন করিয়াছিল। সভা-প্রবৃদ্ধ বিহণকুল কুলায় পরিতাপ
করিয়া দিগন্ত শব্দায়মান করিতেছিল। স্থবির অখ্যমূলে
শানা মৃহ হরিছণ ইরানী গালিচা দ্ব্রাখ্যাম ভূপ্ঠে যেন আলারা
হইয়া পজিয়াছিল। তথন অরুণ-বরণ তরুণ তপন-কিরনে স্নিয়,
শান্ত, উষার ঈষদালোকে প্রস্কুটনোন্ম্থ গোলাপের স্তাম স্বন্দরী
একটী রমণী নিঃশব্দ পাদক্ষেপে সেই শিশিরবিন্দু-শোভিত জীর্ণ
অস্থতলে ঈষদ্ধরিং ইরানী গালিচার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত
হইল।

• রমণী মুবতী। যে যৌবনের প্রারম্ভে কুকুরীও পরমা স্থন্দরী হয়, রপনী সেই মনোবিমোহন প্রথম যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। গমনকালে তাহার সমস্ত স্থাঠিত অপপ্রত্যাদ দিয়া একটা অবর্ণনীয় তড়িছং তরক্স দেখা যাইতেছিল,—তাহা কেবল গভিশীলা, সন্তঃস্থাতা, অনির্বাচনীয় স্থন্দরীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদর্শ ইরানী গালিচার প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যুবতী সহসা তাহার এককোণে লুটাইয়া পড়িল, সেই কোণটা বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, তাহা মস্তকে রাখিল, স্থলয়ের উপরে স্থাপন করিল এবং অবশেষে পুনর্বার চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থা হইন্না যুবতী দেই জীর্ণ অশ্বথের একটা উচ্চ মূলে উপবেশন করিল, এবং অফুট স্বরে গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। অফুট স্বর ক্রমে স্পষ্ট ইইন্না উঠিল।—

শও মেরে পিয়ারে।
কভি না মিটি মেরি নয়নাকো পিয়াস,
ময় না ছোড়ে তেরি দরশনকে আশ ।
বিত গয়ে কিতি দিবস রজনী,
বিত গয়ে মাহ্ সাল।
বিত গয়ে মেরে রূপ ঘৌবন
বিত গয়ে মালিক শুজরে মৃত্ক,
শুজরে মালিক শুজরে মৃত্ক,

গুজর গয়ে মেরে হুখ ও তুখ,
গুজর গয়ে মেরে কাল।
সব হুখ গয়ে মেরে ও পিয়ারে—
মেরে দিল তবহুঁ নহি হোয়ে নিরাশ।"

গীত শেষ হইল। রমণী উহাপুনর্কার গাহিল। সেই সময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে এক শুল্র-বদন-প্রিহিত অনিন্দ্য-গৌরকান্তি যুবা তাহার নিকটে আসিলেন। রমণী কিন্তু সঙ্গীতে ও নিজ মনোভাবে তক্মগ্ন হইয়া তাঁহার পদশক ভনিতে পাইল না। যবা যথন গালিচার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তথন রুমণী চম্কিত: হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল,—তাহার মুখ লজ্জায় অরুণ হইয়া গেল : দে বলিয়া উঠিল, "আপনি- তুমি ?" সম্বোধন শুনিয়া যুৱ: শিহরিয়া উঠিলেন। ,রমণী পুনরায় কহিল, "তুমি ? পিয়ার, দিল,—তুমি ?" যুবা ছই হস্ত পিছু ছটিয়া গেলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া বাঈ. কি বলিতেছ ?" "বলিতেছি কি জান, জানি ? বলিতেছি যে. আমার এই ছাতির অন্তরে তোমার জন্ম তথত-তাউশ পাতিয়া রাথিয়াছি। আমার কলিজা, আমার দিন क्रनिया, आমाর निन, आমার বাদশাহ—।" "মণিয়া—মণিয়-বাঈ—কি বলিতেছ মণিয়াবাঈ ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ? আমি যে তোমাকে একটা কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি।" "কাজের কথা ? আমার সঙ্গে তোমার আর কি কাজ থাকিতে পারে দিলের ? দেখ, মহুয়ার গক্ষে মৌমাছিওল। পাগল হুইয়া

্ট্রীটিয়াছে,—বকুলতল ফোটা ফুল গন্ধে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ফুল কুড়াইয়া তোমার জন্ম শ্যা রচনা করিয়া রাথিয়া আসিয়াছি। দিলের, একবার বসিবে চল।" "ছি মণিয়া, ও কি বলিতেছ ! এখনই কে আসিয়া পড়িবে,—হয় ত কে দেখিয়া ফেলিবে. — কি মনে করিবে ?" "মনে করিবে ? আমি তাহার সম্মুখে তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।" "রাম. নাম,—মণিয়াবাঈ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?" "দে কথা কি এডদিনে বুঝিলে জানি ? যেদিন আক্রাশিয়ব খাঁর তামুর তুয়ারে ভোমার অতুল রপরাশির ডালি আমার নয়নপথে ধরিয়াছিলে. মণিয়া যে সেই মুহর্ত হইতেই তোমার জন্ত পাগলিনী হইয়াছে, ভাহা কি বঝিতে পার নাই? এতদিন কি তোমার চোখের সম্মধে পদ্দা পড়িয়া ছিল ? জানি, পাটনা সহরের প্রসিদ্ধা মণিয়া-যান্ধ কেমন করিয়া এক মহর্তে পিতা, মাতা, নাম, যশঃ, প্রথম যৌবনের রোজগার ছাড়িয়া আসিয়া, তোমার ছয়ারে কুকুরের মত পড়িয়া আছে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই ? আউরৎ এক-মাত্র কারণে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে; এবং মণিয়া সেই-জন্তই সমস্ত ছাডিয়াছে।" কিয়ৎক্ষণ স্তৰ হইয়া থাকিয়া, অসীম দতকণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, দে কথা সত্যই আমি ব্ঝিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি আফ্রাশিয়ব থাঁর ভয়ে অমার গুহে আশ্রয় লইয়াছ। তুমি জ্বান বে আমি হিন্দু, তুমি कान (य देश निष्ठांतान हिन्तु-आकालत गृह, कृषि कान (य कानाथा আত্রয়হীনা পরিচয়ে এ গৃহে স্থান পাইয়াছ, তুমি জান যে তুমি

वतनी, आमात अम्भूषा । मिनशा, कांत्रिश ना, कांत्रिश कां फल नारे। এ कथा यमि शृद्ध विनष्ड, छारा इटेटन अछमिन ভোমাকে ভোমার পিতৃগৃহে রাধিয়া আসিভাম।" মণিয়া কাঁদিতেছিল, অসীমের উক্তির শেষাংশ ওনিয়া সেূসহসা স্থির হইয়া গেল; এবং বস্তাঞ্লে চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, "মেরিজান, তুমি ষদি আজি মণিয়াকে খণ্ডবিৰও করিয়া কাটিয়া কুকুরের মুখে নিক্ষেপ কর, তথাপি তাহার মুখে রঢ় কথা ভনিবে না। তোমরা—পুরুষেরা এই বৃদ্ধি লইয়ারাজ্য শাসন কর; অথচ বুঝিতে পার না বে, একটা মামুব, যে ধূলি ভোমার পাদস্পর্শে পবিত্র ইইয়াছে, তাহা অক্ষে माथियांत जन्म याकून स्टेश (वफ़ासेटल्ट्ह १ मिटनत, जानि `তুমি হিন্দু, জানি তুমি উচ্চবংশ জাত, জানি তুমি বেভা-ক্যার পক্ষে ছর<sup>ভ</sup> দেবতা—তথাপি জানি, আমি রমণী। মু*ছুর্*তের জন্ম তোমার চরণপ্রাস্থে আমার হীনতা, দৈল, কুল রূপ-যৌবন সমর্পন করিয়াও আমা হখী। সে যে কত হুখ, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পার না দিলের! তুমি তোমার রূপ, যৌবন, ধন, মান, ধর্ম, বংশগৌরব জক্ষ রাখিয়া ফিরিয়া যাও; যবনী বেশা-কল্লাকে স্পর্শ করিয়া তাহা কলন্ধিত করিও না। এদি-কখনও সময় পাও—স্থ-সম্ভার, বৈভব, অতুল ঐশর্যোর মধ্যে যদি কখনও সময় পাও, তাহা হইলে বর্ণবর্ণান্তে একবার শ্বরণ করিও, আমার আত্মা তালাতেই তৃপ্ত হইবে।" মণিয়া অখ্যমূল পরিত্যাগ করিল,—অসীম চিত্রাপিতের ভাষ্ক

ছাহার অনুসরণ করিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে মণিয়া কহিল, "আপনি কোথায় আসিতেছেন, ফিরিয়া যান।" অসীমও ক্ছকণ্ঠে জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি কোথায় ঘাইতেছ মণিয়া?" সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মণিয়া কহিল, "বারুসাহেব, আপনি নিশিত মনে চলিয়া যান,—আমার মুহুর্তের জন্ম চিত্তবিভ্রম ইইয়াছিল, এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে। আমি মণিয়া, পাটনা সহরের কদ্বী, মুজরা করিয়া খাই,—এখন আমার কদ্বী মায়ের মরে আবার কসব করিতে ফিরিয়া যাইতেছি। ভয় করিও না বাবু-সাহেব, আমি মরিব না। আমার জাতির কি মরণ আছে ?" সহসা অসীম অপ্রসর হইয়া মণিয়ার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া, জীবন তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যখন ভোমাকে রক্ষা করিবার জন্ম পাঠানের সন্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—তথন শ্বপ্রেভভাবি নাই যে, তোমাকে এমন করিয়া বিদায় দিব ! মণিয়াবাঈ, তোমার পিতা-মাতা পাটনা সহরের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যান্ত বলিয়া বেড়াইতেছে যে, অসীম রায় তাহাদের বালিকা কলাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। সেইজল ভোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম যে, তুমি ভোমার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও। আর-আর-আর কি জান মণিয়া-এখনও পর্যান্ত কেহ আমাকে প্রেম-সভাষণ করে নাই—ভোমার—ভোমার নিকট এ— এ সম্ভাষণ প্রত্যাশা করি নাই।" মণিয়া ভাহার হত্তমুক্ত করিবার কোন চেটা না করিয়া, অসীমের পদপ্রাক্তে লুটাইয়া পড়িল,—ভাহার অঞ্ধারা তাঁহার পদপ্রাস্ত অভিধিক

করিল। কছকঠে উজারিত হইল, "স্পর্শ করিলে কেন ? আমার্ক্র বেখা জননী জীবনে বে পথ আমার জন্ম নির্দেশ করিষাছিল, সেই পথ অবলঘন করিতে যাইতেছিলাম দিলের। তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে কেন ? তোমার পবিত্র স্পর্শে হীনা, হবনী, বেখাকলা যে পবিত্রা হইয়া উঠিল! কেন তুমি আমার উদ্দেশ্য বিফল করিলে ? যে দেহ তোমার পবিত্র করস্পর্শে পৃত হইরাছে দিলের, তাহা আর কাম্কের পাপ করস্পর্শে কর্ষিত হইবে না—তাহা উৎস্গীকৃত তল্ত-পূপ্সের লায় চির-নির্দ্দি থাকিবে।" অসীম মণিয়ার হস্ত তাগ করিলেন। মণিয়া চক্ষ্ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিলের, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। বল, আমি কোগায় যাইব ?" অসীম অশুক্ষ-কণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, তুমি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও।"

এই সময়ে সেই প্লেডাত-স্থ্যকিরণ-প্লাবিত স্কর উভান মুধরিত করিয়াবামাবঠ-নিঃস্ত সঙ্গীত-ধ্বনি উথিত হইল—

"ভাল যদি বাস নিরবধি
তবে কেন ও কালবরণ,
কুঞাখবে সারানিশি ফিরে
উষাকালে এলে গুণনিধি ?"

গৈরিক-বসন-পরিহিতা এক বন্ধদেশীয়া বৈঞ্বী থঞ্চনী বাজাইতে বাজাইতে উন্থান মধ্যে প্রবেশ করিল!

### উনবিংশ পরিচেছদ

#### বিরাগ

বৈষ্ণবী আসিয়া সেই অখখমূলে দাঁড়াইল। অসীম তাহার ্মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোমার বাড়ী কোথায় গা ?" বৈষ্ণবী হাসিয়া গড় হইয়া একটা প্রণাম করিল, এবং কহিল, "ছোট ছজুর, আমাকে চিনিতে পারিলেন না, আমি যে সরস্বতী! সেই ভাহাপাড়ার ঠাকুরপাড়ার আমার বর।" অসীম অত্যন্ত বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "তাই ত, তুমি দরম্বতীই ত! এ দেশে কবে আদিলে দরস্বতী ?" "কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি। ছোট হজুর ভাল আছেন ত ? আপনারা ছই ভাই চলিয়া আদিবার পরে, গ্রাম হেন কাণা হইয়া গিয়াছে। কবে দেশে ফিরিবেন হজুর 🕍 "দেশে যে কবে ফিরিব সরস্থী, বলিতে পারি না; কখনও ফিরিব কি না সন্দেহ!" "দে কি কথা। অমন কথা মুখে আনিতে নাই। আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আপনার ধন-দৌলং, আপনি কাহার জ্ঞা যথাসক্ষর ছাড়িয়া পথের ভিথারী হইয়াছেন ?" "সে অনেক কথা সরস্বতী ! তুমি কোথায় যাইবে ?" "বৈষ্ণবের মেয়ে আর কোথার যায় হজুর ? বয়স হইয়াছে,—দেশে আপনার বলিতে বড় কেহ নাই, স্বতরাং বুন্দাবনে চলিয়াছি! আপনাদের পাচজনের আশীর্বাদে এতদ্র আসিয়াছি। মদনমোহন ধদি টানেন, তাহা হইলে এবুন্দাবন অবধি পৌছিব।" "এতটা পথ कि

করিয়া চলিবে ?" "কেন, পায়ে হাঁটিয়া ?" "দিন ওজরান হবি
কি করিয়া ?" "ডক্ত জন দেখিলে নাম ওনাই,—প্রভু ঘেদিন
যাহা জুটান, তাহাই থাই। ঘেখানে সন্ধা হয়, সেইখানেই
রাত্রি কাটাই। অক্ত কোনও উপায় নাই।" "ভাল কথা,
আমাদের সন্ধান পাইলে কোথায়?" "ওনিলাম, এইখানে
একজন বালালী আমীর আছেন। ভাবিলাম, আর কিছু হউক
না হউক, একবেলার অয় ত জুটিতে পারে!" "বালালী
আমীর! এটা ত বিজ্ঞালয়ার মহাশয়ের বাসা।" "ওমা তাই
বৃঝি! তবে এ বেলা এইখানেই প্রসাদ পাইব।" "তুমি অন্দরে
যাও,—সন্থথে পূজার ঘরে তুর্গাকে দেখিতে পাইবে।"

সরস্বতীপ্ তাহাই প্রার্থনা করিতেছিল,—অন্ন্যতি পাইয়াই সে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। অসীম ঘতক্ষণ সরস্বতীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন, ততক্ষণ মণিয়া স্থির হইয়া দাড়াইয়া ছিল। এইবার অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, তুমি কথন যাইবে ?" মণিয়া কহিল, "এখনই।" "চল, আমি তোমাকে রাশিয়া আসি।" "আপনাকে আর ঝুট্ মৃট তক্লিফ দিব না, আমি একাই যাইতেছি।" "তোমার একা যাক্ষ উচিত নহে; কারণ, তোমাকে প্রায় সমস্ত সহর্টা ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। পাটনা সহর, স্থতরাং স্কাল হইলেও নিরাপদ নহে।" "কোন চিন্তা নাই। পাটনা সহরের কোন লোক মণিয়ার অক্ষে হস্তক্ষেপ করিবে না—সে করে কেবল দিল্লী ও আগরার লোক। যাইবার পূর্কো একটা কথা নিবেদন করিয়া

যাত্ত্বারু সাহেব, যদি কখনও সহসা তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই, অথবা যদি দেখিতে পাও, বেখানে আমার উপস্থিত থাকিবার কথা নহে সেখানেও আমি উপস্থিত আছি. ভাহা হইলে আশচ্ব্যাৰিত হইও না।" "কথাটা বুঝিলাম না মণিয়া!" "বাবু সাহেব, এই সপ্তাহকাল তোমাকে নিরবিধি দেখিতে পাইতেছি,—হয় ত মধ্যে মধ্যে চোখের দেখা দেখিবার প্রবল আকাজ্যা দমন করিতে পারিব না.-মনের বল, দেশকাল-পাত্রের বিবেচনা ভাসাইয়া দিয়া, তুমি বেখানে আছ দিলের-.. বাবু সাহেব, সেইস্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। তুমি ভ্য পাইও না. তোমার জাতি বা বংশম্য্যাদার কোন হানি হইবে না।" "লজ্জা দিও না, মণিয়া, আমি যথন যেখানে যে অবস্থায় থাকিব, তুমি নিঃসঙ্গোচে আমার নিকট আসিও। যদি বাদশাহের দরবারে থাকি, তথাপি আসিও। কিন্তু তুমি এক: হাইতে পারিবে না: চল আমি তোমাকে পৌছাইয়া দিয়া আদি।" "ঐট মাফ করিও। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একাই যাইতে হইবে। দোহাই ভোমার দিলের,— মাকো-মাঝে ঐ সম্বোধনটা এখনও আসিতেছে; কিন্তু হিন্দু ও मुमलभारतत এक मांज देशदात ताम लहेशा मुन्य कतिए हि, काल হইতে আর আসিবে না।"

মণিয়া উভান হইতে বাহির হইয়া রাজ্বপথ অবলয়ন করিল; এবং কিয়দ্দুর অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইল যে, একখানা ভাঞামে বসিয়া এক মুসলমান যুবা সহর হইতে ফিরিতেছে।

দে তালামের সমূপে গাঁড়াইয়া বাহকদিগকে কহিল, "রাখ चारतारी ভारात भूरवत मिल्क ठारिएन, तम मछरकत चारक्ष्ट्रम मबारेमा निमा कहिन, "कतीन, जाकांम श्रेटि नाम्।" **छा**राज মুখদর্শন করিয়া করীদ এক লক্ষে তাঞ্জাম পরিত্যাগ করিল; এবং মণিয়ার হল্তধারণ করিয়া কহিল, "মণিয়া সমস্তই খোদার কেরামতী! আমার জানটা যেন এতদিন কলি**জার থাঁচা** ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছিল ৷ রহু**ম**ংউ**লাহ,** জানি, বল, তুমি আজি আমার মজলিস্ গুলজার করিবে 📍 "যাইব,—কিন্তু ছই দণ্ডের অধিক থাকিতে পারিব না ভাই!" "সেটা কি কথার কথা মাশুকাণু" "শোভান্ আলা় ও নাম করিও না,—আমি নেকা করিয়াছি।" "তোবা, তোবা, — ঝুট্বলিও না। এই প্রথম যৌবনের হাজার মজা ছাড়িয়া, তুমি কেন নেকা করিতে ধাইবে মণিয়া জান্? যাহার নাক नाहे, याहात्र कांग नाहे, याहात्र त्वामत्र वीका, याहात द्योवतनत আজ্তাব ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহারা গিয়া বিশটা করিয়া নেকা कक्रक। प्रशिवाङ्गान्, जूपि भाषेना महत्त्रत्र जाँधात्त्रत्र द्रशंगनि, श्वाविशास्त्रत वृत्ववृत्त । टामाम क्यानिन ना प्रविमा व्यापि · ककोत्री नटेर्टाइनाम। " "रम्थ् कतीम् । পথের মাঝধানে শাড়াইয়া পাগলাম করা ভাল নয়। যদি বেশী গোলমাল করিবি, তাহা হইলে তোর মজলিসে যাইব না। তোর তাঞ্লামটা একবার ছাড়িয়া দে, আর আমাকে একবার মহেন্দুতে লইয়া চল।" "কি ভাই, আখনাই ?" "ঝাডু মারি আখনাইয়ের:

স্কার । ছনিয়ায় আসিয়া বছৎ আশনাই করিলাম, এখন দিনকতক পরকালের কথা ভাবিতে দে।"

মণিয়া ভাঞ্জামে আরোহণ করিল এবং মহাকের অব্ঞ্রপ্তন টানিয়া দিল। ধনী-সন্তান ফরীদ্থা তাহার নিতান্ত অভুগত ভত্যের স্থায় সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। মহেন্দু পার্টনা সহরের অদূরে অবস্থিত। তথন এই অঞ্লে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাদ করিত। মহেন্দুর নিকটে আদিয়া মণিয়া ফরীদকে জিজ্ঞাদা করিল, "ফরিদ ভাই, তোর দঙ্গে কোন হিন্দু ফকীরের আলাপ আছে <sub>'</sub>" ফরীদ বিশ্বিত হইয়া কহিল, "তোবা, তোবা! হিন্দু ফকীর কি করিবে মণিয়াজান ?" "আমার ধসম্টা নেকা করিয়া বিগ ডাইয়াছে,—তাহাকে বশ করিবার ঔষধ মাগিতে ঘাইব।" "তোমার খদম বিগড়াইয়াছে ৷ মনিয়ালান, না জানি পাটনা সহরের বাকী আউরংগুলার থসম কি অবস্থায় থাকে !" "তাহার। এলাজ শিথিয়া রাখিয়াছে! আমার ত এতদিন খদম ছিল না, স্তরাং এলাজের জ্বরংও ছিল না।" "তোবা, তোবা। ম্পিনাকান, তোমার থসম হয় পাগল, নয় দেওয়ানা।" "দে কথা ছাড় ভাই.- আমাকে একজন হিন্দু ফকীরের নিকট শইয়া **Б**₹ 1"

মহেন্দুতে একটা পুরাতন পুছরিণীর তীরে একদিকে ব্রহ্মচারী ও সন্ত্র্যাসীরা এবং অপর দিকে ফকীরেরা বাস করিত। সন্ত্র্যাসী ফকীর নিত্য আসিত, যাইত; তথাপি, সেই প্রাচীন পুছরিণীর উভয় তীর সর্ব্বদা সন্ত্যাসী-ক্ষকীরে পরিপূর্ণ থাকিত। পুষ্ধনিশীর অদ্বে তাঞ্জাম ও ফরীদ খাঁকে রাখিয়া মণিয়া পদক্ষে অগ্রসর হইশ। পুষ্ধিশী-তীরে এক প্রাচীন তিন্তিড়ী-মূলে বৃহজ্ঞচীজ টুধারী এক সন্ধাসী ধূনি জ্ঞালিয়া বিসিয়া ছিলেন,—মণিয়া তাহাকে সাষ্টালে প্রণাম করিয়া জিঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিঞ্জাসা করিল গাঁর কি ?" সন্মাসী তাহার বেশভ্যা দেখিয়া কহিলেন, "গতেলে সেবা লাগাও!" মণিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি সেবা লাগাইব বাবা ?" সন্মাসী অতিবানে কহিলেন, "লো-চার রোজ হাম্কো ভজন তোকরো।" মণিয়া বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

নিকটে আর এক বৃক্ষতলে জনৈক অসংযত যুবা ব্রহ্মচারী নয়ন্দ্র বিক্ষারিত করিয়া তাহার প্রথম-যৌবন স্পর্দে বিকশিত কমনীয় কান্তির প্রতি ক্ষ্ডিত ব্যাত্তের স্থায় চাহিয়া ছিল। মণিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?" যুবা সাগ্রহে কহিল, "একঠো কেঁও, বিশঠো পুছো, হাজারঠো পুছো। লেকেন বয়ঠো—" মণিয়া বিরক্ত হইয়া স্থানাস্তরে চলিয়া গেল। একে একে সকল সন্ধ্যাসীকে দ্ব হইতে দেখিয়া, দে অবশেক প্রক্রিণীর এক কোণে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার যদি অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে অক্স সমঙ্গে আসিও।" মণিয়া উত্তর শুনিয়া বৃষ্কিল যে, এই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; স্ক্তরাং দে বৃদ্ধাকল হইতে একটী রক্তমুলা বাহির করিয়া ব্রহ্মচারীর

প্র**প্রান্তে** রাথিল। ব্রহ্মচারী তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "অর্থ দিলে প্রশ্নের উত্তর পাইবে না।" মণিয়া লজ্জিতা इहेशा है। काहि छेठाहेशा नहेन ; धवर ध्वराम कतिशा मृत्त विजन । তাहा দেখিয়া बन्नाही कहिलन, "মায়ি, विनयाहि ত. अधिक कथा वैनिवात मगर এখন नाह,- घूटे अकी। कथा এখন यमि জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লও।" মণিয়া থতমত থাইয়া আম্তা-আম্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমি বেশাক্তা,—কিন্তু আমার পিতা মুদলমান।" এই প্র্যান্ত বলিয়া মণিয়া থামিল: কিন্তু ব্লুচারী কথা কভিলেন না। তাহা দেখিয়া মণিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবা, আমি কি হিন্দু হইতে পারি ?" অক্ষাচারী কহিলেন, "যদি উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া হিন্দু হইতে চাও, তাহা হইলে এখনই হইতে পার।" মণিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া p" "শরীর, মন আর কথায় হিন্দর অমুকরণ করিও,-মুসলমানের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিও। ইহা যদি পার, পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও,— এখন যাও।" মণিয়া উঠিল। তাহার যৌবন-মাধুরী মঙিত দেহের লালিত্য-দর্শনলোলুপ বিংশতিযুগল সামারতাাগী সন্মাসীর নয়ন তাহার পশ্চাদাবন করিল।

#### ত্রিংশ পরিচেছদ

#### ছষ্টগ্ৰহ

মণিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া গেল, তখন বড়বধু রন্ধন করিতে-हिल्लन। महमा ग्रह्त श्रीमत त्क विन्ता छेठिल, "ज्य बाद्य कुक, (वी-ठीकुर्व जिल्क नाख रहा।" शाहेना महत्त्र मुत्रमिन-বাদের গ্রাম্য উচ্চারণ ও থাটা বাদালা কথা শুনিয়া বডবধ চমকিতা হইলেন। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন দীর্ঘ রসকলি कार्षिया, शक्षनीहरस, नामावनी व्यक्त, गल्योवना मनस्की देवस्वी অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। বড়বধু রন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বাহিত্তে আসিলেন এবং সরস্বতীকে ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "ওমা, সরস্বতীই ত। তৃমি এদেশে কবে আসিলে ? এস, এস, বস বস।" সরস্বতী উপরে উঠিয়া রন্ধনশালার হুয়ারে বসিল এবং কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি।" "কোথায় যাইবে সরস্বতী দিদি ?" "বুন্দাবন। বৈফবের মেয়ে বুড়া হইলে আর কোথায় যায় বল ?" "একেবারে মায়া কাটাইলে ?" "আমার কে আছে বল বৌ-ঠাকুরণ, যাহার মায়ায় আমি ঘরে আটুকাইয়া থাকিব ৮ বুড়া হইয়াছি, গলা বেচিয়া থাইতাম, তাহাও বুজিয়া আসিতেছে। মুরশিদাবাদে ভিক্ষা মেলা ছঙ্কা। তাই মনে করিলাম বুন্দাবনে যাই : গোবিনজী মদনমোহনের ত্যারে পড়িয়া থাকি। তুর্গা-দিদি কোথায় গা ?" অপরিচিত কণ্ঠম্বর শুনিয়া তুর্গাঠাকুরাণী অতি ধীরে সরস্বতীর পশ্চাতে আদিয়া দাড়াইয়াছিলেন, সরস্বতী

আহা জানিতে পারে নাই। তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন,
"তবু ভাল, এতক্ষণে হুগাকে মনে পড়িয়াছে!" সরস্থতী পিছন
ফিরিয়া, জিহবা কর্তন করিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "ও
মা, সে কি দিনি, সে কি কথা! তোমায় কোলে-পিঠে করিয়া
মাত্রম করিয়াছি, ভোমায় কি ভূলিতে পারি? তুমি যে আমার
নরন্মণি। কেমন আছ হুগাদিদি?" "আছি আর কেমন বল
দিনি? ভগবান থেমন রাথিয়াছেন তেমনই আছি।"

সরস্থতী দেখিল যে ডাহাপাড়া পরিত্যাগ করিয়া হুর্গাঠাকুরাণীর কোনই পরিবর্তন হয় নাই। সে অভিশয় বুদ্দিমতী, হতরাং সহজেই মনের ভাব গোপন করিতে পারিল। ডাহাপাড়া গ্রামে নবীন নাপিতের নিকটে এবং অন্যান্থ লোকের মুখে সে হুর্গাঠাকুরাণীর বিষয়ে ও বিভালকার মহাশয়ের প্রাম পরিত্যাগ সম্বন্ধে আন্তন্ত সাবধান হইয়া গেল। সে ভনিয়াছিল যে হরিনারায়ণ বিভালকারের বিধবা কন্তা অসীমের বিরহ সহ্ করিতে না পারিয়া পিতার সহিত দেশত্যাগিনী হইয়াছে, বিধবার বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সধবা সাজিয়াছে এবং বাজালাদেশের ভদ্মহিলার অলকার—লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাবং আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে দেখিল যে বিভালকারের কন্তার শীর্ণ, অনশন-ক্রিষ্ট দেহে বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। বাজালা দেশের সধবার কোন চিহ্নই তাঁহার অক্ষে উঠে নাই এবং প্রগলভতার ছায়ামাত্র উাহার আচরণে দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ,

স্থতরাং সরস্বতী অবস্থা বৃষিষা স্থার পরিবর্ত্তন করিল। সে কহিল, "তা ত বটেই । এডদিন বাদে দেখা হ'ল, একটা কথা ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়—কি আর জিজ্ঞাসা করি বল । মুখপোড়া ভগবান কি আর তোমাকে মাম্ম রাখিয়াছে । ঠাকুর কোথায় ?" "তিনি পুজায় বিসয়াছেন। তাঁহার্ত্তন মনের ভাব এখনও যে রকম আছে, তাহাতে তিনি যে তাহাপাড়ার কোন লোকের সহিত দেখা করিবেন, আমার ত তাহা মনে হয় না। তুমি ছঃশ করিও না সরস্বতী, ইদানীং বাবা যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছেন।" "হবারই ত কথা শিদি, মাছ্যের প্রাণে আর কত সয় ? এই আমাকে দিয়াই দেখ, অনেক ছঃখে পৈত্রিক ভিটাতাগ করিয়া আদিয়াছি দিদিঠাকুরণ।"

এই সময়ে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে এক দীর্ঘাকার সুবা গৃহের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বজ্বধূ মন্তকের অবগুঠন ঈষং টানিয়া দিলেন। সরস্বতী বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যুবা কহিলেন, "নি সাসা, গাম। গা। বোইমদিদি যে, বল দেখি কি গাহিতেছি ?" প্রশ্ন শুনিং বড়বধ্ অবগুঠনের অন্তর্গল হইতে জনান্তিকে বলিয়া উঠি নি "রকম দেখিয়া গা জালিয়া যায়। সময় নাই, অসময় নাই, কেবল গান, কেবল গান, কেবল গান। মান্থ্যটা এতটা পথ আসিয়াছে, তাহাকে কোথায় আদর-অভ্যর্থনা করিবে, বসিতে বলিবে, না কি গাহিতেছি বল, কি গাহিতেছি বল ?" স্বদর্শন হাসিয়া কহিলেন, "রাগ কর কেন ? যাহার যাহা বাতিক;

্বতোমরা পাঁচজনে বসিলে থেমন শুক্তানির পাঁচ রকম ফোড়নের পিটিশ রকম আলোচনা হয়, আমাদেরও তেমনই এক-পেশার লোক দেখিলে সেই কথাই কহিতে ইচ্ছা করে।"

বড়বধু। এইবার ভজানি থাইতে আসিও ঠাকুর ! ছুবা। রাগ করিস্ কেন ভাই, দাদাত ভাল কথাই বলিয়াছে ?

বড়। আহা, বোনটি যেন ভাইয়ের জোড়া!

ছ। মুখে আগুন।

স্থ। ভাল জালা, বলি সরস্থতী দিদি, আসিলে করে ? নি, সাসা, গামাপা।

বড়। দেখিলি ভাই, সাধ করিয়া বলি, ঢঙ দেখিয়া অঞ্চ জ্ঞালিয়া যায় ?

छन। ও মাগীর কথার কাণ দিওনা সরস্বতী দিদি!

मत्। कान मन्त्रार्ट्यनाय व्यामियाहि।

হৃদ। চলিয়াছ কোন্পথে ?

সর। বৈঞ্বী বুড়া হইলে যে পথে যায়— খ্যামচাঁদের শ্রীরন্দাবনে।

স্থদ। নিসাসা, গামাপা। স্থরটা জমিয়াছে মন্দ নয় ! বোটম দিদি, বল দেখি কি ?

বড়। না ভাই ঠাকুর-ঝি তুই বদ, আমি উঠিয়া যাই।

স্থদ। রাগ কর কেন গো ? তোমার শুক্তানি, মাছের ঝোল বেমন জমে, গানও তেমনি জমে। সরস্বতী দিদি, তোমার মত গুণীলোক মেরেমান্থ্যের মধ্যে অতি অক্সই দেখিয়াছি। বলং দেখি স্থরটা কি ?

সর। দাদাঠাকুর, গান্টা আর একবার গান।

छ्त। निमाना, नामाना, ना, ना, ना, ना, ना, मामा, नामाना, नामाना, नामाना, नामाना, नामाना, नामाना।

সর। ভীম-পশশী।

স্থল। তুমি না হইলে এমন কথা কে বলে বৈষ্ণবী দিনি ? আজ সকাল হইতে স্থাৱটা মাধার ভিতর ঢুকিয়াছে। মণিয়াবাঈ কোথায় গেল ছুৰ্গা ?

वर । तम खरफ वानि । हि फिया क्फू ९।

তুর্গা। দাদা, মণিয়া এই মাত বলিয়া গেল যে সে বাপের বাড়ী যাইভেছে।

হদ। একাই গেল १

হুৰ্গা। ইং, বলিষা গেল সে ছোটদাদার অভ্নমতি লইষাছে। কর্ত্তার সহিত দেখা করিতে চাহিল না, বলিল, সে পাটনা ছাড়িয়া এখন অক্তত্ত যাইবে না, আর একদিন আসিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবে।

স্থদ। আপদ গেল, বাঁচা গেল।

বড়। আমি ভাবছিলাম, সংবাদ শুনিয়া তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে।

স্থা। ছুঁড়ীটার গলার আওয়াজটি বড় মিঠা, কিন্তু আর সমস্তই বন্। গিয়াছে—বাঁচিয়াছি। ছোট রায়টার জন্ত ুম্বাত্তিতে আমার ভাল ঘুম হইত না। সেটা আবার কোণায় প্রেল ?

বড়। দেখ-দেখ, হয় ত মণিয়া আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। স্ত্ৰ্ । সর্ব্বনাশ ! ঠাট্টা নহে, সরস্বতী দিদি, তুমি বে ক'দিন পাটনায় থাকিবে, আমাদের বাড়ীতেই থাকিও, আমি ছোটরায়ের সন্ধানে চলিলাম।

স্থাপন ব্যস্ত-সমন্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া সরস্থতী ঘুর্গাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাদা করিল, "দাদাঠাকুর কোথায় যান ?" ঘুর্গা উত্তর দিবার পুর্বেই বড়বধু হাদিয়া কহিলেন, "ও আমার পোড়া কপাল! তা বুঝি জান না বোইম দিদি ? গাকুরটি পাটনায় আদিয়া অবধি এক বাঈজীর প্রেমে একেবারে হাবুড়ুব। ছোটরায়েব নাম করিয়া নিজে কেবল তাহার পিছুপ্রিতেছেন।" ঘুর্গাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, "মুথে আগুন তোর পোড়ারমুখী! নিরপরাধ বাজ্ঞাবের নামে বৃথা অপকলঙ্ক দিতেছিল, তোর যে মহাপাতক হইবে ?" বধু হাদিয়াননন্দাকে কহিলেন, "ইউক আমার মহাপাতক, তাহার অর্জেক ত ব্রাহ্মণেই পাইবে ?"

সরস্বতী ভিতরের কথা ব্ঝিতে না পারিয়া কোন কথা কহিল
না, সে নিতান্ত নির্কোধের জায় প্রাম্ন করিল, "সে মণিয়াবাঈ কি
জাত গা" বড়বধু হাসিয়া কহিলেন, "এইবার ঠকাইয়াছ বোটম
দিদি!" বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দু" "বাঈজীর কি
জাতি আছে দ"

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### ময়ুর সিংহাসনের পথে

বিক্রমান্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাটনা রগরের: প্রব্যক্তি একটি লা-ওয়ারিস প্রাচীন আদ্রকানন ছিল। সরকারী কাগজপত্তে তাহার নাম ছিল অ'ফুজল থাঁর বাগিচা, কিন্তু স্মাফ্ জল্থা কে ছিল এবং কবে বিভ্যমান ছিল, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। বাগানটির প্রকৃত মালিক ছিল প्रतीत वानक-तुन ; कांत्रग ভाराताई উर:त ফল ভোগ করিত,— ষ্দ্ৰবশ্য পক হইবার বছপূর্বে এবং বিনা লবণে। হিজ্ঞার ১১২৪ অবেদ আফ্ জল্থীর বাগিচা সহসা জনাকীৰ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ শাহজাদা ফরক্রথ্সিয়র, মুরশিদাবাদ হইতে শাহজহানাবাদ পর্যন্ত কুচু করিতে করিতে পাটনায় আসিয়া, এই উত্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া একস্থানে খাটান থাকায় তাস্তলি মলিন হইয়া গিয়াছিল, হই একটা ছি ড়িয়া পড়িতেছিল, সমস্ত শিবির্টা যেন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশাথ মাসের প্রারম্ভে একদিন প্রভাতে জনৈক থকাকার ধুরা সেই শিবিং একপ্রান্তে একটি সহকার-তক্ষতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। অর্দ্ধদণ্ডপরে একজন সভয়ার আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "ভিনি তাম্বতে নাই।" যুবা পাদচারণ পরিত্যাগ कतिया विनिष्ठा छेठिएनन, "तायकीएक अञ्चनकान कता दलामाञ्र कार्ग नहर, এक कन हिन्दू मध्यात भाष्ट्रां ।" मध्यात प्रक्रितानन

ক্রিয়া চলিয়া গেল এবং হুবা পুনরায় পাদচারণ আরম্ভ করিলেন।

সরস্বতী বৈষ্ণবী বিছালম্বার মহাশয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পরে, অসীম জ্রুতপদে উভানের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে মণিয়া অদৃশ্য ইইয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া চারি-দিক অমুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; কিন্তু মণিয়ার কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন পথে লোকজন চলিতেছিল না স্ততরাং তিনি কাহারও নিকট কোনও সন্ধান পাইলেন না। অনুমন্ত হইয়া চলিতে চলিতে তিনি ক্রমশঃ মণিয়ার মাতার গ্রহের সম্মুথে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ পাঠান তথন ফরসীটা হত্তে লইয়া হয়ারে দাঁড়াইয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "থাঁ সাহেব, মণিয়া বাই কি গ্ৰহে কিবিয়া আসিয়াছে ?" বন্ধ ক্ৰোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "বদবৰৎ, আমি কি তোমার উপহাসের পাত্র ? আমার যদি উপযুক্ত পুত্র থাকিত, তাংা হইলে তোমার ধুইতার সমূচিত শান্তি দিত।" অসীম বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "ঝাঁ। সাহেব, আমার অপরাধ মাকু করিবেন। আমি আপনার সহিত পরিহাস করি নাই। মণিয়া কি সতাসতাই গৃহে ফিরে নাই ?" "কথায় বিশ্বাস না কর, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পার।" "তবে সে কোথায় গেল ?" "সে বথার জবাব তুমি ভিন্ন আর কেহ দিতে পারিবে না।" "ঈশরের দোহাই খাঁ। সাহেব, মণিয়া আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া

আদিয়াছে।" "তবে বোধ হয় তাহার, তোমার মত আুর একজন খুবস্থরং খরিদার জুটিয়াছে।" "ভোবা ভোবা, ঈশবের দিব্য থাঁ। সাহেব, আমি মণিয়ার থরিদার নই।" অসীম এই বলিয়া পাঠানের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি দৃষ্টির বহিভুতি হইলে গৃহান্তর হইতে বৃদ্ধ ক্রুম্দিল্ খা কম্পিতপদে হঁকা-হন্তে গুলশের খাঁর নিকটে আসিয়া জিজাসা कतिल. "विल. कि ८२ खन(मत थे। । मामाम कि मिया (शल १" প্রশা ভানিয়া ওলশের খাঁ জলিয়া উঠিল: কহিল "এই কাফের যদি আমার দামাদ হয় তাহা হইলে আমি যেন কথনও আর দোজখের বাহিরে না আসি।" কসম শুনিয়া দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলিয়। উঠিল, "তোবা তোবা, করিলে কি ? কসবীর গর্ভজাত কলার জন্ম এত বড় একটা কসম খাইয়া ফেলিলে ? যে রকম দিন-কাল পড়িমাছে, তাহাতে ওরকম একটা মাত্র্য হাতে থাকিলে অনেক উপকার হয়। বলি থবরটা শুনিয়াছ কি ?" গুলশের গাঁ বিষয় বদনে কহিল, "থবর আর কি শুনিব ? মণিয়া বোধ হয় ঐ হারামথোরকে ছাড়িয়া অপর কোথাও চলিয়া গিয়াছে।" ্রুত্মদিল্ খাঁ তাহার দন্তহীন বদন ব্যাদান করিয়া কলি 🧸 "আরে না না, সে খবর না, এই বড়ী ক্সবীট। তোমাকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে যে, আর কোন কথাই ভোমার মাথায় প্রবেশ করিবে না। বলি নৃতন খবরটা ওনিয়াছ ?" "আবার কি থবর ?" "শোভান আলা! বাদশাহ আজীম উণ্শান বে ফৌং! নৃতন বাদ্শাহ জহাঁদার শাহ আর তিন ভাইকে

ফুতে করিয়া দিলী আসিতেছেন।" "জহারমে যাক্।" "দেথ গুল্শের থা, তোমার ঘটে একবিন্দুও বৃদ্ধি নাই। তোমার যে মরশুম্ পড়িয়াছে হে! বুঝিতেছ না, ফরকথ্সিয়রকে হয় মরিতে হইবে না হয় লড়িতে হইবে। ফর্কণ্সিয়র যদি লড়াই ফতে করে ?" "তাহাতে আমার কি ?" "আরে আহম্মক্, তোর কলা যে উজীরের বেগম হইবে।" "তোবা তোবা।"

সেই সময়ে পথ দিয়া একজন সন্তয়ার নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর দিকে চলিয়াছিল। সে এই বৃদ্ধদয়কে দেখিয়া সহসা ঘোড়া থামাইল; স্থানার বলবান আরববংশীয় অর্থ আকর্ষণের বেগে পশ্চাতের পদ্দয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সন্তয়ার জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, এই পথ দিয়া একজন গৌরবর্গ দীর্ঘাকার যুবককে যাইতে দেখিয়াছ?" ওল্শের থা মুপ ফিরাইয়া রহিল; তাহার প্রশ্নের জ্বাব দিল না; কিন্তু ক্ষম্দিল্ থা তাহার দশন-বিহীন, লোলচর্শ্ম বদন ব্যাদান করিয়া কহিল, "হা দেখিয়াছি, তুমি নৃতন বাদালী আমীর রায়জী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কি দু" সন্তয়ার তাহার উত্তর ওনিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল; দে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "হা, তিনি কোন্ পথে গেলেন বলিতে পার দু" ক্ষম্দিল্ থা অসীম যে পথে গিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিল, সন্তয়ার একটা নৃতন টাকা ফেলিয়া দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ টাকা উঠাইয়া লইয়া বাশ্বাইতে বাজাইতে সুওয়ার অ্থানীমকে ধরিয়া কেলিল! ৭ে ঘোড়া হইতে নামিয়া অসীমকে কহিল, "জনাব, জোর তলব, আপনি আমার ঘোড়া লইয়া য়ান, আমাকে হাঁটিয়া ঘাইতে হইবে।" অসীম তাহাকে দেখিয়া অত্যক্ত বিহক্ত হইলেন; তাঁহার মনে তখন মণিয়ার চিক্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সে কোথায় গেল, পিতৃগৃহে ছিরিল না কেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বির্ফি দমন করিয়া তিনি সঙ্মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোর তলব কেন বলিতে পার, কিঞ্ছিৎ বিলম্বে গেলে হইত না ?" সঙ্মার সাগ্রহে কহিল, "হজুর, দিল্লী হইতে সঙ্মার আসিয়াছে। সে বোধ হয় কোন তৃঃসংবাদ আনিয়াতে, কারণ আমি জয়ে কথনও শাহ জাদাকে উতলা হইতে দেখি নাই।"

অসীম অত্যন্ত বিরক্ত ইইয়াও মনোবেগ দমন করিয়া অথে আবোহণ করিছেন; এবং নিমেষের মধ্যে শিবিরে ফিরিয়া আদিলেন। সেই থকাকৃতি যুবা তথনও সংকারতকে পাদচারণা করিয়া কহিলেন, "তুমি আদিয়াছ? বাঁচিলাম! বন্ধু আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার হংসময়ে তুমিও আমায় পরিত্যাণ করিয়া চলিয়া গিয়াছ!" অসীম অত্যন্ত বিশ্বিত ইইয়া জিল্লানা করিলেন, "হংসময় কেন শাহ্ জালা?" "আর কি, সমতই শেষ ! মুথ সাজ্জনা, বাদ্শাহীর স্থপ—সমতই শেষ ইয়া গিয়াছে। দিল্লী ইইতে সওয়ার আদিয়াছে; পিতা নিহত, জুইাদারশাহ মুথুবিগংহাদনের অধিকারী।" অসীম কিছংশেণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "শাহন্ধাদা, ইহা অধীর ইইবার সময় নহে। প্রকাঞ্চ

রান্ধণণে দাঁড়াইয়া এ সকল কথার আলোচনা করা উচিত নহে,—তাম্বর ভিতরে চলুন।"

উভয়ে বস্তাবাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অসীম क्तरकथ् नियदत्तत्र भूरथं नारहारत्त्र युष्कत् कन अभिरनम्। ঘটনা ব্যক্ত করিয়া অবশেষে ফরকথসিয়র কহিলেন, "বন্ধু, আজি বন্ধভাবে ভোমাকে ভাকিয়াছি; কারণ, আনি আর রাজপুত্র নহি, - হিন্দু খানের পথের ভিখারীও আমা অপেকা ভাগ্যবান। এখনও আমার চারিদিকে রাজপুত্রের যোগ্য সাজসজ্জা আছে বটে, কিন্ধু আমার প্রাকৃত অবস্থা কিন্ধান? আমি হয়ত আমফরাশিয়ব খাঁর বন্দী। এই মুহর্তেকে হয় ত একমৃষ্টি হ্ববর্ণ-মুদার জন্ম আমার ছিল্লির জহাদার শাহকে নজর পাঠাইয়া দিবে। বন্ধ, আদি প্রকৃত বন্ধর কার্য্য কর,—আমার ক্যাটির ভার লও-- আর আমার কেহ নাই।" অসীম ধীরে-ধীরে কহিলেন, "শাহজাদা, আপনি কি করিবেন ?" "ভাবিতেছি, ফকীরী লইয়া আসানে কি আরাকাণে যাইব।" "ভুজার পরিণাম শ্বরণ আছে 🕫 "সেইজন্মই ত ভোমাকে অমুরোধ করিতেছি, আমার ক্লার ভার লও।" "শাহজাদা, বিনা আয়াদে বিনা ce স্থায় সমস্ত ভাগে করিয়া যাইবেন ? ইহা কি পুরুষোচিত कार्या इहेरत ?" "कि कतित वल, आजीम छेन-नान वाम्नाट्टत প্রিয়পাত ছিলেন; ধনবল, দৈয়াবল, বৃদ্ধিবল সমস্তই তাঁহার ছिল। किन्त आমি विक्शीन, रिमनाशीन, धनशीन; अशानात निःशाना উপবিষ্ট। আমি कि लहेश मिल्लीत वामगारत विकासका

माणाहेत ? स्वतामात्री कोक आग वित्ताही। मिवित क्यूकन আহদী আছে? আহমদৰেগ বলিতেছিল যে, মুরশিদাবাদের টাকা **ফু**রাইয়া আদিয়াছে।" ফরকুথদিয়রের উ**ক্তি শেষ হ**ইলে অসীম প্রায় একদণ্ডকাল অধোবদনে চিন্তা করিলেন। পরে शीरत-धीरत कहिरलन, "भारखाना, धनरीन, वृक्षिरीन, वलरीन জহাঁদার শাহ যদি সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তাহ। হইলে আপনি কেন পারিবেন না ?" कतकथ সিয়র কহিলেন, "রায়জী, তুমি জান হে, স্বয়ং আসদ্ধাঁও তাঁহার পুত্র জুলফীকার পা জহাঁদার শাহের পৃষ্ঠপোষক ?" "তাহাতে কিছুই আ্মানে যায় না। আসদ খাঁবা জুলফীকার খাঁ অপেকাও যোগাতর লোক ণাওয়া ঘাইতে পারে। শাহজাদা, ফ্কীরীতে আর মৃত্যুতে অধিক প্রভেদ নাই। মৃত্যুর পরে যাহ। হয় তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান বুদ্ধির অগমা। মৃত্যুই যদি শেষ, তাহা হইলে মৃত্যু ত যে কোন সময়েই আলিঙ্গন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বের একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না ?" "কি চেষ্টা করিব রায়জী ?" "আপনার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ল্রাডা অবর্ত্তমানে আপনি সিংহাসনের অধিকারী। চেষ্টা করিয়া দেখুন; ्र ফল নাহয় তথন ফকীরীত আছেই।" "রায়জী, এই পাঁচশত আহদীর ভরদায় তুমি আমাকে জুলফীকার থাঁর দমুখীন হইতে বল ?" "বাদশাহ! পাঁচশত পাঁচলক হইতে অধিককণ লাগে না।"

ফরক্রথ শিয়র সেই জীর্ণ, ছিন্ন, বস্তাবাদের মধ্যে ৰগি

বহুদ্ধ চিন্তা করিলেন। প্রায় ছুইদণ্ড অভিবাহিত হুইল।
তথন ফরকথ শিষর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "রায়জী, তোমার
কথাই সত্য,— আমি মৃত্যুর ভয়ে অভিভূত হুইগাছিলান। হয়
সিংহাসন, না হয় মৃত্যু— ফরকথ সিমনের তৃতীয় পথা নাই।
আমি অনুবে চলিলাম। মাতার নিকট আরও ছুই হাজার
আশ্রফী আছে, তাহা দিয়া স্থবাদারী ফৌজ বশ করিতে হুইবে।
তুমি শিবির ছাড়িয়া অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিও না।"

তথন ফরকথ শিষর ময়্র-সিংহাসনের এবং অসীম মণিয়ার সন্ধানে নির্গত হইলেন।

#### দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অসীম

মণিয়া ফিরিয়া আসিল। অসীম চলিয়া ষাইবার এক-প্রহর পরে ফরীদ থাঁ তাহার তাঞ্জামে করিয়া মণিয়াকে তাহার পিতৃগৃহে দিয়া গেল। মণিয়ার মাতা বিমিতা হইয়া নেখিল যে,
তাহার কল্পা পায়জামা ছাড়িয়া সাড়ী পরিয়াছে, সমস্ত অলঙ্কার
ত্যাপ করিয়াছে; কিন্তু সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।
তাহার উপার্জনা-ক্ষমা কল্পা গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাই
তাহার পক্ষে যথেষ্ট। মণিয়া আমিষ আহার পরিত্যাপ

করিয়াছিল; গৃহে ফিরিয়া বহন্তে রন্ধন করিয়া আহার করিল, তাহাতেও তাহার মাতা কিছু কহিল না। সন্ধাবেলায় করীদ্
আঁ যথন মণিয়াকে লইতে আসিল, তথন সে যথাযোগ্য বেশ-ভূব।
করিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া মণিয়ার মাতা হাঁফ্
ছাড়িয়া বাঁচিল,—পাড়ার দরগায় গিয়া পীরের পূজা দিয়া আদিল
এবং কত্তকটা নিশ্চিস্ত হইল।

শিবির পরিত্যাগ করিয়া অসীম পুনরায় মণিয়ার সন্ধানে বহির্গত ছইলেন। ভূপেনের আদেশে, অসীম যতক্ষণ ফরক্রপসিয়রের স্চিত আলাপ করিতেছিলেন, নবরুষ্ণ ততক্ষণ শিবিরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। অসীম বাহির হইলে সে তাঁহাকে সাষ্টালে প্রণাম করিয়া কহিল, "হন্তর, থাবার তৈয়ারী।" কথাটা সে এত অধিক বিনয়ের সহিত কহিল যে, তাহা মণিয়ার চিন্তা-গ্রস্ত অসীমের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তাহা দেখিয়া ুনবক্লফ হার একটু মধ্যমে চড়াইয়া কহিল, "হজুর ?" চিক্তান্সোত -বাধা পাইল: জ-ভঙ্গী করিয়া অসীম জিজ্ঞাদা করিলেন, "কি চাহ ?" नवकृष्ध मारुटम ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হङ्ब. থাবার তৈয়ারী।" অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কঞ্জিন. "ছোট হজুরকে থাইতে বল, আমি এখন খাইৰ না।" অসীম সেম্বান ত্যাগ করিতে উন্নত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবক্লফ আবার জিজাসা করিল, "হজুর ?" "আবার কি ?" "ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী থাইবেন কি ?" "ঠাকুর মহাশয় জহারত যাউক।" অসীম এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নবক্ষ বড়ই চতুর ভূতা। অদীম দে স্থান ত্যাগ করিলেও त्म श्रीप्र व्यक्तन्छ त्मरे छात्न गाँ**णारेया दश्नि।** त्म छाविन, ভুজুরের লক্ষণ স্থবিধার নহে। বাঈজীটি আসিবার পর হইতে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; স্বতরাং শীঘ্র এই রোগের প্রতীকার না করিলে ফল গুরুতর হইবে। তিনজন লোককে এখনই সংবাদ দেওয়া কর্তব্য। প্রথম ছোট হজুর, দিতীয় স্থদর্শন ঠাকুর এবং তৃতীয় তুর্গাঠাকুরাণী। এই কথা ভাবিয়া নবরুষ্ণ তাম্বতে ফিরিয়া গেল, এবং ভূপেক্সকে জানাইল যে. হজুর বলিয়া গেলেন, তিনি আহার করিবেন না, ছোট-ছজুর যেন একা আহার করেন এবং ঠাকুর মহাশয় জহান্তমে ঘাইতে পারেন। তাহার উজির শেষভাগ ভনিয়া ভপেক্র জ্র-ভঙ্গী করিয়া জিজাসা করিলেন, "কি বলিলি ?" নবক্লফ করুযোডে চক্ষু মৃদ্রিত করিয়া কহিল, "হজুর, আমি নিমকের চাকর. হজুর মা-বাপ, বড়-ছজুর নিজমুখে এ কথা না বলিলে, আমার লাধ্য কি যে এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করি।" ভূপেন্দ্র ভাহার জবাব শুনিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কহিলেন. "नानारक कि विरम्य চिखिত मिथिलि ?" "एक्तु धीम भागतनत মত। চক্ষু চুইটা বক্তবর্ণ, পাগড়ীটা খুলিয়া গিয়াছে, জোব বার चार्षको नाहे।" "नवा, चामिश चाहात कितिव ना। उहे তাঞ্জাম ভাক, আমি বাহিরে যাইব।"

তাঞ্চাম আদিলে ভূপেক্র বাহিরে আদিলেন। শিবিরে আদিরা তিনি যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মন অধিক- তর উবিগ্ন হইল। সকলেই ভয়ে অন্থির; একটা অজ্ঞাত অমদলের আশকায় উবিগ্ন। কেহ কাহারও কথা তনিতেছে না, অথচ সকলেই আপন মনে বলিয়া হাইতেছে। সকলেরই মৃথে এক কথা, "কপাল ভালিয়াছে।" কথায়-কথায় ভূপেন ব্রিতে পারিলেন যে, নবীন বাদশাহ আজীম উশ্-শান পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্বইাদার শাহ ময়্র-সিংহাদনে আসীন। ফরকুর্সিয়রের অফ্চরবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্লায়ন করিতে প্রস্তুত্ত ; সকলেই বলিতেছে যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্বয়। কেবল তুই একজন সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে বাদ্শাহ্ সম্বোধন করিতেছে। ভূপেক্র ব্যাকুল হৃদয়ে তাজামে আরোহণ করিয়া হৃদয়নির সন্ধানে নিগতি হইলেন।

ভূপেক্স চলিয়া গেলে, নবরুঞ্ধ স্বয়ং সাজিতে বসিল। নিজের মিলুন বস্ত্রথানি পরিত্যাগ করিয়া, অসীমের একথানি বহুমূল্য ঢাকাই ধুতি চুনট করিয়া পরিধান করিল। পা ধুইয়া, তাহাতে অসীমের একজোড়া দিল্লীর জরিদার লপেটা আরোপ করিল একথানা কাঠের কাঁকই দিয়া তাহার দীর্ঘ, কুহিত কেশ ভৈলাজক করিয়া আঁচ্ডাইয়া লইল। তাহার পরেই তাহার বিষম বিগদ হইল। তাহার নিকট অসীমের অনেকগুলা ঢাকাই ও বেনারসী কামদার জামা ও আচ্কান্ ছিল; —কিন্তু ভাহার একটাও তাহার অক্সে মানাইল না। তথন সে নিতান্ত ত্থিত হইয়া ভূপেক্সের একটা প্রাতন মেরজাই সেলাই করিয়া পরিল

অসীমের একধানা বেনারদী জোড় পায়ে জড়াইল; এবং ভূপেনের একটা নৃতন জোড় লইয়া পাগড়ী বাধিল। তাহার পর একধানা রঙ্গীন জমালে আতর মাধাইয়া লইয়া তাত্ত্ হইতে বাহির হইল।

বাহিদ্ম হওয়াই নবকুষ্ণ আর এক বিপদে পড়িল তাম্বর বাহিরে একজন আহদী দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহাকে দেখিয়া, অসীম মনে করিয়া, অভিবাদন করিল, এবং কহিল "জনাব, শাহজানা সন্ধ্যাকালে আপনাকৈ তলব করিয়াছেন।" নবকুঞ ফাঁকরে প্রিল। অসীমের আদেশ-মত এই সংবাদ লইয়া ভান্বতে অপেকা করা উচিত: কিন্তু অপেকা করিলে বেশ-ভ্যা চ্চাভিতে হয়: তাহা না হইলে ধরা পড়িয়া প্রহার ভোগ করিবার স্ভাবনা। আবার এমন বেশ-ভূষা লইয়া পাটনা সহরে বাহির হইবার আশা অতি অল্প। নবকৃষ্ণ অনেক দিন ধরিয়া বাজারে এই ময়ুর পুচেছ সজ্জিত হইয়া বেড়াইবার আকাজনা হাদয়ে পোষণ করিতেছে। অনেক চিন্তা করিয়া সে পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহাকে তামুর ত্যারে বসাইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, তুমি এইখানে বসিয়া থাক। হজুর আসিলে বলিবে যে, শাহ জাদা তাঁহাকে সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্ৰ করিয়াছেন। কি বলিবে বল দেখি ?" আন্দণের নিবাস সিংহভূম। দে-অসীমকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং ভূপেন্দ্রকে ততোধিক ভালবাসিত। ব্রাহ্মণ রন্ধন এবং গঞ্জিকা-সেবন এই ছুইটি বিছা ণক্ষা করিয়াছিল। ভূপেক্স তাহাকে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ

দিত। সেইজন্ম পাটনায় আসিয়া সে গঞ্জিকার মাতা বৃদ্ধি করিয়াছিল; কারণ, বিহারে গঞ্জিকার মূল্য অতি সামায়। গঞ্জিকার মাত্রা বন্ধিত হওয়ায় ত্রান্ধণের মতিক কিঞ্ছিৎ ওছ. মেজাজটা অতীব রুক্ষ এবং স্থল-বন্ধিটা স্থলতর ইইয়াছিল। সে জিজাদা করিল, "তু কুথাকে যাচ্ছিদ্?" নবক্ষণ কহিল, "আমার শন্তর অভ্যন্ত পীড়িত; তাহাকে দেখিতে যাই**ভেছি।**" গঞ্জিকা-ধুমাচ্ছন্ন মন্তিক্ষের মধ্যেও কথাটা প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ विदाल त्य. এই মাহেক্ত ।,-এই ऋ । त्या नवक । त्या निक्रे হুইতে কিছু আদায় হুইতে পারে। সে ফুদীর্ঘ শিখা আন্দোলন করিয়া কহিল, "আমি লারবো ভাই!" নবরুষ্ণ অত্যন্ত বিরক্ত ুইয়া জিজ্ঞাদা করিল, "লারবি কেন,—কাজটা এমন আর কি কঠিন ?" ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার শিখা আন্দোলন করিয়া কহিল, "রাজা মাতুষ বটে, তর লাগে।" নবরুষ্ণ বড়ই বিপদে পড়িল, — অম্ল্য সময় নষ্ট হইয়া যায়। তথন সে তামুর এক কোণ হুইতে একপাত গঞ্জিকা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার পারিবি ত ?" বান্ধণ সানন্দে জিহ্বা বিস্তার করিয়া কহিল, "হা।" নবকুফ বাহির হইয়াগেল।

পথে ঘাইতে-মাইতে ভাহার সহিত এক মুদলমানের দাক্ষাৎ
হইল। সে ভাহাকে এক দিন ভূপেক্ষের নিকট স্থপারিদ করিয়া
বেঝাবাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাহাকে দেখিয়া সানক্ষে
বালিয়া উঠিল, "এই যে দোতা, বড় ভভকদেই দেখা হইয়াকে!
আমার এক দোতের ঘরে আজ মজলিশ্ আছে,—
ত

ুখুবস্থার তওয়াইফ্ আসিবে; তোমাকে আজ আর ছাড়িতেছি -না।" ছষ্ট-সরস্বতী নবক্ষেত্র ক্ষমে ভর ক্রিয়াছিলেন, তাঁহার প্ররোচনায় সে বলিল, "চল দোন্ত, অনেকদিন ধরিয়া অমুরোধ করিতেছ. আজি আর তোমাকে ফিরাইব না। সমস্ত দিন শাহ জাদার দরবারে বসিয়া মাথাটা গ্রম হইয়া উঠিয়াছে, আজ আমার ছুটী।" মুসলমান পূর্বে শাহ জাদার শিবিরে নবক্ষের প্রতিপত্তি দেখিয়াছিল: স্বতরাং সে তাহার কথায় সন্দেহ করিল না: বরঞ্সরল মনে জিজাসা করিল, "তুমি দর্বারে কি কাজ কর বন্ধু ?" নবকুঞ্চ বুক ফুলাইয়া কহিল, "আমি থাস থাজাঞ্চী।" নবকুফের সহিত নানাবিধ আলাপ করিতে-করিতে মুসলমান তাহাকে নগরোপকঠে এক উত্থান-বাটিকায় লইয়া গেল। ্বেখানে অনেকগুলি মুসলমান যুৱা একত্র আমোদ-প্রমোদ ক্রিতেছিল। নবরুষ্ণ তাহাদের নিক্ট পরিচয় দিল, তাহার নাম অসীম রায়। সে শাহজাদা ফরকথ্সিয়রের অন্তরক বন্ধু এবং তাঁহার থাস থাজাঞী; অনবরত রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত ্ইইয়া একদিন বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে। নবরুফ মন খুলিয়া তাহাদিগের সহিত মিশিল: একজনের অন্নরোধে ছই পাত্র ্মগুপান করিল; দিতীয়ের অমুরোধে চারি ছিলিম গঞ্জিকা দেবন ক্রিল, তৃতীয়ের বাক্য অবহেলা ক্রিতে না পারিয়া এক-লোটা ভাঙ্গ টানিয়া ফেলিল; এবং চতুর্থের সনিক্ষ অহুরোধে এক ্ব্যীয়সী বারনারীর কঠালিখন করিয়া অচেতন হইয়া গেল। हेशांत व्यक्षनंख भारत এक नीर्घाकांत मूमलमान यूवा स्मर्टे

উল্লানে প্রবেশ করিয়া অপর বয়স্থাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এঃ व्यक्ति (क ?" नकतन कहिन, "बाक्षा अभीम बाध।" आगद्धक শিহ্বা দংশন করিয়া কহিল, "ভোৱা, ভোৱা, এ হারামখোর কোথা হইতে আদিল ?" মছপের মোহিত হইতে অধিককণ লাগে না: স্বতরাং আগস্কুকের বয়স্তগণ নবক্ষের সরলভায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার। একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ, কর কি ? অমন কথা মুখে আনিও না, রাজা-সাহেব বড় মজাদার আদ্মী।" আগস্তুক জ্র-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু মণিয়া আসিতেছে যে ?" সংবাদ শুনিয়া মাদক-বিহবল যুবক বৃন্দ উন্মত হইয়া উঠিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন কংলি, "মণিয়া আদিতেছে। উত্তম কথা, তাহাতে রাজা-সাহেবের কি ?" আগন্তুক বিশ্বিত হইয়া কহিল, "তুমি কি জান না, মণিয়া যে ইহার জন্ত **८म** ६ छाना।" "जूमि शांशन इहेबाह कतीन थाँ। सामादनत মণ্ডিয়াচাঁদ কি এমন বানরের কণ্ঠলগ্না হয় ? তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে লইয়া আইস।" উভানস্বামী ফ্রীদ খাঁও তথন ভাবিতেছিল যে, অসীম রায়ের এমন কি আকর্ষণী শক্তি আছে. যাহার জন্ম মণিয়া তাহার প্রথম যৌবনে দেহ, মন প্রাণ স্বভট নিবেদন করিয়া দিয়াছে। এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে ফরীদ খাঁও মণিয়ার গৃহাভিমুখে চলিল।

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

### ফরিদ্ খাঁর উদ্যান

অসীম শিবির পরিতাপি করিয়া সেই নিদাম-মধাক্তি অনশনে, পার্টনা নগরের পথে-পথে উন্নাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অপরাহু সমাগত হইল; মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বে প্রিশ্রান্ত দেহ আর উদ্দেশ্রহীন ভ্রমণ স্থা করিতে পারিল না। অসীম কুধা-তৃঞ্ায় অধীর হইয়া এক অধ্য-ৰুক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। সেই অশ্বখ-তলে একখণ্ড প্রস্তারের উপর বিসিয়া জনৈক গৌরবর্ণ পশ্চিমদেশীয় যুবা নিশ্চিস্ত মনে ফুটাহা ্চর্বন করিতেছিল। সে অসীমের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা ক্রিল, "আপনার বোধ হয় তৃষ্ণা পাইয়াছে। এই ইঁলারার জল বরফের ক্যায় শীতল,—এক লোট। তুলিয়া দিব কি ?" অসীম মাত্র মস্তক স্ঞালন করিয়া সমতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবা পিত্তল-পাত্রে গভীর কৃপের শীতল জল উঠাইয়া আনিল। অসীম তাহ। এক নিঃখাদে পান করিয়। ফেলিলেন। ছই পাত জল শেষ করিয়। তবে অসীমের বাক্যফুর্তি হইল। তিনি কহিলেন, "বন্ধু, বড়ই উপকার করিলে। তোমার নাম কি?" যুবা কহিল, "আমার নাম সভাচন্, নিবাস জলন্ধরে। উদরান্ত্রের জন্ম এতদূরে ভাসিয়াছি। আপনার নিবাস ?" অসীম তাহার স্লালাপে ্প্রীত হইয়া কহিলেন, "আমার নিবাস ? মুরশিদাবাদের নিকট

ভাহাপড়া। আমরা জাতিতে কায়ত্ব। आमात नाम अभीमहन রায়। শাহ জাদার ফৌলের সহিত মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ভাহা বলিভে পারি না।" সভাচন্ ইত্যুবসরে ক্ষমালের ফুটাহাগুলি শেষ করিয়া আনিয়াছিল। এই সময়ে ष्मीम किछाना कतितन, "तक, श्रामातक किছ शाहेत्व मित्व পার ?" শেষ মুঠাটী বদনে নিক্ষেপ করিয়া যুবা বলিয়া উঠিল, ''এতক্ষণ বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেকগুলি দিতামণ এ অঞ্চলে ভদ্রলোকের যোগ্য থাত কিছু পাওয়া যায় বলিয়া বোধ इम्र न।। তথাপি আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" যবঃ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিল এবং পথ পার হইয়া এক তাল-বনে প্রবেশ করিল। অসীম অখপ-তলে বফিল রহিলেন। অল্লকণ পরে সভাচনদ একটা তালপত্রের পাত্রে করিয়া চুই মুষ্টি ফুটাহা একং কতকণ্ডলি পক মহয়। কইয়া আদিল। অসীম **অমৃত মনে করিয়া সেওলি গলাধঃকরণ করিলেন। আহার শেষ** হইলে অসীমের মূল্যের কথা শারণ হইল। সভাচন্দ কে জিভালা कतिरान । रम कहिल रा मना रमधात रकानहे श्रासाक ाहे : কারণ, সে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া আনিয়াছে এবং সন্ন্যাসী এই মাত্র ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেল।

অসীম ও সভাচন বীরে-ধীরে নগরোপকণ্ঠ পরিত্যাপ করিয়া নগরের দিকে ফিরিলেন। পথে আসিতে আসিতে অসীম সহসা দীড়াইয়া গেলেন। একখানা রূপার তাঞ্চামে চড়িয়া যথোচিত সজ্জায় সজ্জিত একটি যুবতী সেই পথে ঘাইতেছিল,—

তাহার পরিচ্ছদ প্রচার করিভেছিল যে, সে বারনারী। যুবতী ভওয়াইফের কার্যদায় অসীমকে কুণীশ করিল। অসীম তাহা দেখিয়াঁই দাঁড়াইয়া গেলেন। সভাচন কৰিল, "দাঁড়াইলেন কেন?" অসীম কিন্ত তাহার প্রশ্ন ব্রিতে পারিলেন না। তাঁহার তথন প্রবল ছাস্তোদ্রেক হইয়াছিল: এবং সে বেগ দমন করিতে না পারিয়া, জনাকীর্ণ প্রকাশ্য রাজপথে তিনি অক্সাৎ হাসিয়া উঠিলেন। প্রভাত হইতে যে ত্রশ্চিস্তা তাঁহাকে গ্রাস করিয়ারাণিয়াতিল এবং তাঁহার স্বাভাবিক সদানন্দভাব আছেল করিয়াছিল, তাহা প্রবল বায়ুর মূথে একথণ্ড মেদের ন্যায় সহসা বহু দূরে চলিয়া গেল। অক্সাৎ একজন ধীর, শাস্ত পথিককে হাসিতে দেখিয়া, ছই চারিজন পথিকও আশ্চর্যা হইয়া গিয়াছিল। ্ভাচনদ এত বিশ্বিত হইয়াছিল যে, সে পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শহার কি অহস্থ বোধ হইয়াছে ?" কারণ, তাহার মনে হইল যে, তাহার সঙ্গী অক্ষাৎ উন্নাদ হইয়া হিয়াছে। ছৃশ্চিন্তার ছুর্ভার দুর হইবামাত অসীম প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, কিছু না। তুমি চল ভাই, আমার মাঝে মাঝে অমন হাদি আগে।" সভাচনদু এই সময়ে আবি এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঞ্চামে করিয়া গেল—ও স্ত্রীলোকটিকে ?" পথিক বিশ্বিত হইয়াজিজভাসা করিল, "তুমিকি পাটনায় নৃতৰ আসিয়াছ না কি ? ঐ স্ত্রীলোকটি বিখ্যাত তওয়াইফ মনিয়াবাঈ।"

কিয়ৎক্ষণ পরে অসীম ও সভাচন্দ্ এক প্রশন্ত উচ্চানবাটিকার

চত্বর প্রবেশ করিল। সে উত্থানের মধ্যে অনেকণ্ডলি ক্ষ-ক্ষ গৃহ ছিল,—সভাচন্দ্ তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসীমকে অভার্থনা করিয়া বসাইল; এবং অনেকণ্ডলি ওঁক ফল একথানি থালায় সাক্ষাইয়া তাঁহার সন্মুখে ধরিল। অসীম তাহার শ্যায় ২সিয়া নিশ্চিম্ভ মনে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সভাচন্দের ক্ষুদ্র গ্রহের নিকটে উত্থান-মধ্যে একটি প্রকাপ্ত দীর্ঘিকা ছিল: তাহার প্রস্তর-নির্মিত ঘাটে বসিয়া কতকগুলা ম্লুপ কল্ফ করিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বারবার বলিতেছিল, "জানিস্ – আমার নাম রাজা অসীম রায়া" কথাটা গুই তিনবার শুনিয়া অসীম গুহের বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন; এবং মল্পদিপকে দেখিয়। পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। সভাচন এবার আর বিছ জিজ্ঞাসা করিল না। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন. "বন্ধু এ উভানটি কাহার ?" সভাচন্দ্ কহিল, "মুবাদারেব দেওয়ানের।" "আমি উাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।" "তিনি প্রায়ই এখানে আসেন না।" "তবে ইহাই। কাহার। ?" "তাঁহার পুত্র ফরিদ খাঁর স্কী।" "ভাল কথা, ফরীন খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে ?" "অচ্ছন্দে। ফরীন খাঁ খোশ-মেলাজী লোক,—তাঁহাকে বলিলেই তিনি হয় ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যদি অমুমতি করেন ত দেখিয়া আসি, তিনি এখন আছেন কি না।" অসীম মন্তক স্ঞালন করিয়া স্মতি জ্ঞাপন করিলেন,—সভাচন বাহির হইয়া গেল।

সংসা অসীমের দরণ হইল যে, তাহার উপদেশ মত শাহ্জানা ফররুথ সিয়র দিলীর সিংহাসন লাভের জক্স জন্ম হইতেই
চেটা আরম্ভ করিয়াছেন; এবং তাঁহাকে শিবির পরিত্যাপ
করিয়া অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।
সঙ্গে-সক্ষে মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার রুদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন,
কামিনী ও কাঞ্চন জগতের সমস্ত অনর্থের মূল। তিনি যংহার
জন্ম ব্যাকুল হইয়া সমস্ত দিন নগরের পথে-পথে ভ্রমণ করিয়াছেন,
সে যথারীতি প্রসাধিতা হইয়া সন্ধ্যাগমে নবনায়কসভাষণে
চলিয়াছে। শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্ম অসীম অত্যন্ত অস্থির
হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে সভাচন্দ্ ফিরিয়া আদিল; কিন্তু সে কিছু বিলবার পূর্বেই অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুদুসল, বৈশী জাড়ে বোগাড় করিয়া দিতে পার ?" সভাচন্দ্ িক রকম এইখানেই করিল, "আমার প্রভূপুত্রের সহিত সাক্ষাং বিসন্ধা গোলাম কি ? নহে, ফিরিয়া আসিয়া। দোন্ত, হঠাং এখানে বিলম্ব করিতেকাজের কথা মনে হইয়াছে। কথাটা এত হইলে আমি একটা বোড়া কিনিতে প্রাস্ত বৈ হইয়া উঠিল।

সভাচন্দ্ হাসিয়া কহিল, "পরসা হইলে ছনিয়ায় হয় না মুখের দিকে
আতি আলই আছে।" তাহার কথা শুনিয়া আসীম ভ করিয়া
মোহর বাহির করিয়া তাহার হতে দিলেন। সভাচন্দ্ তাহা ভিনি
পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময়ে উভানে মত্রেন
ভারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া আসীম আ

একবার বাহিরে আসিলেন; এবং দেখিলেন যে, সকলে উর্জ্জ হত্তে 'মণিয়া-মণিয়া' বলিয়া চীংকার করিতেছে এবং নৃত্য করিতেছে।

এই সময়ে সভাচন্দ্ ফিরিয়া আদিয়া কহিল, "মহাশয়, বোড়া কিনিতে পারি নাই। তবে একটা ভাড়া পাইয়াছি; কিন্তু মাহার বোড়া দে রাতারাতি বড় মাহার হইতে চাহে। কারণ, এক আশরকীর কম ঘোড়া ছাড়িতে চাহে ন।" অসীম জিজ্ঞাদা করিলেন, "একটা ঘোড়ার ভাড়া এক আশরকী কত দিনের জন্ত ?" "যত দিন ইচ্ছা,—এক দিনই রাখুন, আর এক মাসই রাখুন।" "এক আশরকী দিয়া ঘোড়াটা লইয়া গিয়া ঘদি কিরিয়া না আদি ?" "দোস্ত, যে এক দিনের জন্ত এক আশরকী ঘোড়ার এবাধ তারে দেহেন কেন্তু এই আশরকী ঘোড়ার এবাধ তারে কেন্তু এই আশরকী ভ্রমা না রাধিলে দেহেরানের।" "আমি।"

চাই।" "তিনি প্রাফতে আরও হুইটা আশরকী লইয়া সভাচন্দ কাহার। ?" "তাঁহা ক্রের্মার অব আনিয়া উপস্থিত করিল। ফরীন থার সনি দেখিয়া হাদিয়াই অন্তির হইলেন। অবপুঠে খা থোশ-করিয়া ভিনি সভাচন্দ্ কে কহিলেন, "দেখ বরু, এ এখানে দি পথে মরিয়া যায়, তাহা হইলে কি আমার আশরকী দেখিয় মারা ঘাইবে ?" সভাচন্দ্ কহিল, "দে কথাটা জিজানা সঞ্চাল নাই। আপনি ত ফিরিয়া আদিতেছেন, আদিলেই ইউরুর পাইবেন।"

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### সরস্বতীর কর্ত্তব্য

সদ্ধার প্রাকৃলে গৃহের সমুথে অখথতলে কম্বল বিছাইয়া হরিনারায়ণ তামাকু সেবন করিতেছিলেন,—এই সময়ে সরস্বতী বৈঞ্বী সেই স্থানে আসিয়া অদ্রে উপবেশন করিল। হরিনারায়ন হঁকা হইতে মুখ তুলিয়া জিচ্ছাসা করিলেন, "কি সরস্বতী, খবর কি ?" সরস্বতী প্রণাম করিয়া কহিলে, "থবর আর কি বাবাঠাকুর, আণনার চরণ দর্শন পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, এই আশ্রয়েই অনেকটা পথ কাটিয়া যাইবে।" "কেন, তুমি কি আমাদের ছাজ্যা চলিবে না কি ?" "কি আর করি বাবা, বৃন্দাবন অনেক দ্রের পথ, শীতও পজ্যা আসিল, বেশী জাড়ে কি পথ চলিতে পারিব ? আণনারা ত এক রক্ম এইখানেই বিদয়া গেলেন।" "সে কি সরস্বতী, বিদয়া গোলাম কি ? আমরাও ত শীন্তই কাশী যাইব।" "তবে এখানে বিলম্ব করিতেত্বন কেন বাবাঠাকুর ?"

প্রশ্ন শুনিয়া হরিনারায়ণের সহাস্থা বদন গন্তীর হইয়া উঠিল।
সরস্বতী উত্তর পাইবার আশায় হই একবার আঁহার মূথের দিকে
চাহিল; কিন্তু কপালে জকুটী দেখিয়া মন্তক অবনত করিয়া
বসিয়া রহিল। তখন হরিনারায়ণ ভাবিতেছিলেন যে, তিনি
পাটনায় বসিয়া কি করিতেছেন ? জাহার মন এ প্রশ্নের কোন

সভত্তর দিতে পারিল না। সে জলু তাঁহার চিকা বাডিয়া গেল। জিনি অজ্যানার প্রপীড়িত হুইয়া দেশের বাস উঠাইয়া বারাণ্সী যাতা করিয়াছিলেন: পথে অসীম রায়ের সহিত সাক্ষাং হইয়া-ছিল। বাদশাহের পৌল পাটনায় আছেন বলিয়া, অসীম ও ভপেন পাটনায় আছে: কিন্তু তিনি কি জন্ত পাটনায় রহিয়াছেন ? ভাঁহার মন এ প্রশ্নের কোন সভত্তর দিতে পারিল না। হরি-নাবায়ণ বিরক্ত হইলেন.—ভাঁহার নিজের মনের উপরে ক্রন্ত হইলেন। পঞ্চাশ মধ্বাণী জীবনে তাঁথার মন তাঁথার নিকটে কখনও এইরপ বাব-বাব অপরাধী হয় নাই। পাটনায় আসিয়া বাসা ভাঙা লইয়া এডদিন বাস কবিবাব কি আব্ভাক্ত। ছিল १ অদীমের সভিত বাদশাহের পৌল্লের পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞা তাঁহার পাঁটনায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। স্বদর্শনের যদি কোন চাকরী হয়, তাহার জন্ম দে থাকিতে পারে: কিন্তু তিনি কেন বারাণ্সী চলিয়া যান নাই ? সেই দিন ্তৃতীয়বার হরিনারায়ণ বিভালস্কারের মন প্রশ্নের সভত্তর দিজে পারিল না।

সন্দেহ কাণে-কাণে বলিয়া গেল যে, ইহার ভিতরে একট।
শুক্তর ত্রভিদন্ধি আছে। মন বলিল, "না": কিন্তু তাহার
কথা গ্রাহ্ম হইল না; কারণ, দে বার-বার তিন বার প্রশ্নের
উত্তর দিতে পারে নাই। স্থবিধা পাইয়া সন্দেহ আবার কহিল,
ইহার ভিতর নিশ্চয় একটা চক্রান্ত আছে। কে তাঁহাকে
পাটনার বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছিল ? স্থদর্শন। স্থদর্শন

তাঁহার পুত্র, কিন্তু সে অসীমের বন্ধ। সে নির্কোধ নহে, কিন্তু, সে দরলচিত্ত; সে কি অসীমের পরামর্শে তাঁহাকে পাটনায় বাস করিতে অমুরোধ করিয়াছিল / অসীমের তাহাতে স্বার্থ কি প তুর্গার জন্ম 

তবে কি অসীম তুর্গার জার 

বুদ্ধ বাদ্ধণের মন্তিজ-মধ্যে তীব্ৰ জালা অমুভূত হইল। কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল,—কাঠকয়লার ছাই হাওয়ায় উডিয়া সর্বাচ্ছে বেডাইতে দিল: -ভাহা দেখিয়া সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আর একটা সাজিয়া আনিব কি বাবাঠাকুর ?" বিভাল**য়া**র মত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না।" সরম্বতী ভরে জডসড হইয়া বাদল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিভালম্বার সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বৈষ্ণবী, আমি যে কাশী না গিয়া এতদিন কেন বুথা বিলম্ব করিয়াছি, তাই। কিছুতেই ব্ঝিতে পারিতেছি না:" সরস্বতী কহিল, "হুঁ।" হরিনারাজ্য তখন সুরস্থতী বৈষ্ণবীর অভিত বিশ্বত হইয়া পুনরায় চিন্তামগ্র হইলেন। অদীম যদি ছুর্গার জার, ভাহা হইলে সে নিত্য তাঁহার গৃহে আমে না কেন গ তুর্গাও কথন তাহার নাম করে না। হয় ত হুদর্শন বা ভূপেন না জানিয়া দৌতাকার্যা সম্পন্ন করে। ইহা যদি সভা হয়, ভাহা হইলে তুর্গা কখনও সহজে পাটনা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। স্কুতরাং ভাহাকে প্রশ্ন করিলেই রহস্ত সহজেই উদঘাটিত হইবে।

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কৃপ হইতে জল লইয়া মুধ প্রকালন করিলেন। বধু আসিয়া জানাইল যে, আহিকের আয়োজন প্রস্তত। তিনি কহিলেন, "মা, আমি: গদাতীরে চলিলাম, আহিক দেইখানেই সারিয়া লইব। তুমি একবার ছুর্গাকে ভাকিয়া দাও।" কলা আদিলে বৃদ্ধ জিলাসা করিলেন, "মা, আমি গদাতীরে ঘাইভেছি,—বাদার হইতে কি কোন জিনিয় আনিতে হইবে ?" ছুর্গা বলিলেন, "কিছু না বাবা। তবে আমার গদামাটী ছুরাইয়া গিয়াছে; যদি পার ত একটুখানি হাতে করিয়া আনিও,—কারণ, আমার ছুই দিন শিবপুলা বদ্ধ আছে।" "ভাল কথা মনে করাইয়া দিলে মা। আমরা ত দেখিতেছি মুরশিদাবাদ ছাড়িয়া পাটনায় বাস করিলাম। বিশ্বনাথ কি তবে বিমুখ হইলেন ?" "বাবা, আমিও তোমাকে বলিব-বলিব মনে করিয়া বলিতে পারি নাই। দাদা যদি মেজদাদার কাছে থাকিতে চাহে, তবে চল না কেন, বৌকে পাটনায় রাথিয়া আমারা কাশী চলিয়া ঘাই ?"

উত্তর শুনিয়া হরিনারণ শুক হইলেন। অসাম যদি হুর্গার জার, তবে সে কেন স্বচ্ছলমনে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে পু সেইদিন চতুর্থবার বিভালকারের মন প্রশ্নের সহত্তর দিতে পারিল না। কছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্থিত মনে বিভালকার গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। সৃহ্দারে তাহার সহিত স্থলন ও ভূপেনের সাকাং হইল। তাহাকে দেখিয়া স্থলন্ন সাপ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ই। বাবা, ছোট রায় কি এবানে আসিয়াছে?" বিশ্বালকার কহিলেন, "না।" ভূপেন কহিল, "ঠাকুর মহাশ্ম, দাদাকে আর নবা ধানসামাকে সকাল হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। দাদা একবার শাহ্জাদার দরবারে সিয়াছিল।

आफरानियर याँ कहिन (य. जाँशांत महातिनाय मनुवाद किविनाव কথা আছে; কিছ এখনও তাঁহার দেখা নাই।" বিভালভার তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, স্বদর্শনকে কহিলেন, "স্বদর্শন, তাম আদিয়াছ, ভালই ইইয়াছে। আমি আর গঙ্গাভীরে যাইব না.--তোমার সহিত একটা পরামর্শ আছে।" উদারচিত্ত স্থাদর্শন কহিল, "বাবা, যতক্ষণ ছোট রায়ের সন্ধান না মিলিতেছে, ততকণ আমার সহিত পরামর্শ করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না।" বুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে স্থাদর্শন, ছোট বায় তোর কে ?" স্থদর্শন মাথা চলকাইতে চলকাইতে কহিল, "তাহা এত সহজে বলিতে পারিলাম না বাবা !" "তুই জানিস, আমি কি কারণে গৃহ ত্যাগ করিয়া আদিয়াছি ?" "আপনার বন্ধু হরনারায়ণের জন্ত।" "সে অসীমের কে ?" "বৈমাতেয় লাতা এবং বিষম শক্র।" "তুই জানিস, অসীম সমস্ত অনর্থের সুল ?" সরলচিত্ত স্থদর্শন স্থিত বদনে কহিল, "না।" পুত্রের উত্তর ভ্রিয়াবৃদ্ধ বিতীয়বার তার হইলেন। মনকে জিক্তাসা ক্রিলেন, ভগিনীর কলক্ষকথা শুনিয়াও স্থদর্শন কেন অসীমের পকাবলম্বন করে? সে-সময়ে ভূপেন অস্তঃপুরে গিয়াছিল। স্থদর্শন ভাহাকে ভাকিয়া কহিল, ভূপেন, বাহিরে আয়।" দুর इटेर**७ ज्राप्त क**हिन, "धार्ट।" महमा विकानकात विनिधा উঠিলেন, "দেখ স্থদর্শন, আমরা আর কেন পাটনায় বদিয়া थाकि ; हल, कानी बाहे।" अपनीन काउन श्हेमा कहिल, "वावा, এकটা দিন অপেকা করুন,—ছোট রায়ের সন্ধান পাইলেই আমি নৌকা ঠিক করিয়া আদিব।" "তুমি না হয় বৌমাকে ও ছুর্গাকে লইয়া এই থানে বাস কর,—আমি বৃদ্ধ হই মাছি;—আমি একাই বারাণসী যাত্রা করি।" "উহারা এখানে কিকরিবে? বরঞ্জাপনার সঙ্গে থাকিলে আপনার সেবা করিতে পারিবে। আর আমিও ছোট রায়ের সঙ্গে টিকিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। অনেকক্ষণ তাহার সন্ধান পাই নাই বলিয়া মনটা ব্যাকুল হইয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলেই সকলে মিলিয়া যাত্রা করিব।" পুলের উত্তর শুনিয়া বিভালন্ধার তৃতীয় বার তার হইলেন।

স্থাপনি ভূপেনকে তাকিয়া কহিল, "ওরে কাণা বাদর, বাড়ীর ভিতর বসিয়া কি করিতেছিম,—গিলিতে বসিয়াছিস্ বৃঝি ও আর সে যে সমস্ত দিন অনাহারে আছে।" হরিনারায়ণ বধ্কে আহিকের আয়োজন করিতে বলিয়াছেন, সে-কথা বিশ্বত হইয়া গঙ্গাভীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সরস্বতী বৈষ্ণবী এতক্ষণ ভ্যারের অন্তরালে নুকাইয়া ছিল;—বিভালভার গৃহত্যাগ করিলে, সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ নবক্সষ্টের পতন

উতান-বাটিকার মধ্যস্থিত একটি কৃত্র কক্ষ তামাকুর ধ্ম, মিষ্ট মদিরার গন্ধ, গণিকার স্কর্গোখিত গীতধ্বনি ও ম্তাপের

অব্যক্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রঙ্গনীর দিতীয় প্রহর শেষ হইয়াছে ;—মিষ্ট পারসীক মদিরা তথন গণিকাকণ্ঠেও জড়তা আনয়ন করিয়াছে; সেই সময়ে ছইজন যুৱা সেই কুন্ত কক্ষে প্রবৈশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া যাহারা উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল; যাহারা উপানশক্তি রহিত হইয়াছিল,—ভাহারা উঠিবার চেষ্টা করিল: এবং গণিকাত্রয় সমন্ত্রমে অভিবাদন করিল। তুইজন নবাগত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যে গণিক। গায়িতেছিল তাহাকে গায়িতে নিষেধ করিয়া অপরাকে কহিল, "মণিয়াজান, ইনি আমার নতন বন্ধ, নাম গায়েব। তুমি আমাদের পাটনা স্থরের বুলবুল। তোমার আওয়াজের মত মিঠা আওয়ান্ধ বোধ হয় কথনও ইহার কর্ণকৃহ**রে** প্রবেশ করে নাই। **একবার মে**হেরবানী কর।" মণিয়া উঠিয়া গৃহস্বামীর বন্ধুকে দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ফরীদ, তোমার বরুর নামটা কি, গায়েব ৷ না নামটা উপস্থিত গাম্বেৰ আছে !" আগন্ধক द्रेश्य शिमन: किन्न छेखत मिन न।। छोश दिन भिन्ना मिनश কহিল, "গায়িব কি ভাই, আমার মান্তক আর কথা কহিতেছে না " ফরীদ থা বিশ্বিত হইয়া জিজাসা করিল, "পিয়ার, আবার কে নতন মাশুক জুটিল ?" মণিয়া কুৰ্ণীশ করিয়া, কক্ষের কোণে এক বিবস্ত মছপকে দেখাইয়া দিল, এবং কহিল, "ইনি রাজা অসীম রায়, বালালা মুলুকের আমীর।" নাম ভনিয়া দিতীয় আগন্তক ঈষং হাসিয়া কহিল, "সত্য নাকি ? রাজা অসীম

রায়! তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে।" তিনি অশ্সর इंडेटनन । মণিয়া মতপের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল ; এবং কহিল, "মাশুক, জানি, আমার কলিজা, একটা কথা কও!" মগুপ কহিল, "আমি.—— হিক—আমি——রাজা অদীম রায়।" মণিয়া তাহার মুধের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "আলবৎ, জরুর। তুমি রাজা অসীম রায়। কোন দাগাবাজ বলে তুমি অসীম বায় নও। পিয়ার, তোমার মূলুক হইতে এক দোও আসিয়াছে— একবার চোথ মেলিয়া দেথ—আমায় একবার জানি বলিয়া ডাক।" মণিয়ার উত্তেজনায় মহাপ বছ কটে চক্ষুক্মীলন করিয়া আগদ্ধকের দিকে চাহিল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার চক্ষ স্থির হইয়াগেল ! সে বলিয়া উঠিল, "বাপ !" মণিহা কৃতিম সোহাগে তাহার কণ্ঠালিঙ্কন করিয়া কহিল, "জানি, কি হইয়াছে জানি 📍 মছপ চকু মুদ্রিত করিয়া জড়িত কঠে কহিল, "না ৰাবা, আমি তোমার জানিনা, বাপ! আমি যমের বাড়ী যাব।" মণিয়া ক্রন্সনের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার জানি কেন এমন করে গো,—তোমরা সকলে দেখ না গো।"

দিতীয় আগন্ধক অগ্রসর হইয়া মহাপকে ডাকিলেন, "া।"
মহাপ জড়িত কঠে কহিল, "হজুর!" গৃহস্বামী ফরীদ্র্থা বিস্মিত
হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। আগন্ধক পুনর্মার মহাপকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কি করিতেছিস নবা ?" সে
কহিল, "রাজা সাজিয়াছি ছজুর।" "কেন সাজিলি ?" "বেকুবী,
মনিয়া ততক্ষণ ভাহার কঠালিক্সন করিয়াই ছিল।

্সে বলিয়া উঠিল, "জানি, কি বলিতেছ জানি ?" নবক্লফ চক্ মুক্তিত করিয়াই কহিল, "গয়জার, বাণধন, এখন ছেড়ে দে।"

গৃহস্বামী ফরীদ্ খাঁ আগস্তুককৈ জিজ্ঞাসা করিল, "দোন্ত, বহুতাট্টা কি বুঝিতে পারিলাম না।" আগস্তুক ঈষং হাসিহাই কহিলেন, "উহাকেই জিজ্ঞাসা করল না কেন।" ফরীদ্ খা মত্যপের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোন্ত, ব্যাপার কি ?" মত্যপ চক্ষ্ মুন্তিত করিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "প্রজার।" "কুনি কে ?" "নবা খানসামা।" তাহার শেষ কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "খানসামা—কাহার খানাসামা।" বাজা অসীম রায়ের।" মণিয়া কৃত্রিম দীর্ঘ্যাস ত্যাণ করিয়া কহিল, "জানি, তবে তুমিও দাগাবাজ! তুমি তবে রাজা অসীম রায় নও ?"

এই সময়ে আগন্তক তীব্রস্বরে ডাকিল, "নবা!" মছপ অধিকতর জড়িত কঠে উত্তর দিল, "হজুর।" "উঠিয়া আয়।" নবকৃষ্ণ উঠিবার চেষ্টা করিয়া, টাল খাইয়া পড়িয়া গেল। মান্মা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আগন্তক ক্রোধে জকুঞ্চিত করিয়া গৃহস্বামীকে কহিল, "আপনি মেহেরবানী করিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দিন, এবং মাধায় দশ মদক জল ঢালাইয়া দিন।" ফরীদ্ খাঁর আদেশে তুই-ভিনজন পরিচারক আসিয়া নবকৃষ্ণকে বাহিরে লইয়া গেল। মজনিস প্নরায় জমিল।

গৃহস্থামীর আদেশে আর ছইজন গণিকা গীত গাহিল; কিছ

त्करहे मिनवारक गांध्याहेर्ड भाविन ना। मिनवा किनः "ঘাহারা গায়েব থাকে, তাহাদের সমূথে গাহিতে বড় লজ্জা करता" हेश अभिया कतीम भा आगळकरक कहिन, "रमाख, অফুভবে বুঝা গেল যে, এখানে কেবল তুমিই গায়েব স্মাছ। আমাদের পাটনা সহরের বুলবুল বড় দিলথুলাসা। তুমি আপনার: निन्छा थूनामा कतिया श्रकांभ इटेया वर्ः,— जाश इटेल्टे वृनवूल्ब मित्रि जालग्राक स्निट्ट शहिता" এই मगर्य मिन्या कृतिम-जब्जाह मरहरूकत व्यवश्रिम देवर है। निहा निहा, व्यवाद मरना-বিমোহন কটাক্ষ সন্ধান করিল। সে কটাক্ষ ক্ষুদ্র কক্ষে কাহার ও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না.—সকলেই অল্লবিস্তর হাসিল। লজ্জায় আগন্তকের মুখ রক্তবর্ণ হইল। এক বৃদ্ধ রসিক উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, "জনাব, আপনার মত নদীব কয়জনের হয় ৫ মণিয়া ইচ্ছা করিয়া যাহার দিকে অমন করিয়া চাহে. সে খোলার বড়ই প্রিমপাত। কত আমীর-ওমরাহ ঐ গোলাপী চরণে আতার পাইবার জন্ম বাদশাহের দৌলং লুটাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়তা নাই। আজ যে চাহনি মণিয়াজান বিনামূল্যে তোমার উপর বর্ষণ করিল, ভাহার লক্ষ অংশের জন্ কত রাজার রাজ্য গিয়াছে। দোন্ত, তুমি আমার তুলনায় এখনও বালক, এমন মওক। হেলায় হারাইও না। নিজ নামটি প্রকাশ করিয়া ফেল,—তোমার সহিত আমরাও বেহেন্ডে চলিয়া যাই।"

মণিয়া চক্ষ্র কোণে হেনার আতের লাগাইয়া ছইদশ বিন্দু

অঞ্বিস্জ্জন করিল: এবং স্থান্ধসিক্ত রেশমের রুমাল দিয়া তাহা বারবার মুছিয়া, রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া একজন ভাবক স্থরা-বিহবল চিত্তে সতাসতাই কাঁদিয়া ফেলিল ্রবং আগস্ককের পদন্বয় জড়াইয়া ধরিয়া মদিরা-জড়িত কঠে মিনতি করিতে লাগিল। আগন্তুক বিরক্ত হইয়া গৃহস্বামীকে ক্টিলেন, "আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন গ্রহে ফিরিয়া याहे।" फ्रेडीम थाँ। ভদ্রमञ्जान,- जिनि मिन्नगणित वावशाद লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনার সহিত আমরা বড়ই অন্তায় বাবহার করিয়াছি; আপনি আমাদের মাফ করুন।" আগন্তুক উঠিয়া দাঁডাইয়া কহিলেন, "মাফ করিবার কিছুই নাই.—ক্তির আসরে এইরূপ হইয়াই থাকে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি তবে বিদায় হইলাম।" আগস্তুক ক'কেব ছারের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্কেই, মণিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একজন বাদকের নিকট হইতে একটা এম্রাজ ছিনাইয়া লইয়া. সেই কক্ষের একমাত্র শ্রবেশপথে বসিয়া গেল, এবং গায়িল:--

"দখি, হামে ছোড়ি যাতি বংশীধারী, ◆
নিঠুর কপট শঠ মোহন মূরারী।

দারা দিবস রজনী, কহ, কহলো সজনী,

রাধা কাহার ধেলানী,

স্থি রি চিক্পকালা বড়ি অহঙ্কারী।

স্তর—বেহাগ কাওরালী।

#### মিছা এ মোহন বেশ চিকণ বিনন কেশ, আন্তু সব ভেল শেষ, চলি বায় ভামরায় হোভিয়ে পিয়ারী।

গান শেষ করিয়া মণিয়া সত্য-সত্যই কাঁদিয়া কেলিল পুঁ আগন্তক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অলক্ষণ পরে মণিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুণিস করিল এবং পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তক কক্ষ পরিত্যাগ করিলে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়াজান, এত খাতির করিলে,—লোকটা কে?" মণিয়া গন্তীরভাবে উত্তর দিল, "যাহার নকরকে এতক্ষণ এত খাতির করিলে এ সেই।" ভাবুক ভাববিহলে হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে নাদান, আশনাইয়ের ফের তই কি বঝিবি বল গ"

দে রাতিতে ফরীদ্ থার মজলিদ আমার তেমন করিয়া জমিলনা।

# ষটত্রিংশ পরিচেছদ জ্যোতিষী

সরস্থতী প্রত্যুবে গলামান করিতে গিয়াছিল। সে কোন্
পথে গিয়াছিল, বিভালকার তাহা দেখিতে পান নাই। তিনি
যথন গলাভীরে আহিক সারিয়া সহরে ফিরিতেছেন, তথন

দেখিলেন বে, সরস্বতী এক সন্ন্যাসীর আথড়ায় একটি তুলসীমঞ্চ দেখিয়া স্থানাত্তে অসংখ্য প্রণাম করিতেছে। ভাঁহাকে দেখিয়া देवक्षरी विनया छेठिन, "वा मामाठाकूत, कि नश्तीहांका तम्म । नवश्रमाहे कि व्यथा ठाकूत?" "व्यथा ठाकूत कि नतश्रणी?" "এ ঘে. আমার নাম করিতে নাই,—বেলপাতা না হইলে যাহার পুজা हम ना।" "कि जाना, निव ठेक्ति वृति ?" "तार्ष माध्य, ঘেমন ঠাকুরের রূপ, তেমনিই ঠাকুরের ছিরি ! গন্ধান্ধান করিয়া সারাটা সকাল একটা রাধা**রু**ফের মন্দির খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।" "রাধাক্রফ ছাড়া বুঝি আর ঠাকুর বলিতে নাই ?" "আমি বৈঞ্বের মেয়ে বাবা, কেমন করিয়া তোমাদের ঠাকুরকে ঠাকুর বলি বল ? সে কথা যাক, গোপীনাথ কবে দয়া করিবেন বল एनथि ?" "मकन रिक्शवरे कि **এ**रे कथा वटन १" "रकमन कथा वावा. अधरम ठोक्रबन ना लाशीनात्थन १" "त्गाशीनाथ माथाम थाक्न. অধন্মে ঠাকুরের কথাই বলিতেছি।" "না, ভা কেন বাবা, এই ভরতপুরের গোঁদাইবাড়ীর ছোট বৌ দেই রাক্ষ্মীর বাড়ীর—" "রাকুদীর বাড়ীর কি দরস্বতী ?" "তুমি জালাতন করিলে ৰাবাঠাকুর, সেই যে গো জ্যান্তো থেকো মাগী।" "জ্যান্তে। **८४८का, ७: जीवस्त्र । महत्रक**ी कि किशीएरेश्वतीद्र माद कथा বলিতেছ ?" "হাা, হাা, আমাদের কি ও নাম করিতে আছে বাবা! তা, সেই রাক্ষ্মীর বাড়ীর বৌ আসিয়া গোঁসাইবাড়ী নিত্য কালা দিয়া অধন্মে ঠাকুর তৈয়ার করে তার পূজা হয়।" "এ. যা বলিলে।" "এইজকুই এমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে

আঞ্জন লাগিয়াছে। সর্যতী, গোপীনাথ ত এখনও অরণ করেন নাই, কবে যে করিবেন তাহাও জানি না।" "তাই ত দাদাঠাকুর, কাশীযাত্রা করিয়া আপনি যে পথে বড় বিষম আটকাইয়া গেলেন! আমি বড় তরসা করিয়া আসিয়ছিলায়, যে আপনার সঙ্গে দেখা হইল, অনেকটা পথ আপনার আশ্রয়ে যাইব। তা, দাদাঠাকুর, আপনি আর এখানে কেন বসিয়া আছেন?" "এ কথার জবাব দেওয়া বড় সহজ নহে সরয়তী! তুমি কালও একরার কথাটা শিক্তাসা করিয়াছিলে, আমি কিন্তু সেই অবধি মনকে জিজাসা করিয়া উত্তর খুলিয়া পাইনাই। যাহাই ইউক, গোপীনাথ এখনও অরণ করেন নাই; স্বতরাং আরও কিছদিন পাটনায় অবভিতি আছে।"

কাশীধাত্রার কথা সে যে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এ কথাটা সরস্বতীর একেবারেই মনে ছিল না। স্থতরাং বিভালস্কার মহাশ্যের মুখে সে কথাটা শুনিয়া, সরস্বতী আত্ম-স্থরল করিতে না পারিয়া, জিহ্না দংশন করিল, ছুর্ভাগাক্রমে বিভালস্কার তাহা দেখিতে পাইলেন।

সরস্থতী আর কোন কথা জিজ্ঞাসানা করিয়া গৃহে চলিথা গেল। বিভালকারে অভ্যমনস্ক ইইয়া চিন্তা করিতে-কথিতে, গৃহের পথ অবলখন না করিয়া অন্ত পথে চলিলেন। সে পথটা ছুইশত আট বংসর পূর্বে তখনকার পাটনা সহরে চৌক বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন প্রথম বাজার বসিয়াছে; স্থতরাং চৌক জনাকীশ। সেই জনতার মধ্যে পাষাশাভালিত পথে বসিয়া এক হিন্দু জ্যোতিষী ভূমিতে রেখারন করিয়া ভাগ্য গণনা করিতেছিল; এবং তাহার পার্থে এক মুদলমান বৃদ্ধক ঔষধের দোকান সাজাইয়া বিসিমাছিল। বৃদ্ধককের অনুষ্ঠ তথনও প্রসন্ন হয় নাই; স্বতরাং ভাহার দোকানে ধরিকারের নিতান্ত অভাব। জ্যোতিষী কর-রেখা দেখিয়া যথেষ্ঠ উপার্জন করিতেছিল; এবং তাহা দেখিয়া হিংসায় মুদলমান জলিয়া মরিতেছিল।

বিভালফার যখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন এক প্রোটা মুদলমানী জ্যোতিষীর নিকট ভাগ্য গণনা করাইতেছিল। বিখালকার দুর হইতে তাহার সম্বন্ধ জ্যোতিধীর উক্তি শুনিতে লাগিলেন। জ্যোতিষী কহিল, "তোমার বিবাহ হয় নাই।" মুদলমানী চটিয়া কহিল, "আরে বাবু, দে কথা তোকে জিজ্ঞাদা করি নাই।" জ্যোতিষী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্ধু যাহার পহিত তোমার বিবাহ হইবার কথা, তুমি এখন ভাহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছ। ভোমার একটিমাত্র সন্তান জীবিত থাকিবে। সেট কক্সা, রূপসী; তাহারও বিবাহ হইবে না। কিন্তু তাহার চিত্তের দুট্তা তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক। যবনী তুমি কদ্বী। তোমার কন্তা স্থগায়িকা হইবে; কিন্তু বেখাবৃত্তি করিবে না।" গণকের কথা ভনিয়া মুসলমানী বিরক্ত হইয়া হাত ছিনাইয়া লইল; কিন্তু পরক্ষণেই আর একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুনর্কার হস্ত প্রসারণ করিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি জানিতে চাহ ?" প্রোচা ওঠে ওঠ পেষণ করিয়া কহিল, "আমি যে

কথা জানিতে চাহি, কাফের, তুমি ত তাহা ভনিলেই না,—আপন্ননে বকিয়া যাইতেত । আমার কল্পা কি করিবে না করিবে, সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার প্রশ্ন ভনিতেছ কৈ ?" জ্যোতিষী কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া অঞ্চমুদ্রিত-নেত্রে কহিল, "বহুং আছো, তুমি বলিয়া যাও, আমি ভনিয়া যাই।"

"আমার কলা রপদী, দে হুগায়িকা; কিন্তু সম্প্রতি ভাহাকে দানো পাইয়াছে; ন। হয় সে পাগল হইয়াছে। কিন্তু কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়াই আমি তোমার নিকট আদিয়াছি।" জ্যোতিষী থড়ি দিয়া ভূমিতে অঙ্ক লিখিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "বিবি, ভোমার ক্তার পাগল হইবার স্ভাবনা অল্প এবং ভাহার চিত্তের দূচতা এত অধিক যে, প্রেভযোনি ভাহাকে সহজে স্পর্ণ করিবে না। বোধ হয় কোন রোগ হইয়াছে। কিন্তুনা! এখন তোমার ক্ঞার বয়স বিংশতি বংসর, এখন ভাহার কোন রোগেরই স্ভাবনা নাই।" প্রোচা প্রসন্ধা হইয়া কহিল, "এ কথাটা ঠিক। হবিম ডাকিয়াছিলাম, ভাহারা নাড়ী টিপিয়া কহিল, মেয়ের আমার কিছুই হয় নাই। রোজ ভাকিলাম; দে কহিল, আমার মেয়েকে হিন্দুর ভূতে পাইছাছে, — মুসলমানের রোজার মজে সে ভৃত ছাড়িবার নছে। সেই জন্মই ত তোমার নিকট আসিয়াছি।" জ্যোতিষী হাসিয়া किंशन, "विवि, आिम हिन्तु वर्षे, किंग्र ज्लाब किंगा निह। ভোমার ক্লাকে ভূতে পায় নাই, কোন অপদেবতার এমন সাধ্য নাই যে ভোমার কন্যাকে স্পর্শ করে। ভুমি নিশিংস্ত মনে

घटत कि तिया या छ।" "आदि १ जल, घटतरे यपि कि तिया शहरत. ভবে তোর নিকট মরিতে অ দিয়াছি কেন ? মেয়ে আমার আপন মনে হাসে: আপন মনেই কাঁদে: বিভ বিভ করিয়া কি বলিতে থাকে, ভাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। জিজ্ঞাস। कतिरान वरान, देक, किछूरे ना।" "रानारक वरान, छेनरानवरा মাহাদিগকে আশ্রেষ্করে, তাহারানাকি এই রক্ষই আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বলিলাম ত. কোন উপদেবতা তোমার কন্যার ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। দেখ বিবি, নিজের অতীত যৌবনের কথা স্থাংগ কর.—তোমার কন্যা প্রেমে পড়িয়াছে।" "কাফের, সে কথা শুনিবার জন্য ভোমাকে প্রদা দিবার কোনও আবশ্রকতা ছিল না। আমার প্রেতিবেশী ক্তমদিল খাঁ এ ৰুথা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছে।" "ভোমার প্রতিবেশী অতি বিচক্ষণ লোক, এবং ভাহার প্রামর্শ শুনিলে ভোমাকে অনর্থক অর্থ বায় করিতে ইইত না। দেখ বিবি আমি গণনাকবিয়া জীবিকা উপাৰ্জন করি বটে, কিন্তু আমি ভিক্ষক নহি। যে সভঃই হইয়া একটি পয়সা দেয়, ভাহা আমি লক্ষ টাকা বলিয়া মাথায় তুলিয়া লই। কিন্তু যে অর্থ দিতে অসম্ভষ্ট হয়, তাহার অর্থ আমি গ্রহণ করি না। তুমি নিশ্চিত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমার কন্যাকে উপদেবতায় পায় নাই; স্থভরাং হিন্দু ওঝাতে তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি ভোমার নিকট হইতে একটি প্রসাও লইব নাঃ কারণ, তুমি অর্থ দিতে কাতর।"

প্রোঢ়া জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল; এবং বছ মিনতি কবিয়া তাহাকে প্রসন্ন কবিল। প্রসন্ন হইনাও জ্যোতিষী মুসলমানীর নিকট হইডে অর্থ গ্রহণ করিতে সমত ্হইল না। সে কহিল, "আমি ভোমার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিব না: তবে যথাসাধা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" এই সময়ে জ্যোতিষী এবং মুসলমানীর চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছিল। এমন কি. পূর্ব্বোক্ত মুদলমান বৃদ্ধকৰ ও দোকানে থরিকারের অভাব দেখিয়া উঠিয়া দাঁডাইয়াছিল। প্রোচা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কন্সার কি হইয়াছে ?" গণক কহিল, "তোমার কন্তা প্রেমে পড়িয়াছে।" "কাহার ?" "এক-জন হিন্দ্র।" "তোবা, তোবা! তাহার মুথে হাজার ঝাড় মারি।" "তাহার অপরাধ কি গ সে তোমার ক্যার প্রেমে পড়ে নাই: এবং সে তেমাির কক্সাকে কথনও কামনা করিবে না।" "তবে ?" "তবে কি ?" "কি উপায় হইবে ?" "বিবি, আমি প্রণিয়া কি ইইয়াছে, তাহা বলিতে পারি: কি হইবে তাহাও কতক-কতক পারি: কিন্তু উপায় একমাত্র ভগবান।" "আমা<sup>া</sup> কলার কি হইবে ৭" "তোমার কলা এখন হইতে তোমার স্বা থাকিবে না; এবং তোমার অহুরোধ-মত বেখাবৃত্তি করিয়া েতোমার জন্ম অর্থ উপার্জন করিবে না। সে শীঘ্রই দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে ঘুরিবে।" "সর্বনাশ! তবে আমার কি হটবে কাফের ?" "তোমার কথনও অন্নাভাব হটবে না।" "তাবিজ মাছুলীতে—" "সে সংবাদ আমি রাখি না বিবি।"

এই সময়ে বুজ্ঞুক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, "তাহার জন্ম চিস্তা কি বিবি সাহেব, এক তাবিজে তোমার ক্যাকে বশ করিয়া দিব। তাবিজের মূল্য নগদ এক টাকা।" প্রোঢ়া গণককে ছাড়িয়া ব্রুক্তরুকের দিকে অগ্রসর হইল; এবং জনতার মধ্য হইতে সরিয়া গেল। এক সকে দশ জন লোক তাহার স্থান অধিকার করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু জ্যোতিষী দূর হইতে বিভালন্ধারকে দেখিয়া **তাঁ**হাকে ডাকিল। বিভালন্ধার জনতার: বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া গণক কহিল, "ব্রাহ্মণ, তুমি বঙ্গবাদী, ভারশান্তে পারদশী। জ্যোতিষ শালে তোমার বিশ্বাস অতি অল্ল। কণকাল অপেকা কর।" বিভালম্বার ভির হইয়া দাঁড়াইলেন। গণক কহিল, "যাহা ভাবিয়াছ তাহাই সত্য, এবং যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা। তোমার ক্যার শক্র বাঙ্গালা দেশ হইতে এই পাটনা সহরে আসিয়াছে; কিন্তু এখনও ছিল্ল খুঁজিয়া পায় নাই। সাবধান আহ্মণ, বিভা ও বংশপৌরবের দল্পে মহাপাতক করিও না।" বিভালমার ক্তম্ভিত হইয়া দাঁডাইলেন ৷ গণক পুনরায় কহিল, "আজি সকালে যে ভোমাকে জিজাসা করিয়াছিল তুমি কবে কাশী যাইবে, সে তোমার শক্র এবং শক্রর চর। সাবধান, স্মরণ রাথিও যে স্ত্রীঙ্গাতি তোমার শক্র এবং তোমার ক্সার শক্র।" বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিষ্ঠ इटेश जिज्जाना कतिरानन, "आमि कि **करत চ**निश याहेत ?" (क्यां कियो किटल, "बष्टत्म, किस कानी याहे अ ना।" विशालकात জ্যোতিষীর কথা চিস্তা করিতে-করিতে গৃহে ফিরিলেন।

### সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### সন্ন্যাসিনী

স্থাকাতা দুর্গা নিদাঘ-প্রভাতে করবী-মূলে কুসুম চয়ন ক্রিতেছিলেন; অদূরে তাঁহার আত্বধু অশ্বতল হইতে দ্র্কা-সংগ্রহ করিতেছিলেন: এমন সময় সরস্বতী বৈষ্ণবী সেই স্থানে আদিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেবিয়া হুৰ্গা বলিয়া উঠিলেন. "रेवछविषित, आज এकामगी.- এकि। नाम खनाहरव १" সরস্থতীর তথন নাম শুনাইবার অবসর ছিল না: কারণ সে তখন অন্ত মতলবে আদিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "রাধেক্লফ, রাধেরুক্ত, এমন পোড়ার দেশে মারুষ আমে! একটা ঠাতুরবাড়ী নাই, আথড়া নাই, পোড়া কপাল দেশের। থেংরা মারি, থেংরা মারি।" তুর্গাঠাকুরাণী দিতীঘ্বার বলিয়া উঠিলেন, "বলি, ও বৈষ্ণৰ দিদি, দেশ চুলায় যাক,-একটা নাম শুনাইবে ?" "এমন দেশেও মাত্র্য আবে। সোণার বাংলা দেশ ছাড়িয়া দাদাঠাকুর না কি এই দেশে আসিয়া বাস করিবেন! এত বড় সহর,—মা াজার ধার,—সারাট। প্রহর একটা ঠাকুরবাড়ী খুঁ জিয়া পাইলাম না !-"বলিও সরস্বতী দিদি, একটা নাম শুনাইবে?" "নাম, আ-আমার পোড়া কপাল! নাম ভনিবে—তা' আমায় এতকণ বলিতে হয়!" "বলিয়া বলিয়া যে গলা ধরিয়া গেল ভাই.-তুমি কথা কাণে তোল কই 🕈 বলি, সকালবেলা ঠাকুরঘর, ঠাকুর-

মর কুরিয়া মরিতেছ কেন ? আবার কি বৈক্ষব জুটাইবার সাধ হুইয়াছে না কি ?" "গলায় দড়ি আমার ! দিদিঠাকরণ যেন কি !"

পুশাচয়ন সাক্ষ হইল। ছুগাঠাকুরাণী কহিলেন, "বৈঞ্ব দিদি, চল, বাঁড়ীর ভিতর যাই। বলি, ও বৌ, এত বাহির-বাহির মন কেন ?" হুদর্শনের স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা ননদিনী রায়বাঘিনী,—একটু ঘরের বাহিরে আসিবার উপায় নাই! চল ভাই, ভিতরে যাইতেছি। কি খবর ?" "বৈঞ্চবদিদি নাম ভুনাইবে।" "বলিস্ কি,— আমাদিগের কি এমন সোভাগ্য হুইবে ? চল, চল।"

রমণীয়য় অভঃপ্ররে প্রবেশ করিলে, এক সন্নাসিনী গৃহের ছয়ারে আসিয়া দাড়াইল। সন্নাসিনী য়ুবতী, রপসী। গৈরিক বসনে তাহাকে ভস্মান্ডাদিত অগ্নির ভায় দেখাইতেছিল। কেই যদি সে সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা ইইলে ব্রিতে পারিত যে, সন্নাসিনী অতি অন্ধ দিন বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ, তাহার আকর্ণ-বিশান্ত নমন্ত্র্গার কোণ ইইতে কজ্জলের রেখা বহু চেইা সত্তেও সম্পূর্ণরপে মুছিয়া য়ায় নাই; এবং হস্তের ও পদের নথে মেহেদার বর্ণ তথনও ম্পাইছিল। এমন কি, উভয় হতের দশ অস্ক্লিতে গুরুভার অস্ক্রীয়ক-গুলির দাগ তথনও মিলাইয়া যায় নাই। সন্নাসিনী ছয়ারে দাড়াইয়া চারিদিকে চাহিল; কিছু কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, গৃহের সমুখের উভানে প্রবেশ করিল। কমে উভান পরিত্যাগ করিয়া, সে অতি ধীরে গৃহের ছয়ারে গিয়া

দাড়াইল। গৃহমধ্যে প্রাক্তে ছর্গা, ভাহার আত্বধৃও সরস্থী বসিয় ছিল। সর্যাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাহাদিগকে দেখিল। সংসা পশ্চাৎ ইইতে ভাহার পৃষ্ঠে কে হন্তার্পণ করিল। সে চমকিতা ইইয়া ফিরিয়া দাড়াইল। সে যতক্ষণ প্রাকৃণের রমণী-জয়কে লক্ষ্য করিভেছিল, তভক্ষণ গৃহস্বামী স্বয়ং ভাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিভেছিলেন। গণকের কথায় বিশ্বাস না ইইলেও, বিজ্ঞান্ধারের কৌতুহল উদ্দীপ্ত ইইয়াছিল। আবাসগৃহের ঘারে নৃতন লোক দেখিতে পাইয়া তিনি প্রথমে আশ্চর্যাদ্ভিত ইইয়াছিলেন; কিন্তু পরে ভাহাকে শক্রর চর মনে করিয়া, ভাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিভেছিলেন।

সন্ন্যাদিনী ফিরিয়া দাঁড়াইলে, ভিনি তাহাকে কহিলেন, "কথা কহিও না, তাহা হইলে বিপদে পড়িবে। এই গৃহ আমার। বাহিরে আইস।" সন্মাদিনী প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, সে চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্তু তাহার যখন মনে পড়িয়া গেল যে, সে সামান্ত তহরের ভায় গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর বাক্যব্যয় না করিয়া, গৃহস্বামীর অহুসরণ করিল। গৃহ হইলে কিয়ক্রে গিয়া বিদ্যালহার জিজ্ঞাস। করিলেন, "তুমি কে, তাহাক জন্তু গোপনে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে ?" সন্ন্যাদিনী চতুরা,—উত্তর দিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্থ হইল না। সেবলিয়া উঠিল, "এই গৃহে আমার এক হ্রমণ আন্যে,—আমি তাহার সন্ধানে আদিয়াছি।" "তোমার হ্রমণ কে ?" "এক বালালী।" "আমিও বালালী,—আমিই কি জোমার হ্রমণ ?"

ঠাহর করিয়া দেখিবার ছলে স্ন্যাসিনী কতকটা চিন্তা করিয়া লাইল ; এবং কহিল, "না, তুমি বৃদ্ধ, সে যুবা।" "তাহার নাম কি ?" "নাম ঠিক বলিতে পারি না,—বাঙ্গালা মূলুকের নাম আরণ রাখা কঠিন।" সহসা বিদ্যালহারের আরণ হইল, তিনি এই রমণীকে পূর্বে কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কয়দিন পূর্বে অসীম রায়ের সহিত আমাদের বড়ৌতে আসিয়ছিলে ?" রমণী কহিল, "না, আমি এ অঞ্চলে কখনও আদি নাই। অসীম রায় কে, তাহা আমি জানি না।" "তোমার ত্রমণ কি এখনও এই ঘরের ভিতরে আছে ?" "একজন আছে।" "সে কে ?" "রমণী।" "চল, তাহাকে দেখাইয়া, দিবে।" বিদ্যালম্বারের পশ্চাতে গৃহের ত্রমারে দাঁড়াইয়া, সরস্বতা বৈশ্ববীকে দেখাইয়া দিয়া, সয়াদিনী চলিয়া গেল,—বিদ্যালম্বার তাহার দিকে চাহিমা রহিলেন। সে দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, বৃদ্ধ অশ্ববৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কে ?

বিদ্যালকাবের গৃহের বহির্বাবে আদিয়া, সন্ন্যাসিনী দূর হইছে এক পুরুষকে দেখিয়া কাঁড়াইয়া পড়িল। সহসা তাহার মুখ লক্ষায় রক্তবর্গ হইয়া উঠিল। সে একবার অক্ত পথে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ছই এক পদ গিয়া তাহার চরণ আর চলিতে চাহিল না। যাহাকে দেখিয়া তাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল, সে ক্রতপদে তাহার নিকটে আদিয়া কহিল, "মণিয়াবাট, এ কি ? তুমি কি বছরপী ? কাল ডোমাকে তওয়াইফ

মণিয়াবাঈরের চেহারায় দেখিয়াছি.-আজি আবার এ কি coin ?" मह्यामिनी नव्याह मधक व्यवस्थ कतिया त्रहिन, **उत्त**र मिए भारतिम ना। आगाउक भूनकीय किकामा करिन, "मिनिया, তুমি কোথায় আসিয়াছিলে ?" সন্নাসিনী অতি ধীরে কহিল, "তুর্গাঠাকুরাণীর নিকট।" "তাহার সহিত দেখা হইমাছে P" "হইয়াছে, এখন আমি ঘাই।" "না. দাঁডাও। তোমার সহিত স্থানেক কথা আছে।" "না, এখন আনি নাই.—অন্ত সময়ে কথা কছিবেন।" "না মণিয়া, পাটনা সহরে অসীম রায়ের সময় वफ दिनी नारे। वाम्नार कतकथ नियत नी घरे निली घारेदिन, তাঁহার সঙ্গে বোধ হয় আমাকেও যাইতে হইবে। মণিয়া, প্রভাতে যথন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে, তথন তোমার ভাব দেখিয়া আমার বড ভয় হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম হয় ত তমি আত্মহত্যা করিবে, এবং আমাকে সেই মহাপাতকের ভাগী ুকরিয়া যাইবে। কিন্তু মণিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে পাটনা সহরের পথে-পথে ফিরিয়া, গোধুলির ক্ষীণ আলোকে যখন তোমার নব-অভিসারিকা বেশ দেখিলাম, তখন আমি স্কঞ্জিত হইয়া গেলাম। এই মহানগরীর লোক ভাবিল, আংক্সিক শোকে অসীম রায় পাগল হইয়া গিয়াছে। ফ্রীদ্ থার উভানে তোমার যে মৃতি দেখিয়াছি মণিয়া, সেই কি তুমি ? ওনিয়াছি, রমণী প্রহেলিকা। নারী-চরিত্র কখনও অধ্যয়ন করি নাই--" গৈরিকরঞ্জিত অঞ্বল মুখ ঢাকিয়া মণিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেথিয়া অসীমের বাক্যলোত ক্ষ হইয়া গেল। তিনি কছিলেন,

"गिनिया, এ आवाद कि ? कतीन थात श्राम-डेजात-- आद विनिष्ठ इहेन ना,-नन्नामिनी अभीत्मद পদ্युगन क्ष्णाहेश ध्रिया. উচৈঃমরে কাঁদিতে লাগিল। বহু কটে ভাহাকে শাস্ত করিয়া · উঠाইয়ाँ. अमीम किकामा कतित्वन, "काँक त्कन मित्रा?" অশ্ৰহন্ধ কঠে মণিয়া কহিল, "কাঁদি কেন, ভাহা পুক্ষে বৃঝিবে না। যদি রমণী হইতে, তাহা হইলে জিজাসা করিতে না। তুল বুঝিয়াছিলাম প্রভু! ভাবিয়াছিলাম, রূপের মোহ েতোমাকে আকর্ষণ করিবে। আমার অভিসারিকা বেশ দেখিলে হয় ত হিংসায় তুমি আমার হইতে চাহিবে—সে ভুল আজি ্বুঝিয়াছি। ক্ষমা কর।" অসমীম কহিলেন, "ক্ষমা কিসের মণিয়া ৭ তুমি আমার জন্ত দেহত্যাগ করিতে চাহিতেছ জানিয়া, সারাদিন পথে পথে ভোমার অন্তেষণ করিয়াছি। সন্ধ্যাকালে যথন দেখিলাম যে, তুমি পূর্ববন্ধুপরিবৃতা হইয়া সানন্দে উভান-বিহারে চলিয়াছ, তথন দে মোহ কাটিয়া ফেল। মণিয়া, তুমি हिन्दू मन्नामिनी माजियां इ दक्त ?" मूथ ट्हेट अक्षन मनाहेयां মণিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, তাহা গুনিতে চাহ ? আমি হিন্দু इदेशाहि। कात्रन, अनियाहि हिन्दूत भूनर्कवा हत्र। हिन्दका একজন্মে যাহার উপাসনা করে, পরজন্মে তাহাকে পায়। এ জন্মে যাহা আমার অসাধ্য, পরজন্মে তাহা পাইবার ভরসায় হিন্দু ्ट्रेशिছि। **आ**भात এ সাধে বাধা দিও না দিলদার !"

### অফট্রেংশ পরিচ্ছেদ

#### গচ্ছিত ধন

"रेक रेवश्ववी मिमि, शाहित्व मा !"

"এই গাচ্ছি" সরস্বতী এই বলিয়া অঞ্চল হইতে খঞ্জনী বাহিছি করিল। এই সময়ে বাহিরের ছ্যারে কঁড়োইয়াকে ডাকিল "বোঠান, দাদা আছে?"

বধু মন্তকে অবগুর্গন দিয়া কহিলেন, "কে, ছেটেই।কুবংগা। এব। দেখি ভোমার দাদাঠাকুরটি কোখায়।"

এই সময়ে সরস্থতী এক স্থণীর্থ প্রণাম করিয়া কহিল, "হজুর, দিনিঠাককণের ভ্রুম মত একটা গান ধরিয়াছিলাম, হরুম হইবে কি ?"

🦨 অসীম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ভাল, অনেকদিন তোমার পান শুনি নাই, কি গাহিবে গাও।"

देवश्वी गाहिन:-

"ভাল যদি বাস তবে
ফিরে আমার এস না।
পথ-মাঝে যেতে যেতে
ফিরে ফিরে চেও না॥
বারবার চাহ ফিরি
কাতর নমনে,

বুঝ নাকি হাদি মোর লুটে তব চরণে, মথা চাহ তথা রহ

দেখা আর দিও না।"

গীত সমাপ্ত ইইবার পূর্বেই ছুর্গা উঠিয়া দাড়াইলেন এবং গীত শেষ হইলেই বলিয়া উঠিলেন, "বৈঞ্ধী দিদি, এই সুঝি তোমার নাম শোনান ?"

সরস্বতী কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ ত ঠাকুরদের গান দিদিঠাক্কণ!"

বধু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি কহিলেন, "ছাই গান বৈষ্ণবী দিদি, ইহাতে ত ঠাকুর-দেবতার নাম-গন্ধও নাই।"

সরস্বতী থঞ্জনী অঞ্লে বাঁধিয়া গীত ব্যাথ্যা করিতে বদিল। সেকহিল, "কেন থাকিবে না? তোমরা গান্টা ভাল কবিঘা বুঝিয়া দেখ। শীরাধা আয়ান ঘোষের বাড়ী গিয়াছেন—"

হুৰ্গাঠাকুরাণী ক্ৰুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার আর ব্যাখ্যান করিতে হইবে না, আমরা সব ব্ঝিতে পারিয়াছি। বাদা, বড়বাদা ঘরে নাই, তুমি কি বদিবে ?"

সরস্থতী অদ্বে এমনভাবে দাঁড়াইল বে, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া শিশুতেও ব্ঝিতে পারে যে সে অসীম ও হুর্গাসাক্রাণীর হাবভাব লক্ষ্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া বর্ আর ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বৈঞ্ধী দিদি, ওখানে শিড়াইয়া কি করিতেছ, তরকারী কুটবে এস।" সরস্থতী ভূতণ তুলিবার ভাণ করিয়া কহিল, "সে কি কৃথা বৌ-ঠাকুকণ, আর ছই একটা নাম তনিবে না ?"

"পোড়াকপাল ভোমার নামের, সকাল বেলায় বাসি মুখে আর এমন নাম শুনিয়া কাজ নাই! ছুর্গা, তুই ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা ক', আমরা রালা-ঘরে ঘাই।" সরস্বতা ছুর্গা ও অসীমের প্রতি একটা ক্রুর কটাক্ষপাত করিবার প্রলোভন বহুক্তে সম্বর্গ করিয়া বধুর সহিত রন্ধনশালায় চলিয়া গেল।

তুর্গা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট-দাদা, তুমি কি বসিবে ?"

অসীম ছ্যাবের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সেইখানেই দাঁড়াইয়া কহিলেন, "না দিদি, আর বিদিব না, তোমাকে একটা কথা বলাইবার জন্তই কুদর্শনকে খুঁজিতে আদিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে কুদর্শনকে দিয়া বলাইলে ভুমি হয় ত মনে ব্যথা পাইবে না; কিন্তু সে যথন নাই, তখন তোমাকেই বলিতে হইল। আমরা যে কখন চলিয়া যাইব, তাহা বলিতে পারি না। ন্তন বাদ্শাহের মতি স্থির নাই। তিনি যথন কুচ করিতে হকুম করিবেন, তখনই চলিতে হইবে। দেখ পি, হাহা বলিব তাহা মন দিয়া ভন, না ব্যিয়া উত্তর দিও না।" ছুগা আভ্রাষ্টিতা হইয়া উচাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অস্তর্গালে দাঁড়াইয়া আর ছুইজন সাগ্রহে অসীমের কথা ভনিতেছিল; কিন্তু তাহাদের অক্তিজের কথা ইহারা জানিতে পারেন নাই। অসীম প্ররায় কহিলেন, "দেখ দিদি, ধেদিন

ভিধারীর স্থায় পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসি, সেদিন তুমি বেছীয় তোমার স্বামীর আজীবন-সঞ্চিত ধনরাশি ভূপের মৃদ্বনের জন্ম অন্ধকারে একাকিনী আসিয়া আমাকে দিয়া গিয়াছিল। তথন আমি নিঃসম্বল। তোমার সেই কয়টি মোহর আমার নিকটে বাদ্শাহের ধনভাগুার বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং তাহার বলেই আমি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি বলিয়াই বলিতেছি দিদি, আজি আর আমার সে অর্থের প্রয়োজন নাই। তমি ছংখ করিও না দিদি। অদ্টচক্রের পরিবর্তনের সহিত আমারও অবস্থার পরির্ত্তন হইয়াছে। সহসামনে হইল, যে অর্থের আমার প্রয়োজন নাই, সে অর্থের প্রয়েজন হয় ত তোমার হইতে পারে; তোমার না হয় স্থাদর্শনের হইতে পারে। দেখ দিদি, আমাদের অবস্থান্তর দেখিয়া তোমার দ্যার্ড জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিল ৷ সেই ব্যাকুল-তার ফলে তুমি কলমভাগিনী, তোমার পিতা ও ল্রাতা গৃহত্যাগী, তাহা আমি জানি। তোমাদের অভাব হইয়াছে মনে করিয়া আমি এই অর্থরাশি ফিরাইয়া দিতে আদিয়াছি, তাহা ভাবিও না। যে অর্থ আমার অভাবের সময়ে তুমি দিয়াছিলে, এখন আর আমার দে অর্থে প্রয়োজন নাই, অথচ দে অর্থ তোমার নিকট থাকিলে হয় ত অপরের অভাবমোচন হইবে, এই ভাবিয়া कित्राहेश। आनिशाहि। তুমি आমার অপরাধ লইও না দিনি।" অসীমের উক্তির শেষভাগ ভনিয়া তুর্গা হাসিয়া কহিলেন,

"তাহার জন্ম এত কুণ্ঠীত হইতেছ কেন দাদা 🤉 ভগবান ভোমার

উন্নতি করিয়াছেন, তাহাতে আমারা যত স্থী, জগতে এত সুথী বোধ হয় আর কেহ নহে। দেখ দাদা, মোহরগুলি এথন তুমি রাথ, আমার যথন প্রয়োজন হইবে, আমি তথন তোমার নিকট হইতে চাহিয়া লইব।"

"নেপ দিদি, যে উপজীবিকা অবশংন করিয়াছি, তাহাতে মরণের জন্ম সর্বাদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমার এমন কেহ নাই, যাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া তোমার ধন গচ্ছিত রাখিয়া নাইতে পারি। হদি মরিয়া ঘাই বা হদি আর সাক্ষাং না হয়, তাহা হইলে তোমার স্বামীর বহুষতে স্বাধিত অর্থরাশি হয়ত অপবায় হইবে।" হুগা দ্বিতীয়্বার হাসিলেন এবং তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া অসীম বিশ্বিত হইলেন।

তুর্গাঠাকুরাণী কছিলেন, "দাদা, দেখা যদি না-ই হয় এবং অর্থ যদি ফিরিয়াই না পাই তাহাতে ক্ষতি কি ? অর্থ ত আমার নহে,; মিনি দিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশ মত ব্যয় করিয়াছি। মাহাকে দিয়াছিলাম, দে তাহা ফিরাইয়া দিতেছে। হথন তাঁহার আদেশমত এই অর্থ ব্যবহার করিবার হ্রেয়াণ পাইব, তথন ভোমার নিকট যেমন করিয়া পারি সভাপ পাঠাইব। যদি ভাগাচক্রের পরিবর্ত্তনে তুমি না থাক কিছা অর্থ যদি দাতার ইচ্ছামত ছিতীয়বার প্রযুক্ত হইতে না পারে, তাহার জন্ম তুমি বা আমি দোষী নহি। একবার দাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। একই অর্থ যে তুইবার বাবছত হইবে, ইহা দাতা হয় ত জানিতেন না।"

অসীম তুর্গাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "দিদি, বতদিন এই মোহরওলি ফিরাইয়া না লইবে, ততদিন আমি ইহার জন্ত দায়ী। গিছতে অর্থ ফিরাইয়া না দিয়া বদি মরি, তাহা হইলে নরকেও আমার ছান হইবে না। না, তাহা হইবে না। মুরশিদাবাদের মাণিকটাদ শেঠ প্রশিদ্ধ ধনী। হিন্দুখানের সর্বত্র তাহার কুঠী আছে, তোমার নামে এই অর্থ তাহার নিকট জম। দিতে চলিলাম। আর একটা কথা বলিয়া ঘাই! ভূপ রহিল, সে অদ্ধ স্থতরাং অসহায়। বদি আমি মরি, তাহা হইলে তুমি আর স্কদশন তাহাকে দেখিও। মাতৃহীন শিশুকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি, তোমাকে আর অধিক কি বলিব দু"

তুর্গাঠাকুরাণী এতক্ষণ স্থির হইয়া ছিলেন, ভূপেনের কথা ভানিয়া তাঁহার চক্ষ্ জলে ভরিয়া আদিল। তিনি অঞ্চক্ষ-কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, তুমি বেখানে লড়াই করিতে যাইবে, ভূপেনও কি তোমার সঙ্গে যাইবে ?"

"যতদ্র পারিব তাহাকে সাবধানে রাখিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দেশে বাদ্শাহের মৃত্যু একটা মহাপ্রলয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"

অসীমের উক্তি শেষ হইবার পূর্বেই, যে ব্যক্তি বহির্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভূপেনের জন্ম কোন চিন্তা করিও না, আমি স্থদর্শনকে তোমার সঙ্গে দিব, যে ভূপেনের সঙ্গে পাকিবে। অসীম, ভূমি যথন জয়ী হইয়া কিবিয়া আদিবে, তথন আমি কাশীবাদ পরিত্যাগ করিয়া আবার দেশে কিবিব। আমি তোমার পিতার অরে প্রতিপার্দিত; তোমাকে বঞ্চিত হইতে দেওয়া আমার উচিত হয় নাই। দেও অদীম, আমি চেষ্টা করিলে হরনারায়ণের কবল হইতে তোমার বিষয় বক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি অন্ধ হইয়ছিলাম,— তাহার বন্ধুতে মৃশ্ব হইয়ছিলাম, এবং কর্তব্য বিশ্বত হইলা লাম; দেই কল্পই বোধ হয় ভগবান আমাকে শান্তি দিয়াছেন

অদীম বিভালকারকে প্রণাম করিয়া বিদায় ইইলে নরস্বতী প্রান্ধনের যে কোনে লুকাইয়া ছিল, দেছান পরিত করিয়া বঙ্ববুর নিকট গিয়া বলিয়া উঠিল, "বৌ-ঠাক্কণ, পেট কমন গুলুচে, আমি একবার আসি।" উত্তরের অপেক্ষা না যাই সরস্বতী প্রস্থান করিল।

# একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

#### অন্ধ প্ৰেম

বিদ্যালন্ধারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মণিয়া কম্পিত পদে চলিতে আরম্ভ করিল। সে তথন অশ্রু-জন্ধ; কোন্ দিকে যাইতেছে বা কোন্ পথে চলিতেচে, তাহা সে বৃহ্বিতে পারিতে-ছিল না। কিয়ন্ত্র চলিবার পরে সে একটা ক্ষুত্র থর্জ রু উপর পড়িয়া আবাত পাইল এবং তথন তাহার চেতনা ফিরিয়া আদিল। সে চকু মৃছিয়া দেখিল যে, তীক্ব ধর্কুর-কটকের আৰাকৈ তাহার পরিধের বন্ধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, অকেও আঘাত।লাগিয়াছে এবং নানাস্থান হইতে রক্তরাব হইভেছে। নিকটে একটা কৃত্ত প্রশ্বেণী ছিল; মণিয়া তাহাতে নামিয়া হত্ত মুধ প্রকালন করিল এবং কডস্থান ধৌত কচিল। সে যেস্থানে আদিয়া পড়িয়াছিল, সে স্থানটা নগরোপকঠ; পথে লোকজন ছিল না, মধ্যে মধ্যে দ্বে শক্টক্র-নির্ঘোষ ভ্রনা যাইডেছিল। মণিয়া প্রারণী-তীরে তালর্কের ছায়ায় উপ্রেশন করিক্ব।

বেলা বাড়িল; ক্রমশ: হংগ্রের উত্তাপ অসন্থ ইইন উঠিল;
ধর্জ্বরুক্ষের অরহায়া দ্রে সরিয়া চলিল; মণিয়া তাহা ব্রিডে
পারিল না, সে সেই প্রচেণ্ড নিদাঘ-রৌদ্রে বিসান রহিল। ছিতীয়
প্রহর অতীত হইল। দে পথে যে হই-একজন লোক চলিতেছিল, তাহারাও ছায়ায় আশ্রম লইল। মণিয়া বিসয়াই রহিল।
ছতীয় প্রহর আরম্ভ হইলে যে স্থানে ধর্জ্বরুক্ষের ছায়া ছিল, সে
স্থান হইতে বামাকঠে প্রশ্ন হইল, "আহা, বহিন, তোমার দেহটা
যে জলিয়া গেল, এমন সোণার অঞ্চ মলিন হইয়া গেল ?" মণিয়া
মৃথ তুলিয়া চাহিল এবং দেখিল বৃক্ষছায়ায় বসিয়া সরস্বতী বৈষ্ণবী
উভয়হত্তে ধঞ্জনী বাজাইতেছে। সে কিঞ্চিৎ আশ্রম্য ইইয়াই
ক্ষিক্রাসা করিল, "তুমি কথন আসিলে ? আমি ত কিছুই ব্রিতে
পারি নাই ?" "ব্রিতে পারিবে কি বহিন। প্রেমবিষ মাহাকে
ক্র-জর করে, তাহার কি বাফ্জান থাকে ? এই প্রচণ্ড বৈশাধ
মাসের রৌল, আর তুমি কি না একপ্রহর কাল ধরিয়া শালি-

নাথায় বৌদ্রে বিদয়া আছে!" "আমি কি বৌদ্রে বিদয়া আছি? কেন, আমি ত ছায়ায় বিদয়া ছিলাম!" "সে যে প্রায় ছই প্রথবের কথা। বাণ! রৌদ্রে বিলয়া রৌদ্র, আমার মাথার গামার ভালার বিলয় বিলয় ত্র করার ও নাজলে না ? এ কি বেমন-তেমন বিষ, প্রেমবিষ—কালসাপের বিষ অপেক্ষাও তীর।" তাহার কথা ওনিয়া মনিয়া কিয়মকণ তাহার মুব্রের দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরে ধীরে ধীরে কহিল, "আশনাই কি জহর ? বহিন, প্রেম কি বিষ ? দেখ, এই হাজার হাজার বছর ধরিয়া কবিকুল প্রেমের মহিমা-কার্তন করিয়া আসিতেছে,— যাহার ছক্ত ছনিয়া পাগল। ভাহা কি বিষ,—ইহা কি সভব ?"

সরস্থ ী থর্জু রর্কের ক্ষীণ ছায়া হইতে উঠিয় আদিয়া
মণিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে ছায়ায় লইয়া গেল। পুকরিণী
ইইতে ছুই তিন বার গামছা ভিজাইয়া আনিয়া তাহার হাতেমুখে জল দিল; কিন্তু মণিয়া তাহাতে বিদুমাত্র ছুপ্তি অঞ্ভব
করিল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন, আশ্নাই কি
জহর ? তুমি বোধ হয় বড় দাগা পাইয়াছ ? দেঝ, কবি ১৯৯৯
আশ্নাইয়ের জল্ড দেওয়ানা হইয়া গিয়াছিল। সে কি জহর ?"
সরস্থ তীর মুখ দৃঢ় হইল, সে উভেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বহিন,
এখন ও ভোমার রূপ-যৌবন পূর্ণমাত্রায় আছে স্কুতরাং আশ্নাই ত
মিঠা লাগিবেই! এই রূপ আর এই মৌবন যথন ঐ স্থায়ের মত
পশ্চিম দিকে চলিয়া পড়িবে, যখন মধুর অভাব বোধ করিয়া ভ্রমর

আর আসিবে না ; তখন বুঝিবে যে প্রেম বিষ এবং এ বিষ যাহাকে স্পূৰ্ণ বিষাছে, তাহার আর উদ্ধার নাই। দেখ বহিন, এই সরস্বতী বৈষ্ণবী এমন চেহারা লইয়া ছনিয়ার আসে নাই। এমন দিন ছিল, যেদিন কত কত রাজা-রাজ্জা তাহাকে দেখিবার আকাষ্মায় দরিক্র বৈষ্ণবের কুটীরের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াই-য়াছে। সে দিন গিরাছে; এখন আর সরস্বতী মাটীতে পা দিলে তাহার পায়ের তলে পদাবর্ণ ফুটিয়া উঠে না, হাসিলে গওস্থলে গোলাপের আভা দেখা দেয় না; সেইজ্ঞ সরস্বতীও ফুলের বাস ভাডিয়া এই গৈরিক ধ**রিয়াছে,** কারণ তাহার চারিদিকে তাহার যৌবনের রূপমাধুর্য্যের আকর্ষণে যে শত শত ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বেড়াইত, কালধর্মে তাহার। ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। বহিন, এমন দিন চিরদিন থাকিবে না। এই চাঁপার বরণ জলিয়া কাল হটয়া যাটবে: ঐ চোথের কোলে বিষের জালা কালির দাগ টানিয়া দিবে : ঐ কোকিল-কুজনের মত কর্গস্বর হয় ত দাঁড়কাকের আওয়াজ ধরিবে।—তথন বুঝিবে এ বাঙ্গালী সরম্বতী বৈফাবী কেন এ কথা বনিঘাছিল। বহিন, ফিরিয়া হা; গেরুয়া ধরিবার অনেক সময় আছে.-এই ত তোর প্রথম যৌবন, সারাটা জীবন দীর্ঘ পথের মত সম্মুধে পড়িয়া আছে। ফিরিয়াযা। যতদিন যৌবন আছে, ততদিন উপার্জন করিয়া নে; তাহ। হইলে বুড়া বয়দে আর সরস্বতীর মত ধলনী বাজাইয়া মুরশিদাবাদ ও পাটনার পথে-পথে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতে হইবে না।" প্রোচার রেখাদীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া ছই বিন্দু অঞা বহিল,

কোমল-জনহা মণিয়া তাহা দেখিয়া বাথা পাইল। সে ভাহার रिश्तिक वमानत व्यक्त निया मतत्रकीत हकू मुहाहिया कहिन् "कांम কেন বহিন, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপার্ম কি 🕫 "কাঁদি কেন ? বহিন, তাহা এখন বুঝিতে পারিবে নাঁ, যতদিন উপায় থাকে মান্ত্ৰ ততদিন ব্ঝিতে পারে না। এই দেখ তুমি না জানিয়া না ববিয়া প্রথম যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছ কেন গ পুরুষ-ভ্রমর বুঝি ছুই দিনের জন্ম অন্তত্ত গিয়াছে, ছুইদিন বুঝি অনাদর করিয়াছে ?" "না।" "তবে কি ?" "বহিন, আমার ভ্রমর একদিনের জন্মও আমার কামনা করে নাই।" "তবে তুমি এ বেশ ধরিয়াছ কেন ?" "কেন. তাহা বলিতে পারি না বহিন। আমি বাহার চরণে মন সমর্পণ করিয়াছি, সে ধন আমার অপ্রাপ্য — बूच्यां भा नरह वहिन— अधाभा ।" मत्रचली विनश्चिन कतिया হাসিয়াউঠিল। মণিয়া তাহা দেখিয়া অতীব বিশ্বিতা হইয়া বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। তথন সরস্বতী কহিল, "বহিন, স্ত্রীলোক এমন করিয়াই মরিয়া থাকে। যতদিন সময় থাকে, রূপ থাকে, যৌবন থাকে, ততদিন রুমণী নিজের আংগীম ক্ষমতা ব্রিতে পারে না। সে ক্ষমতা হখন যায়, ছাল সে বুঝিতে পারে যে, দে कि আধিপতা হেলায় হারাইয়াছে। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। যাহার শশু যোগিনী দাজিয়াছ, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিও না। গৈরিক ছাড়িয়া ফুলের সাজ ধর, দেখিবে ছইদিন পরে সে আপনিই তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে।" "ৰহিন, আর যদি সে না পছে?" "ভাহাতে

শত কি বহন ? একটা না পড়ে আর দশটা পড়িবে।"
"তাম হয় না বহিন, এই ছনিয়ায় সেই একজনই আমার সব;
সে বনি না আন্দে, এ ছনিয়া আঁখার।" "ঐ ত মরণের লকণ
বহিন।" ঐ করিয়া আমি মরিয়াছি,—আমার মত শত শত
মরিয়াছে। চোপের সামনে দেখিতে পাইতেছি, তুমিও মরিতে
মাইতেছ। তোমাকে শপ্ট বলিতেছি, তব্ তুমি ত ব্বিতেছ
না! পুরুষ তোমাকে যে চোধে দেখে, তুমি আমি ত তাহাকে
সে চোধে দেখিতে পারি না; পুরুষ জানে যে আমরা তাহা
পারি না এবং এই সছিছল জানে বলিয়াই কঠিন পুরুষ চিরদিন
অবলা নারীজাতিকে হেলায় পদদলিত করিয়া থাকে। শোন্
বহিন, এখনও সময় আছে, মরে কিরিয়া মা। মদি তোর সে
এতই কঠিন হয়, তবে তাহাকে ভূলিয়া মা। তাহার কঠিনতা
কি তোকে কঠিন করিতে পারে না ?"

বৈষ্ণবীর কথা শুনিতে-শুনিতে মণিয়া আবার অশ্রুধারার
আন্ধ হইয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না,
পারিব না বহিন, পারি কৈ ? অনেক চেটা করিয়া
দেখিয়াছি, ভূলিতে পারি কৈ ? শোন বহিন, আমি বেশ্চাক্তা,
বেশ্চার্ভি আমার পেশা। আমার পিতামাতা ইচ্ছা করিয়া
আমাকে এই বৃত্তি অবলখন করাইয়াছে, স্বতরাং অভাবতঃ
আমার মন সচরাচর পুরুষ অপেকা সহস্রগুণ কটিন। কিন্তু
আমি ক কটিন হইতে পারি নাই। তিনি আমার পকে দেবফুর্লভ,—ভিনি অর্গের দেবতা, আমি রুমি। ভাঁহার পদক্ষণ

আমার পক্ষে অসম্ভব বহিন, আমার মাতা হিন্দু, পিতঃ
মুসলমান; আমি জারজা; আর তিনি সহংশজাত হিন্দু বাদ্শাহের সভার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আমার পক্ষে তিনি দেবত্ব ভ,
তাঁহাকে স্পর্শ করা দ্রে থাক্ দর্শনও আমার পক্ষে ত্রাকাজ্ঞা।
বহিন, তোমার চোথে জল দেবিয়া ব্রিয়াছি যে, তুমিও
জলিয়াছ,—আমা অপেকা শতগুন, সহস্রগুণ জলিয়াছ। বহিন,
যে আমার মত হীনা, তাহার মনে এ উচ্চাকাজ্ঞা কেন আনে 
হ যে কীট, সে কেমন করিয়া দেবত্ব ও পদ কামনা করে 
থ এ
ছর্শননীয় আশা, এ অশেষ বাসনা, এ অদম্য মনোবেগ যেথানে
অসম্ভব,—যিনি হিন্দু ও মুসলমানের ঈর্বর, যিনি দিন-রাত্রির
স্পষ্টকর্ত্তা, তিনি সেথানে কেন তাহা আসিতে দেন, কেন
দেন,—তুমি ত'হিন্দু, তাহা বলিতে পার কি গ্র

অশাধারায় মণিয়ার গওন্থল প্লাবিত হইল। সরস্বতীও উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। বহকণ পরে সরস্বতী ভিজ্ঞাসা করিল, "বহিন, কে সে পূ কেমন পুরুষ সে, যে তোমার এই প্রথম যৌবন, তোমার এই অতুল রপরাশির ভালি হেলার উপেকা করে ? সে কেমন, তাহাকে একবার দেখিতে ্টি। পুরুষ-ভ্রমর-সমাজেও এমন পুরুষ তুর্লভ।" বৈষ্ণবীর প্রশ্ন ভানিয়া মণিয়া অনেকক্ণ উত্তর দিল না। প্রায় একদও পরে সে চক্ষ্য্তিতে মৃছিতে কহিল, "বহিন, আমার অপরাধ লইও না। আমি নীচ, তিনি পবিতা। আমি কল্যিতা। ভনিয়াছি, হিন্দুর পক্ষে যবনী দর্শন হেয়,—বারনারী-শার্শ অধর্ষ। উাহাকে দেখিলে

মনের বেগ দ্বরণ করিতে না পারিয়া যদি কিছু বলিয়া কেলি । না বিদিন, তুমি আমাকে লোভ দেখাইও না, মাফ করিও। হিন্দু অমুদ্রমানের যিনি একমাত্র ঈবর, তিনি ভোমার মঞ্চল করুন।"

মণিয়া এই বলিয়া উঠিল। সরস্থতী বসিয়াই রহিল। মণিয়া
একমনে পথ ধরিয়া সহরের দিকে চলিল। সে চক্ষ্র অন্তরাল
হইবার প্রের্ক সরস্থতী অতি সাবধানে তাহার অন্ত্ররল
হইবার প্রের্ক সরস্থতী অতি সাবধানে তাহার অন্ত্ররল
তথন অপরায়; নগরোপকঠের পথেও ছই-একজন লোক
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরস্বতী মণিয়ার অন্তর্রন করিছে
করিতে চকের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানে এক
ব্যক্তি তাহাকে দেখিশা তালপত্রের ছত্রের অন্তর্রালে ম্থ
লুকাইল। সরস্বতী কিছ্ক তাহা ব্রিতে পারিল না। তথন
হইতে সরস্থতী মণিয়ার, এবং সেই নবাগত সরস্বতীর অন্ত্রর
করিতে লাগিল।

# চত্বারিংশ পরিচেছদ

### মুন্শীর পত্র

"কাল বিড়ালের লেজ একতোলা, কাণা হরিণের শিং এক-তোলা, আর বাছড়ের ডানা একডোলা—এই তিনটি মিলাইয়। ছইসের জলে নৃতন হাঁড়ীতে চাপাইবে। যতকণ জাল দিবে, বামদিকে ফিরিবে না, বাম অল দিয়া স্পর্ণ করিবে না, থাটি এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।"

"জী, এমন জিনিস কোথায় পাইব ?" "সমন্ত মৌজুল বিবি-জান, একমাত্র কভির কথা। কভি কেলিলেই সমন্ত হাজির। আর এই একথানা ভাবিজ বোগদাদের পীর মকাশরিক হইতে আজমীরসরিকে আনিয়াছিলেন; এবং ইহার জোরে আলমগীর বাদশাহ তথ্ত পাইয়াছিল, দারাশেকোর কাফেরী ছুটিয়া গিয়াছিল।"

"আমি বড় গ্রীব, এত প্রদা কোথায় পাইব যে এখন তাবিজ কিনিয়া লইয়া থাইব ?" "বিবিজ্ঞান, আমার ওন্তাদের ভুকুম, যে যেমন লোক, তাহার কাছে সেই রকম দাম লইবে,— তাহা না হইলে কি আমাদের ব্যবসা চলে ? খোদা যাহাকে বৃলন্দ করিয়াছেন, সে যদি আমার মত গ্রীবের নিকট কোনও উপকার পায়, তাহা হইলে সে ভাহার ওজন মাফিক দেয় ;— আর দেওয়ানা ককীর, সে আর কি দিবে,—দোয়া করিয়া যায়।" যাহারা বৃজ্জকক থিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "ওঃ নবীবধ্শ মিঞা কি মেহেরুলান!" বৃজ্জক তাহার কথায় কপিত না করিয়া কহিল, "বিবিজ্ঞান, শুর্ধের জন্ম এক টাকা, আর তাবিজ্ঞের ছই টাকা দিয়া তৃমি জিনিস লইয়া যাও,—মতলব হাসিল হইলে যাহা ভোমার মনে আদে দিয়া যাইও।"

মজিয়া তিনটাকা দিয়া তাবিজ ও উষ্ধ লইয়া গৃহে ফিরিল 🛊

উপরে উঠিয়া দেখিল যে, তাহার কল্পা কেশবিক্সাস করিতেছে।

সে প্রথম তাহাকে তিরন্ধার করিতে ঘাইতেছিল; তাহার পরে

কি ভাবিনা আর কোনও কথা কহিল না,—তাবিন্ধ ও ঔবধ
লুকাইয়া রাখিয়া, :গৃহকর্মে মন দিল। প্রসাধন শেষ হইলে
মণিয়া ভাকিল, "আমা!" মতিয়া মশলা পিষিতে-পিষিতে
কহিল, "কেন ?" "ওন্তাদরা আদিবে না ?" "কেমন করিয়া
জানিব বল ?" "ভাকিতে পাঠাও।" "কেন, তোমার কি
মন্ত্রা আছে না কি ?" "আছে।" "কোথায় ? কেহ ত বায়না
করিয়া যায় নাই।" "ফরীদ খাঁ যে আমাকে বায়না দিয়া
রাথিয়াছে,—কাল অনেক রাজিতে আদিঘাছিলাম বলিয়া দিতে
মনে ছিল না।" মণিয়া বন্ধাঞ্চল হইতে ছুইটা নৃতন আশরফী
গুলিয়া লইয়া মাতার হত্তে দিল। বৃদ্ধা অর্থ লইয়া, মশলা
ফেলিয়া রাথিয়া, ওস্তাদ ভাকিতে চলিল।

মণিয়া নীচে নামিয়া আসিল; এবং এক প্রতিবেশী পুত্রকে একটা ডুলি আনিতে বলিয়া হয়ারে দাঁড়াইল। বালক ডুলি ভাকিতে গেল, মণিয়া দাঁড়াইয়াই বহিল। ক্ষণকাল পরে সে দেখিতে পাইল যে, সরস্বতী বৈষ্ণবী আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মণিয়া হাসিল, কিন্ধু নড়িল না। সরস্বতী তাহার সমুখ দিয়া য়াইবার সময়ে ছই তিনবার তাহার দিকে চাহিল। মণিয়াও তাহাকে দেখিল; কিন্ধু সে মে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করিল না। স্বস্বতী চলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে তরসা করিল না। সরস্বতী চলিয়া

গেল; কিছু মণিয়া তথনও দাঁড়াইয়া বহিল। এক মুহূর্ত পরে: তালপত্রের এক ছল মাথায় দিয়া এক ব্যক্তি সেই পথে বাদিল। দেও মণিয়াকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল এবং তাহ্টকৈ ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। মণিয়া তাহার সহিত্ও কথা কহিল না। ভূলি আসিল, ওস্তাদও আসিল; মণিয়া ফরিদ্ খার উচ্চানে চলিয়া গেল। মতিয়া আখতা হইয়া ওবধ জাল দিতে বসিল।

সরস্বতী সদ্ধান্দালে নগরপ্রান্তে এক ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। সেটা বৈফবদিগের একটা আপড়া;—একজন মহাস্ত তাহার একটি সেবাদানী এবং অনেকগুলি চেলা ও চেলী লইয়া সেই আগড়ার অধিবাদী। মহাস্ত অগনে বসিয়া গঞ্জিক। সেবন করিতেছিলেন। তুই একজন চেলা প্রসাদের প্রত্যাশার নিকটে বসিয়া ছিল। সরস্বতী আগড়ায় প্রবেশ করিয়া মাটতে বসিয়া গছিল। মহাস্ত আগতম্বে ভালা ভালা বালাবায় জিজ্ঞানা করিলেন, "কি বৈফবী দিনি, কি হোইলো, মভলব হাসিল ?" সরস্বতী কহিল "ছাই হাসিল বাবা! আমি যে আর কড়ানি এমন করিয়া বসিয়া থাকিব, ভাহা বলিতে পারি না ' বাবা, একটা জকরী কান্ত আছে, একখানা চিঠি পাঠাইতে হইবে।" "বৈফবী দিনি, ভোমার সমস্ত কামই জকরী। এখন সন্ধ্যাবেলা চিঠি লিখিবে কে, ভেজিবে কে ?" "না বাবা, বড় জলরী কান্ত, এখনই একজন লোক পাঠাইয়া দাও।" "লোক এখন আসিলে বভ্ত পরসা লাগিবে।" "লাক্ষক, নগদ একটাকা দিব।"

ক্সবী,—মনের কামনা দূর করিয়া ফেলিয়া দিব; বাসনা ও व्यक्तिका वनता मध कतिया-"मिनिया व्यात विनिष्ट शादिन मा। বন্ধ বিভালকার তাহার হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন; এবং ধীরে-ধীরে কহিলেন, "মা, তুমি আমার ছুর্গার মত চির-ছু:থিনী: আজি হইতে আমার নিকট হুৰ্গাও যে, তুমিও নে। বস, গুন, — অসীম শক্র-বে**ষ্টি**ত ; কিন্তু সে নিরপরাধ। তাহার শক্রবর্গ প্রবল: আর অসীম বালকের মত অসন্দিগ্ন-চিত্র। আহি মাট বছরের বুড়া; কিন্তু এ কথা কাল সন্ধ্যাকালে বুঝিতে পারিয়াছি মা। অসীম যথন শিশু, তথন তাহার পিতা তাহার অন্ধ কনিষ্ঠ ভাজারহ; কারণ, এইমাত আলে আমার করে সমর্পণ করিয়া গল।" মুনশী জেবে হাত দিয়া দেখিল টাক। শম। মোহে আছের সে টাকাটি লইয়া ভাহার অম্পরণকারীকে বহু ধর্তথানী বায় আজ খিতীয় ব্যক্তি এই সময়ে মুনশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আৰ্ডায় থাকেন ৫" মুনশী কহিল, "রাম রাম, আমি শক্ষেনা কায়ন্ত,--আমি আখডায় থাকিতে যাইব কেন ? এক বাদালী আউরং একখানা জরুরী খং লিথাইবার জন্ম একটাক। করুল করিয়া ভাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আথড়ায় কি ভদ্রনোক থাকে ?" "মহাশয় কি এই দেশের লোক ?" "রাম রাম, वावकी, এই शार्टना महत (माइब । आमात्र निवाम नथनछ, আমি ওয়াকিয়ানবীশের নকলনবীশ।" "কভ দিন আছেন ?" মুন্শী দরিত্র; সহামুভুতি পাইয়া সে একেবারে গলিয়া শেল এবং তাহার মনে যত চঃৰ সঞ্চিত ছিল তাহা আগস্কুককে

## দ্বিচত্বারিংশ পরিচেছদ

## নবীন দৃত

হথন হরিনারায়ণ বিভালকার পাটনা নগরে মণিয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তথন মূরশিদাবাদের পরপারে ভাহাপাড়া গ্রামে, গঙ্গাতীরে কাত্নগোই হরনারায়ণ রায়ের অট্টালিকার সন্মুখে দাঁড়াইয়া এক নাপিত চোপ্দারকে জিজ্ঞালা করিতেছিল, "কন্তা কি থোরী হইবেন ?" চোপদারের হৃদয় প্রেমপ্রবণ, সে কহিল, "নবীনদাদা, একবার ভামাকু ইচ্ছা করিবে না কি ? কলিকা তৈয়ার,—তুমি দেবা কর, আমি কন্তাকে জিজ্ঞালা করিয়া আসি।" চোপদার হঁকা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া নবীনের হতে দিল। নবীন তাহা লইয়া ঘারের সমুখে উপবেশন ক্রিল। চোপদার অন্বরে প্রবেশ করিল।

অন্ধরে স্থানি প্রশান্ত ত্থাকেননিভ শান্তায় বিদিয়া কাছনগোই হরনারায়ন তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার সন্মূপে ছুই পদ্ধ পরিমাণ ভূমি ব্যাপিয়া তাঁহার অর্দ্ধান্তিনী বিরাজ কলি তেছিলেন। একজন দাসী তালবৃদ্ধ লইয়া গৃহিণীকে ব্যক্তন করিতেছিল, অপরা একটি প্রকাণ্ড ছিলিমচি স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তৃতীয়া এক বিশাল তাম্বাধার উভয় হতে গৃহিণীর সন্মূপে ধরিয়া দাড়াইয়া ছিল। কর্তা কহিলেন, তাই ত, আপদ যে গিয়াও যায়না। গৃহিণী কহিলেন, তোমার এত ভয় কেন ? গৃহিণী কহিলেন, তামার এত ভয় কেন ? গৃহিণী

ভাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। বিশেষতঃ, এই দলিল-অফুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার যথন আমার নাই. তখন আর আমি কি বলিব ?" "মুদর্শনকে কি তোমার আবশুক আছে ?" "আমার আবশুক না থাকিবেও. বাদশাহ ভাহাকে ছাড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।" "জীলোক-শুলিকে লইয়া ২৬ই বিপদ হইল। যথন ভূলাসন ত্যাগ করিয়া আসি, তথন মনে করিয়াছিলাম যে, চুই-এক দিন পরে হর-নারায়ণ স্বংং আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কারণ মাহ্য এত সহজে অত দিনের প্রেম, জীবন-ব্যাপী বন্ধত বিশ্বত হইতে পারে না। ভুল অসীম, বড় ভুল,—কামিনী-কাঞ্চনের জন্ত মামুষ পারে না এমন কার্যা নাই। স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া বছ বিপদ ইইল ; সংসারে পুরুষ মাত্র আমরা তুইজন ;-একজন যদি বাদশাহের সহিত দিল্লী যায়, আর অপর যদি মুরশিদাবাদ যায়, তাহা হইলে জীলোকগুলা কোথায় যায় ?" "যাইবে আর কোথায়.—আপনি সঙ্গে লইয়া যান।" "তাহারা আমার সহিত গেলে মুদর্শনের কট হইবে না ?" "কিসের কট ? আর সে যুদ্ধ-যাত্রী—স্তালোক লইয়া যাত্রা তাহার অসম্ভব। আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন: স্বতরাং আপনার সহিত তাহাদের যাওয়াই যক্তিযক্ত।"

পরিবারস্থিত স্ত্রীলোকগণের প্রমণ-কালে হরিনারায়ণ বিভা-লক্ষারের চক্ষ্র কোণে বিষয়তা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু অসীমের কথা শুনিয়া, তাঁহার মুথ আবার প্রসন্ন ইইল। তিনি কহিলেন, "তবে তাহাই হউক; তুমি কিন্তু আমার সহিত পরামর্শ নাকরিয়া, বিষয় সহকে কাহাকেও কোনও কথা দিও না, অথবা কোন কাগজপত্র সহি করিও না।" "আপনি যাহা বিলিবেন, তাহাই হইবে। আপনি কি এখন মুরশিদাবাদে হাইবেন ?" "উপস্থিত তুই-চারি দিন নহে।" "আমাদের বোধ হয় শীজই দিলী যাত্রা করিছে হইবে।" "তবে আমি এখন আদি। তোমরা তুইজন খুব সাবধানে থাকিও; কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না। জানিয়া রাখিও, হরনারায়ণের গুপুচর তোমাদের সক্ষে সক্ষেতি হৈ কারিত ও কছন , তাহার সহিত আর ক্ষজন আছে, তাহা বলিতে পারি না।"

হরিনারায়ণ বিভালস্কার বিদায় ইইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী বৈষ্ণবীও তাঁহার অফুসরণ করিল।

# পঞ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

#### কালীপ্রসাদ

"কৈ ঠাকুর, কড়ি কৈ ?" "তাই ত বাবা, কড়ি ত নাই।" "ওসব ভাকাপনা রাধ ঠাকুর, ভেবেছ যে, পায়ের ধূলা দিয়া হীরাপাটনীর কাছে পার হইবে! এমন জিনিস্টি হ্বার জে!

নাই। দেখ ঠাকুর, যদি ভাল চাও, তবে কড়ি রাখিয়া নৌকা হইতে নাম।" "বড় বিপনে ফেলিলে বাপু। আসিবার সময় বেয়ার 'ছড়ি ভাশাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে।" "তাহার জ্ঞ চিতা নাই। টাকা বাহির কর, আমিই ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।" "টাকা নহে বাপু, আমার নিকট মোহর আছে।" "আ: ঠাকুর হীরাপাটনী কি তাহাতে ভরায় ? ভাল, মোহরই বাহির কর।" ব্রাহ্মণ কোঁচার খোঁট হইতে নস্তের আধার, এবং ভাহার মধ্য হইতে একটি নশুরঞ্জিত স্থবর্ণ-মুদ্রা বাহির করিল; এবং তাহা পাটনীর হত্তে দিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিল! পাটনী তাহা জলে ধইয়া লইল, এবং আর একজন যাত্রীকে দিয়। কহিল, "দেখ ত ভাই, মোহরটা আসল কি না ?" সে ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ লোক। সে কাছার খোঁট হইতে একটি থলিয়া বাহির করিল। সেই থশিয়ার ভিতর হইতে একথানি কষ্টি, এক শিশি তৈল, আর হুই টুকরা সোণা বাহির হুইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাদা করিল, "বাপু, তুমি কি দেকরা ?" দে ব্যক্তি কহিল, "আজ্ঞা না, আমরা নরত্বদর।" "নাম ?" "নবীন দাস।" "নিবাস !" "পূর্ব্বে ছিল ক্লকনপুর, উপস্থিত ভাহাপাড়া।" "কোন্ ভাহাপাড়া ?" "শহরের পশ্চিম পার ?" "ঢাকার পশ্চিম পারে ভ কোন ভাহাপাড়া নাই °" "ঢাকা কেন ঠাকুর, শহর বলিলে কি ঢাকা বুঝায় ? শহর ড শহর মুরশিদা-বাদ।" তাহার কথা ভনিয়া বাদ্ধণ হাসিল। নবীন মোহর পরীক্ষা করিল; এবং তাহা পাটনীর হত্তে দিয়া মাথা নাজিল:

পাটনী বারটি টাকা ও একবও কম এক কাহন কড়ি বাহ্মণকে দিল। নৌকা তীরে লাগিল। যাত্রিগণ নামিল, বাহ্মণও ভাহাদিগের সহিত নামিল। নবীন দাস বাহ্মণের সঙ্গাইল।

কিয়ৎক্ষণ চলিতে চলিতে প্রাধাণ পশ্চাতে ফিরিমা চাছিল;
এবং দেখিল যে, দ্বে থাকিয়া নবীন দাস তাহার অন্ত্যরণ
করিতেছে। প্রাধাণ স্থির ইইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেইস্থানে পথটি
অত্যস্ত বক্র বলিয়া নবীন তাহা দেখিতে পাইল না। তথন প্রায়
সন্ধ্যা ইইয়া আসিয়াছে। বৃক্তলে অন্ধ্যার ধন; স্তরাং যে
বৃক্তলে প্রাধাণ দাঁড়াইয়াছিল, নবীন দাস যখন তাহার নিকটে
আসিল, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে না
পাইয়াও নবীন দাঁড়াইল না,—ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল।

অন্ধনার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে বনমধ্যে পথের রেথা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। কিয়দ্ব গিয়া নবীন দাঁড়াইতে বাধ্য হইল; কারণ সেই স্থানে পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড বাধ্য হইল; কারণ সেই স্থানে পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড বাধ্য হটল; কারণ সেই স্থানে পথের উপরে সাহসে কুলাইল না। একে রাজিকাল, ভাহার উপর জনশ্স্ত অরণ্য; কোন দিকে মাহ্যের আবাসের চিহ্মাত্র নাই। ববীন এদিক-ওদিক চাহিয়া ত্রাহ্মণকেও দেখিতে পাইল না। তথন সে বিষম কাপরে পড়িল। কিয়াংক্ বিবেচনা করিয়া সে স্থির করিল যে, গলাভীরে ফিরিয়া যাইবে। সে ত্রই-একপদ অগ্রসর হইবামাত্র সম্পুত্র একটা দীর্ঘ নরক্ষাল দেখিতে পাইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গোল।

তাহার পতনের দঙ্গে-সঙ্গে কয়ালটাও পডিয়া গেল: এবং বুক হুইতে এক মহয়-মূৰ্ত্তি নামিয়া আসিয়া কলালটা উঠাইয়া লইয়া:গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া, নবীনের হস্তপদ দটক্রপে রচ্ছ দিয়া বন্ধন করিল ; এবং অনায়াদে তাহাকে ऋत्म छेठोरेमा नरेमा हिनमा तान। भरथ गारेट गारेट जाहात সহিত আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। আগন্তক তাঁহাকে দেখিয়া নবীন দাসের দেহ নামাইয়া রাখিল; এবং अगाम कतियां जिल्हामा कतिल, "धक्रपाव, ইराक कि चार्शान আনিয়াছেন ?" এাকণ হাসিয়া কহিলেন, "আমি আনি নাই বটে. তবে এ ব্যক্তি আমার জন্মই বনে আসিয়াছে।" "সে কি? এ কি তবে দীক্ষিত ১° "উহার নাম নবীন দাদ, জাতিতে নাপিত। থেয়ার কজি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম: সেইজ্ব একটা মোহর বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই মোহর দেখিয়া নবীনচল আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বনে আসিয়াছে।" "জগদমার ইচ্ছা প্রভু, মা'র বঝি এত দিনে তঞা অসহ হইয়া উঠিয়াছে ?" "কেন কালী-প্রসাদ, এত প্রতেও কি মা তৃথা নহেন ?" "গুরুদেব, আপনি আমাকে এ কথা জিজাদা করিতেছেন ইহা বড়ই আভ্র্যা।" "आकर्षा नरह कानी धनान, - णामि दकान निनहे महाविलक পক্ষপাতী নহি।" "এমন আজ্ঞা করিবেন না প্রভু। অমানিশার মহানিশায় মা মহামায়া মহাবলি ভিন্নহাতৃত্তি লাভ করেন না।" "हेशांक कि वनि मित्र ना कि ?" "ठांति यान यांवर এकिए कांत्र পচেনাই প্রভ: স্বভরাং বলি না দিয়া আর উপায় কি ?"

নবীন দানের ততক্ষণে জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছিল। কিছ প্রভূ-শিষ্মের কথোপকথন গুনিয়া তাহার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছিল। সে বন্ধাবস্থাতেই গড়াইয়া আসিয়া আন্ধণের পদ্যুগল ধারণ कतियां कांनिया छेठिन; किन्छ मूहूर्ख भएश छाहात आर्छनान থামিয়া গেল; কারণ কালীপ্রসাদ তাহার গণ্ডে এমন এক চপেটামাত করিল যে, সে দিতীয়বার মৃচ্ছিত ইইল। তথন শুকু শিশুকে কহিলেন, "দেখ কালীপ্রসাদ অমাবস্থার বিলয়-আছে: স্বতরাং ইহাকে তোমার অনেক দিন ধরিয়া রাখিতে হইবে।" শিল্প কহিল, "প্রভু, অনুমতি করিলে শুরুপক্ষেই ইহার সদ্যতি করিয়া দিই।" "তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। আমি বলি কি, ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" কালীপ্রসাদ চমকিত হইয়া উঠিল: এবং কহিল, "প্রভু, বলেন কি! এমন কাজ করিলে কি মহামায়া আর রক্ষা রাখিবেন ? চারিমাদ মহাবলি না পাইয়া মহামায়ার কণ্ঠতালু ভক হইয়া আছে। সেইজভ মা নিজের বলি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কালীপ্রসাদ।" অত্যন্ত সন্ধৃচিত হইয়া কালীপ্রসাদ কহিল, "আজা?" "তুমি জান, আমি কে 🕫 বেতাহত কুকুরের কায় অবনত মন্তকে শিশু কহিল, "জানি প্রভূ।" "ইহাকে লইয়া গিয়া, মহামায়ার মন্দিরে বছকুটিমে বাৰিয়া আইস।"

নবীন যথন পুনর্কার চেতনা লাভ করিল, তখন সে স্পষ্ট ব্রিতে পারিল না যে, সে কোথায় আসিয়াছে। সে কে-ছানে প্রিত ছিল, তাহার অদ্বে একটা পুরাতন মন্দিরমধ্যে আঞ্চি

অলিতেছিল। তাহার আলোকে দেখিতে পাইল যে, সে একটা কৃত ককে পতিত আছে। ককের চারিদিকে চাহিয়া নবীন দাস তৃতীয়বার মূর্চ্ছিত হইল। সে দেখিয়াছিল যে, কক্ষের তুইটি ভারে ছুইটা দীর্ঘ নরকলাল ত্রিশূল হতে দাঁড়াইয়া আছে; এবং ভৃতীয় দারে একটা বৃহৎ বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্ম মন্তক উত্তোলন করিয়াছে। শীতল কর-স্পর্শে তাহার জ্ঞান পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষুমেলিয়া দেখিল, সেই ব্রাক্ষণ ভাহার শিয়রে বসিয়া মুথে জল সেচন করিতেছেন এবং কঙ্কালন্বয় ও দর্প অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাপু, ্কেমন আছ ?" প্রত্যুত্তরে নবীন আর কোন কথা কহিল না; কিন্তু তাহার চকুর কোণ দিয়া একবিন্দু জল গড়াইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন একট নরম হইল। তিনি মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি উঠিয়া আইস।' নবীন উঠিল এবং ঘরের চারি দিকে চাহিয়া যথন তিশুলধারী ক্ষাল বা বিষধর দর্প দেখিতে পাইল না, তথন সে ধীরে-ধীরে ুগৃহের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া নবীন দেখিল যে, একটা বহু পুরাতন ইষ্টক-নির্দ্মিত মন্দিরের সম্মুখে কতকটা পরিষ্কৃত স্থান। মন্দিরমধ্যে বৃহৎ কুণ্ডে অগ্নি জনিতেছে,—পূব্দক কালীপ্রসাদ। তাহার পশ্চাতে একটা মৃতদেহ, ছুই-ভিনটা সর্প ও কতকগুলা শুগাল বসিয়া আছে। মন্দিরের অঞ্চনে, তিন দিকে তিনটা · জীর্ণ পুরাতন গৃহ এবং তাহারই একটার মধ্যে সে আবদ্ধ ছিল। আন্ধণ মন্দিরান্দন পার হইয়া অপর পার্ঘের গুচে প্রবেশ করিলেন, —নবীন দাসও জাঁহার সক্ষে-সঙ্গে চলিল। শিবা ও সর্পশুলি তাহাদিশকে দেখিলও না।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আহার করিবে কি?" নাপিত-পুত্র মাথা নাড়িল। "তৃষ্ণা भारेशार कि ?" नवीन मात्र कहिन, "हा।" वाक्रा-अम्ड মুৎপাত্তে জল পান করিয়া নবীন দাস গুহের এক কোণে উপবেশন করিল। ত্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বোধ হয় বেশ বৃঝিতে পারিতেছ যে, এখানে আমার সাহায্য ব্যতীত তোমার আর রক্ষা নাই ?" প্রত্যুত্তরে নবীন দাস সাষ্টাপে প্রণাম করিয়া ত্রান্ধণের পদধূলি গ্রহণ করিল। ত্রান্ধণ পুনর্কার জিজাসা করিলেন, "বল দেখি, আমার পাছ লইয়াছিলে কেন ?" নবীন কহিল "চোর-ডাকাইতের হাত হইতে আপনাকে রকা করিবার জন্ত।" <sup>"</sup>ভোল কথা,—আমার স**ঙ্গে আ**সিলে না ্কন ?" "পাছে আপুনি সন্দেহ করেন। প্রভু, আমি কোন মন্দ অভিসন্ধিতে আপনার পাছ লই নাই। আপনার আশীর্কাদে আমার মোহরের অভাব নাই।" নবীন এই বলিয়া কোঁচাক খুঁট হইতে দশ থান মোহর খুলিয়া আহ্মণকে দেখাইল। তেজন সম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভাল কথা। তোমাকে প্ৰভাতে বাদশাহী मुफ्रक (शोहाइया निया चानित।" नवीन वाध इहेया कहिन, "প্রভু, স্কাল ইইলে কাল ঠাকুরটি যদি না ছাড়েন ?" "তুমি চিন্তা করিও না। আমি এখানে থাকিতে আর কেহ তোমাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিবে না। এখনও প্রায় এক প্রহর রাত্তি অবশিষ্ট আছে,—ভূমি কি বিশ্রাম করিতে চাহ ?" বিশ্রামের নামে নবীন শিহরিয়া উঠিল; এবং কহিল, "প্রভূ, বিশ্রাম করিব কি—এখানে পা কেলিতে অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, এখনই সাপে শাইবে,—না হয় ত উপদেবতার হতে প্রাণটা যাইবে।" "তবে জাগিয়াই ধাক; কিন্তু ভয় পাইওনা।"

# ষট্চত্বারিংশ পরিচেছদ জলে অধি

পূজা সাক্ষ হইলে কালীপ্রসাদ গৃহের ছ্রাবে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গুফদেব, মহাপ্রসাদ ?" আন্ধান কহিলেন, "বাপু হে, অন্থ আমার উপবাদের দিন; তুমি আহার করিয়া বিশ্রাম কর।" শিগ্য চলিয়া গেল। আন্ধান একটা রহৎ তাপ্রকৃত্তে জল ভরিয়া কন্ধের মধ্যন্থলে রাখিলেন, এবং দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। নবীন ভয়ে তটক্ষ হইয়া আন্ধানের দিকে ঘেঁসিয়া বসিল। আন্ধান করি, নিশ্চল। কিয়ংকল পরে নবীনের মনে হইল যে, তামকুত্তের জলে চন্দ্রালোক আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্ধু সেগৃহেক্ষ দার ও বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিক হইতেই কক্ষমধ্যে চন্দ্রালোক আসিতেছে না। তথন সে অত্যন্ত ভীত হইল বটে, কিন্ধু জ্ঞানহারা হইল না।

দেখিতে দেখিতে ভামকুণ্ডের বলে অগ্নিশিখা খেলিয়া

বেছাইতে লাগিল। প্রাণভয়ে নবীনদাস ভাকিল, "প্রভু, ঠাকুর।" কেই উত্তর দিল না। তথন নবীনদাস ভয়ে ঘরের চারিদিক হাতভাইয়া বেড়াইল; কিন্ধু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। সে ভয়ে অর্ক্যুত অবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্ধু প্রতি হ্যার হইতে এক-একটি সর্প তাহাকে কিরিয়া আসিতে বাধ্য করিল। তারকুণ্ডের জল আগুন লাগিয়া দপ্দপ করিয়া জনিয়া উঠিল,—ধুমে গৃহ পরিপূর্ণ ইইয়া গেল। তাহা দেখিয়া নবীন এক কোণে বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সে বসিয়া বসিয়াই জ্ঞান হারাইল।

তথন অন্ধনার হইতে আদ্ধান জিজাসা করিলেন, "নবীন, তৃমি কি জাগিয়া আছ ?" উত্তর হইল, "না।" "তবে উত্তর দিতেছ কেমন করিয়া ?" "আপনার আদেশে।" "উত্তম, তামকুণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ ?" "জল জলিতেছে।" "আর কি ?" "খ্ম। ধ্মের মধ্যে একটা মাহব। জীলোক, বয়স অল্ল; তেমন ফুল্মনী নহে, সন্ন্যাসিনীর বেশ। কোন এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীর অঙ্গনে দাঁদাইয়া আছে। কি বলিতেছে তাহা আমি ব্লিতে পারিভেছি না। ভানিয়াছি, সে বলিতেছে, 'যদি আমি সতা হই, তাহা হইলে আমার মনের বলে আমার স্থামী আবার কিরিয়া আসিবে, আবার আমাকে গ্রহণ করিবে,—তোরা দেখিবি, দেখিবি, দেখিবি।" আর একদল রমণী তাহাকে পরিহাস করিতেছে।" অক্ষকার হইতে আদ্ধান কহিলেন, "বৈশ্বানর, বর্তমান হইতে

অভীতে যাও। নবীন কি দেখিতেছ ?" "রাত্রি শেষ। সেই গুহের চারিদিকে অনেকগুলা কুকুর কলরব করিতেছে। অঙ্গনে অনেক কলার পাতা পড়িয়। আছে,—বোধ হয় রাত্রিতে বুহৎ ভোজ ছিল। চেলীর কাপড় পরিয়া বর ও বধু দেই অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কেহ তাহাদিগের সহিত আসিল না। বাড়ীর সকলে ঘুমাইডেছে। বর বধুকে কি বলিল, বধু কাঁদিতেছে। বর তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল : কিস্ক ভাহার চেলীর উত্তরীয় বধুর সাটীর সহিত বাঁধা রহিল। বধু মুর্চিত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে, চারিদিক হইতে বছ স্ত্রী-পুরুষ মৃচ্ছিতা বধুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ ভাহাকে গালি দিভেছে, কেহ হৃঃথ করিতেছে, কেহ বা তাহার মুথে জল ছিটাইতেছে। বধু উঠিল; কিন্তু সে কাহারও তিরভার মানিল না, সাখনা লইল না। স্বামীর পরিতাক উত্তরীয় অঙ্গে জড়াইয়া কহিল, দে দতী,—তাহার স্বামী যেথানেই থাকুক, ভাহার সভীত্বের বলে আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাহাকে গ্রহণ করিবে।" অন্ধকার হইতে পুনরায় কে কহিল, "আরও দরে যাও।" নবীন আবার বলিতে আরম্ভ করিল "প্রশন্ত ननीजीद्य नीर्घ अद्वानिका। जारात घ्याद्य घरेटा राजी কাডাইয়া আছে। আটজন গোলাম একথানা রূপার তাঞ্জাম বহিয়া আনিল। অট্টালিকার মধ্য হইতে তুইজন গোলাম আদিয়া একখানা প্রকাণ্ড গালিচা বিছাইয়া দিল। গোলামেরা গালিচার উপর তাঞ্জাম রাখিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গালিচার

উপর দাঁড়াইল,—গোলামেরা তাহাকে অপমান করিয়া নামাইয়া দিল। সন্মাসী ভাঞামের আরোহীকে কি বলিল। আরোহী তাহার উত্তর দিল না। সল্যাসী বলিতেছে, 'তোর দর্প চূর্ণ হইবে; তোর এই 'অতুল এখা, অপরিসীম কমতা অতি শীঘ্র ভক্ষ হইয়া যাইবে। ইহার কণুমাত্র থাকিবে না। তুই পথে-পথে হয়ারে-চয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেডাইবি: লোকালয় ছাডিয়া শ্বশানে আশ্রয় লইবি: তবে তোর পাপের প্রায়শ্চিত হইবে। যাহার রূপের মোহে দেবগুরু বিশ্বত হইয়াছিল সে বিষধরী इहेश (তাকে मःশন করিবে। তাহার বিষের মন্ত্রণায় ঐশ্বর্যা, পদ, দর্বস্থ পরিত্যাগ করিয়া দেখের গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে ছুটিয়া বেড়াইবি।" নবীন থামিল। গৃহমধ্যে আবার কে কহিল, "বৈখানর, স্থির হও,—ভবিশ্বতে যাও।" নবীন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আর একটা নদীতীর, সমুথে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহার সমুধে হাজার সভয়ার তলওয়ার খুলিয়া পাহারা দিতেছে। এ অট্টালিকা আমি চিনি, ইছা মুরশিদাবাদের স্বাদার জাফর কুলী থার দেউড়ী। তাঞ্চামে চড়িয়া একজন ষামীর স্বাসিল,—দে হিন্দু, বাঙ্গালী। সে দেখিতে মনে 👀 আজিকার ব্রাহ্মণের মত। আর্জবেগী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অভার্থনা করিয়া লইয়া গেল।" অন্ধকার হইতে পুনরায় শক্ इहेन, "बाब ७ मृत्र राउ।" नवीन शूनवाय विनाउ बादक कतिन : "गनावत्क धकथाना श्रकाश हिल् नक्कद्वर्वा छूटियां छ । ভাহা দেখিতে-দেখিতে পল্লার মোহনায় পৌছিল। তিনজন্

ছিপ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একখানা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের পথে একটি যুবতী স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। সে বোধ হয় পাগলী: কারণ, তাহার পরণে লাল কন্তাপেছে সাডী, কপালভরা সিন্দুর, অঞ্চলে একখানা জীর্ণ পুরাতন চেলীর উত্তরীয় বাঁধা। নৌকার আরোহীকে দেখিয়া সেই পাগলী উঠিয়া দাঁডাইল। আরোহী অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তধারণ করিল। প্রকাশ্যে গ্রামের মধ্য দিয়া সেই পাগলী ভাষার হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের অনেক লোক ভাহাদিগের সঙ্গে চলিয়াছে। মেয়ে পুরুষ সকলেই বলিতেছে, যে, এতদিনে পাগলী পিতার জাতি নষ্ট করিল। পাগলী তাহা ওনিল। সে হাসিতেছে, এবং একরাশি রুক্ষ জটার উপরে কাপড টানিয়া দিয়াছে। সকলে একটা পুরাতন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন বন্ধ ব্রাহ্মণ অঙ্গনে নামিয়া আদিল। নৌকার আরোহী ও পাগলী তাহাকে প্রণাম করিল। অঙ্গনটা আমার পরিচিত এইখানে বিবাহের রাত্রিতে বর বধুকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।" অন্ধকার হইতে শব্দ হইল, "শ্বির হও। বৈশ্বানর প্রত্যাবর্তন কর। এই ব্যক্তি কোথায় যাইবে ?" নবীন বলিতে আরম্ভ করিল, "একটা প্রশস্ত নদীতীরে এক প্রোটা বৈষ্ণবী বসিয়া আছে,--আমি তাহাকে চিনি। সে ভাহাপাভার সরস্বতী বৈষ্ণবী। আমার প্রাম্পান্থ-সারে কামুনগোই হরনারায়ণ রায় তাহাকে গোয়েন্দা করিয়া পাটনায় পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাও সহর,—বোধ হয় পাটনা। এ সহর আমি কখনও দেখি নাই। সরস্বতীর পার্যে একটি পরমা স্ক্রনী যুবতী বসিয়া আছে। তাহার রূপ এত যে, বস্ত্র-অলকারের অভাবে গৈরিক বসনে তাহাকে অধিকতর স্ক্রনী দেখাইতেছে।"

"নদীতীরে একথানা নৌকা লাগিল। সেথানা গহনার
নৌকা। কারণ, অনেক লোক মালপত্র লইয়া নামিল। আমিও
তাহার মধ্যে ছিলাম। সরস্বতী আমাকে দেখিয়া উঠিয়া
আদিল, কিন্তু আমি তাহার সহিত কথা কহিব কি,—মেয়েটির
রপ দেখিয়া আমার মাথা ঘূরিয়া গেল। আমি তাহাদের সহিত
সহরে চলিলাম। প্রকাও চৌক,—অনেক দোকান-পদার।
একটা বেণিয়ার দোকানের সমুথে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিদিয়া
আহেন। আমি তাহাকে চিনি। তিনি ভাহাপাড়ার হরিনারায়ণ বিভালরার। এই লোকটাকে সরাইতে পারিলে একশ
থান মোহর বকশিশ পাইব। আর যদি কাবার করিতে পারি

—" কক্ষ মধ্যে শব্দ হইল, "অয়ি, য়থাছানে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"
সঁহসা কক্ষের ধুম দূর হইয়া গেল,—তামকুত্তের অয়ি নিবিয়া
গেল। ছিতীয়বার শব্দ হইল, "নবীন, তুমি ঘুমাও।" নবীন শাদ
ধেখানে বসিয়া ছিল, সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দে যথন জাগিয়া উঠিল, তথন মৃক্ত বাতায়ন-পথে স্থাবশ্ম 
আসিয়া তাহাকে স্পূৰ্ণ করিয়াছে । চারিদিক অন্তমন্ধান করিয়া
সে ত্রিশূলধারী নরকন্ধাল, বিষধর সর্প অথবা তাত্রকুগু কিছুই
দেখিতে পাইল না। নবীন দাস উন্ধানে কক্ষত্যাগ করিয়া
প্রায়ন করিল।

### সপ্তচথারিংশ পরিচেছদ

### প্রেমানন্দের আবির্ভাব

ভন্মরাশি ষেমন প্রজ্ঞলিত হুতাশনকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মলিন বদনও তেমনই রূপদীর রূপ লুকাইতে পারে না। রমণী-রূপ বছবিধ। কবিকুল ভাহার মধ্যে স্লিগ্ধ ও তীব্র রূপের বর্ণনাই করিয়া থাকেন। মণিয়ার রূপ তাঁত্র। যে মাফুষের মনে বল নাই, তাহার চরু এ রূপে ঝলসিয়া যায়। বিভালভার-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পরিবর্তনে সে রূপ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল: দামান্ত গৈরিক বদনের এমন কি শক্তি আছে যে, দে জলম্ভ রূপ-শৈথা আছেল করিয়ারাথে ৷ মণিয়া যথন পথে চলিত, তথন পথের লোক আশ্চর্যা হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। ভাষার মাতা হঃথ করিত যে, কন্সা এমন রূপের মর্য্যাদা বুঝিল ন।,—সময় থাকিতে কিছু উপাৰ্জন করিয়া লইল না। তাহার ভক্তবুন তাহার এই পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ অভান্ত হইয়া গিয়াছিল। মণিয়া যথন মজুরা করিতে ঘাইত, তথন সে রীতিমত পেশোয়াজ ও ওডনা চডাইয়া যাইড; কিন্তু অপর সময়ে সে হিন্দু-সন্মাসিনী সাজিয়া থাকিত। ইদানীং সে আয় সমস্ত দিনই সরস্বতীর সঙ্গে-দকে খুরিত। তাহার এক ভয় ছিল, পাছে মজুরা করিভে যাইবার সময় সরস্বতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

একদিন অপরাত্ত্বে সে সরম্বতীর সহিত চৌক দিয়া যাইতে-ছিল। একটা দোকানের স্মুথে একজন লোককে দেখিয়া সরস্বতী দূরে দাঁড়াইয়া গেল; এবং মণিয়াকে কহিল, "বহিন, তুমি মরে যাও; আমি এখন যাইতে পারিব না।" মণিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাদা না করিয়া চলিয়া গেল। সরম্বতী ্সেই দোকানের পার্থে দাঁডাইয়। রহিল। কিয়ৎকণ পরে অসীম ও হরিনারায়ণ দোকান হইতে বাহির হইলেন। তথন সরস্বতী অন্তরাল হইতে আসিয়া একজনকে জিজাসা করিল, "এ লোকানটা কাহার ?" সে ব্যক্তি কহিল, "মনোহর সাহা বণিয়ার। সাহাজী সহরে থুব মণ্ছর লোক,—তুমি কি নৃত্য আসিয়াছ ?" সরস্বতী তাহার কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া, পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল; এবং দূরে থাকিয়া অসীমের অভুসরণ করিল। কিন্তু অসীম ও হরিনারায়ণকে ছাউনীর পথে অগ্রসর হইতে ∗দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে-আসিতে পথে তাহার সহিত এক মুদলমানের সাক্ষাৎ হইল। মুদলমান তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেথিয়া, সরস্বতী দাঁড়াইয়া গ্রন তাহার মুথথানা পরিচিত বোধ হইলেও, দরস্বতী কিছুতেই ভাহাকে চিনিতে পারিল না। ভাহার কিংবর্ত্তব্যবিষ্ট ভাব (प्रविश्रा भूमतभान शामिशा कहिल, "विवि, जालाम, भूरे वाजला ভাশ হইতে আয়েলাম, এ ভাশের কথা ত বুঝতি পারি নে 🕫 তাহার কঠম্বর ভনিয়া দরম্বতী হাসিয়া কহিল, "ওমা, নবীন नामा वृद्धि । এ आवां व कि उ॰ १ मूमनमान शिम्रा छैति :

· वदः कहिल, "তবে প্রথমটা চিনিতে পার নাই ! সরস্থা দিদি ! এবারে একবারে একশ' থান মোহর বকশিশ। তোমার সঙ্গে जारभक्क मन्भर्क अथीर निष्ठी, क्रक तनदाम आद वनिव ना। কোন গতিকে বুড়াকে কাশী কি বুন্দাবন পার করিতে পারিলেই হয়।" সরস্বতী তাহার উৎসাহে উৎসাহিত না হইয়া কহিল, "মামলাটা যত সোজা মনে করিয়াছ নবীন দাদা, তভটা সোজা নহে। ছোটরায় আর বামুনঠাকুর কয়দিন ধরিয়া কি কানাঘ্য। করিতেছে, আমি কিছুই সম্বাইতে পারিতেছি নাঃ তুমি আসিয়াছ, ভাৰই ইইয়াছে। কিন্তু তুমি থাকিবে কোথায় ? যে পোষাকে আসিয়াছ.—আমানের আঞ্ডায় ত জায়গা পাইবে না।" "তাহার জন্ম চিন্তা করিও না। তলদীর ক্রী, জপের মালা, এবং নামাবলী সঙ্গেই আছে: ভতরাং খাঁ সাহেবের প্রেমানন্দ বাৰাজী সাজিতে বিলম্ব হইবে না।" এই সময়ে সরম্বতীকে পশ্চাং হইতে কে ডাকিল, "কি বহিন, এখনও এইখানেই আছ ?" সরম্বতী বিশ্বিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার পশ্চাতেই মণিয়া দাডাইয়া আছে। তাহাপেক্ষা সহপ্ৰগুণ অধিক বিশায় নবীনচন্দ্ৰকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে বিশাৰ্মবিক্ষারিত নেতে মণিয়ার দিকে চাহিয়া ছিল। সরম্বতী তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রন্ধা হইল, এবং অকুট খবে কহিল, "আ মর মিনদে, মেয়েটাকে যেন হা করিয়া গিলিতেছে,—একটু नक्काও করে না ?" নবীন বছ কটে আত্ম-সম্বরণ করিল। মণিয়া ভাহার রকম দেখিয়া এখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সে জিজাসা করিল, "বহিন, বাঁ সাহেব

বুঝি তোমার দেশের লোক 🚰 সরস্বতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া कहिल, "वहिन, ও आंभोरमंत्र रम्पात वह्रत्रशी,-- छु'भग्ना रतास-গারের চেষ্টায় পাটনায় আসিয়াছে। ও মুসলমান নয় হিন্দু, উঠার নাম নবীন।" নবীন নিজের নাম শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মণিয়াও ঈষং হাসিল স্বতরাং নবীন কুতকুতার্থ হইয়া গেল। নিজের রূপ-পরিবর্ত্তনে কুতিত্ব দেখাই-বার জন্ম নবীন ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল, "বিবি, আমি এই এক লহমা ঐ গাছটার আডাল হইতে আসিতেছি.—তোমরা এইখানেই দাঁড়াও।" সরস্বতী ও মণিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবীন একটা বুহদাকার ডিস্তিড়ী-গাছের অস্তরালে গিয়া, মুহূর্ত্বমধ্যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাজিয়া আসিল। সে ফিরিয়া चानितन मत्रच ही जिल्लामा कतिन, "नवीन माना, পরচুলা चात কাপডগুলা কি করিলে ?" নবীন একটা গৈরিক-রঞ্জিত বস্তের ঝুলি দেখাইয়া কহিল, "এই যে, ইহার মধ্যে।" এই বলিয়। সে একবার প্রশংসা আকর্ষণ করিবার জন্ম মণিয়ার দিকে চাহিল । মণিয়া তাহা ব্রিতে পারিল: এবং একমুখ হাসিয়া কঞি "বা:। তোফা!" নবীন ভাবিল, বিষ্ণুত আসিয়া গ্ৰুপ্টে তাহাকে সশরীরে বৈকুঠে লইয়া গেল।

সরস্থতী ও মৃণিয়ার সহিত নবীন আথড়ায় চলিল। পথে 
যাইতে-যাইতে নবীন মণিয়ার প্রতি বেরপ লোলুপ দৃষ্টিপাত
করিতেছিল, ভাহা হইতে বুদ্ধিমতী মণিয়ার বুঝিতে বিলম্ব হইল
না যে, ইহারই মধ্যে নবীন দাস ভাহার অন্থগত দাসামুদাস

হইয়া পড়িয়াছে। যাইতে যাইতে মণিয়া জিজাসা করিল, "বছরূপী-সাহেব, তুমি কাল কি সাজিবে ?" প্রশ্ন শুনিয়া নবীন বিষম সমস্তায় পড়িল। সরস্থতী ভাহাকে বাঁচাইবার জন্ত বছরূপী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল মাত্র; কিন্তু সে ত সত্য-সত্যই বছরূপী নহে; স্বতরাং রূপ-পরিবর্ত্তনে ভাহার অভ্যাস নাই। প্রায় অর্দ্ধাপ্ত পরে নবীন একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইল। সেকহিল, "বিবি ফ্রাহেব যাহা বলিবেন, ভাহাই সাজিব।" মণিয়া কহিল, "কাল বাঙ্গালী রাজা সাজিও।" নবীন চরিতার্থ ইইয়া বলিল, "যো হকুম।" আথড়ার দরজায় আসিয়া মণিয়া, সরস্বতী ও নবীনের নিকট বিদায় লইল। তথন সরস্বতী ভাহার হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে; এবং সেও সরস্বতীর নিকট হইতে দ্রে যাইতে চাহে; কারণ, সরস্বতী অন্তর্রালে নবীনের নিকট সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক, এবং মণিয়ারও একটা বড় মজলিসে মজুরা ছিল।

আথড়া ছাড়িয়া মণিয়া উদ্ধখাসে ছুটিল; পথে যাইতে যাইতে তাহার অদুট্রক্রমে একথানা একা মিলিয়া গেল। সে একায় চড়িয়া বসিল, এবং চালককে ক্রতবেগে চালাইতে আদেশকরিল। একা যথন তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তথন সে দেখিতে পাইল, হরিনারায়ণ পদত্রকে গৃহে ফিরিভেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মণিয়া একা থামাইয়া নামিল। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, মা?" মণিয়া কহিল, "বাণজান, সংবাদ আছে; তবে জক্তরী কি না তাহা বলিতে পারি না।

সর্বভীর দেশের এক দোন্ত আসিয়াছে, তাহার নাম নবীন,—
সেবছরণী।" "নবীন, বছরণী। লোকটা দেখিতে কেমন ?"
মণিয়া যতদূর পারিল নবীনের রূপ বর্ণনা করিল। তাহা ভানিয়া
হরিনারায়ণ কহিলেন, "লোকটাকে একবার দেখাইতে পার ?"
"তাহার জন্ম চিন্তা কি ? বোধ হয় আমি যাহা বলিব সে
তাহাই করিবে।" হরিনারায়ণ উত্তর ভনিয়া হাসিলেন; এবং
কহিলেন, "প্রভাতে ও সন্ধায় আমাকে মনোহর সাহার দোকানে
পাইবে।"

# অফ্টচন্থারিংশ পরিচেছদ নব-নবীন-মিলন

ুনবীন দাস নিশ্চিন্ত মনে শীতল প্রভাত-সমীরণের সহিত তামাকু-সেবন করিতেছিল। সেই সময়ে আখড়ার সমুখ দিয়া একজন পুরুষ চলিয়া বাইতেছিল। লোকটাকে দেখিয়া নহীনের মনে হইল যে, সে বাঙ্গালী। নবীন প্রথমে মনে করিল যে, বাঙ্গালীই হউক, আর বিহারীই হউক, সে কথায় তাহার প্রোজন কি? তাহার পরে আবার কি ভাবিয়া জিজ্ঞানা করিল, "বলি ওহে, তুমি কি বাঙ্গালী নাকি?" সে ব্যক্তিবালালী; স্থতরাং প্রশ্ন শুনিয়া করিল, এবং আথড়ার দাওয়ায় উঠিয়া, নবীনকে জিজ্ঞান করিল, "আপনি কতদিন এখানে

আদিয়াছেন ?" নবীন তাহাকে বদিতে বলিয়া কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায়। তোমরা—আপনারা ?" "আমরা নাপিত, নিবাদ পৌড়। একজন আমীরের সহিত চাকরী লইয়া এদেশে আদিয়াছিলাম।" "বটে—বটে, আমরাও পরামাণিক, তামাক ইচ্ছা হইবে কি ?"

আগন্তক হঁকা লইষা দাধ্যায় বসিয়া গেল। এ-কথা দে-কথার পর নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কাছে চাকরী কর বন্ধু?" আগন্তক হংথিত হইয়া কহিল, "চাকরী আর করি কই বন্ধু! উপস্থিত সেটি গিয়াছে।" "কোথায় চাকরী করিতে ?" "একজন কায়স্থ রাজা,—ন্তন বাদ্শাহের দোস্ত,— বড় আমীর লোক। আমার বরাতের দোষেই চাকরীটা গেল।"

নবীন দাস বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিন। চাকরী যে কেন গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে আগস্তুকের আত্মাভিমানে আঘাত করিল না; বরঞ্চ কথাটা ফিরাইবার ক্ষল্ল সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমীরের নামটা কি ?" আগস্তুক কহিল, "রাজা অসীম রায়।" কিছুমাত ওৎস্কা প্রকাশ না করিয়া, নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্বদেশের লোক বৃদ্ধি ?" আগস্তুক কহিল, "না দাদা, নৃত্ন মুরশিদাবাদ সহরের লোক। বয়স কম, পয়সারও দরদ নাই। দিব্য আরামে ছিলাম,—বিলক্ষণ হু'টাকা উপরি পাওনা ছিল। অসুইদোকে সব গেল দাদা, সব গেল।"

এই সময় নৰীন হঁকাটা লইল। নবীন কিছু কহিল না, ভবু একটা দীৰ্ঘনিংখাস পৰিতাাগ

কয় না !"

कतिन। आंत्रहरू तनिष्ठ मात्रिन, "मनित्वत आगात मिन्धाना চিল বেন দরিয়া: - বরাত দাদা, বরাত। মেয়েমারুষের জন্ম ছনিয়াটা ছারেথারে গেল।" নবীনচক্র দিতীয়বার নীর্ঘনিঃস্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকাটা আগস্কুকের হত্তে প্রদান করিল। কলিকার তামাকু শেষ হইয়া আসিয়াছিল: স্বতরাং আগন্তক একটা টান দিয়াই কাশিয়া উঠিল। নবীন দেই অবসরে হু কাটা আত্মসাৎ করিয়া, নিজে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কাশি সামলাইয়া আগন্তক বলিতে লাগিল, "দাদা রে, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে **८गरलरे,** এইরপ इरेश थारक। এই সহরে ौ चूवछूत्र বাঈলী আছে,—তাহার নাম মণিয়া। এই উঠ্ বয়স,— চেলারাথানাও জমকালো, গলাটা বুলবুলের মত,- হাসিটা এস্রাজ্বে আওয়াজের মত। আমি দাদা গরীবের ছেলে.-বডলোকের জ্বতা বহিতে আদিয়া, তু'দিন সোণার মুখনলে অম্বরী ভামাক টানিয়া, মনিব বাহির হইয়া গেলে মথমলের ম্মনদে বসিয়া, মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল। মেয়েমার জার সহিত মনিবের গলায় গলায় ভাব !"

এতক্ষণে নবীন দাস বিচলিত হইল। সে জিজ্ঞানা করিল,
"বটে! মেফেনাছ্হটার বুঝি তখন ভোমার উপর টান ?"
. "আবে রামচন্দ্র! সে তেমন চিড়িয়াই না। বন্ধু, পাটনা
সহরের মণিয়া বাঈ যেন লোটন পায়রা,—যতটা দম পায়,
ততটা যুরপাক ধায়। পয়সা ভিন্ন সে ভাল করিয়া কথাই

"তবে कि इहेन ?"

"বেকুবের যাহা হইয়া থাকে! একদিন মনিবের শালদোশালা চড়াইয়া, নকল রাজা সাজিয়া বাজারটা যাচাই করিতে
গোলাম; কিন্তু দে বাজারে মেকী চলা ভার! কত আসল
রাজা দে নিত্য কিনিয়া বেচিতেছে,—নকল রাজা চিনিতে
তাহার বাজাইতেও হইল না। বরাত, বন্ধু, বরাত। নেশাটা
ভালরকম জমিয়া গিয়াছিল; হতরাং মনিব আসিয়া যথন ধরিয়া
ফেলিল, তখন পলাইবার উপায় পর্যান্ত রহিল না। ফলে
চাকরীটি পর্যান্ত গেল।"

নবীন দাস একটি দীর্ঘনি:শাস ত্যাগ করিয়া উঠিল; এবং কলিকার তত্ম ঢালিয়া কেলিয়া, পুনরায় তামাকু সান্ধিতে উত্থত হইল। তাহা দেখিয়া আগন্তক ব্যস্ত হইয়া কলিকাটা লইয়া তামাকু সান্ধিতে আরম্ভ করিল। নবীন প্রীত হইয়া জিঞ্জাসা করিল, "তোমার নামটি কি দাদা ?"

আগান্তক কহিল, "নবকুষ্ণ।" <sup>1</sup>

"বাইজীটির নাম কি বলিলে ভাই ?"

"মণিয়া বাঈ।"

"সে এ সহরে কোথায় থাকে ?''

''সহরের মধ্যেই।''

এই সময়ে নবকৃষ্ণের ভামাকু সাজা শেষ ২ইল; কিন্তু দে পূর্বেই নবীনের ভামাকু-সেবন-পদ্ধতি জানিতে পারিয়াছিল; স্তরাং সে কলিকাটি নবীনের হত্তে না দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধুনপান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নবীন মনে-মনে 
আয়-বিশুর বিরক্ত হইল; কিছু নবক্তফকে চটাইবার ভয়ে কিছু
বলিতে ভরসা করিল না। কলিকার তামাকু যথন প্রায় শেষ

ইয়-হয় হইয়াছে, তখন নবক্তফ কলিকাটি নবীনের হস্তে সমর্পণ
করিয়া উঠিল। নবীন শিক্তাসা করিল, "এখন চলিলে
কোথায় দু"

"চাকরীর চেষ্টায়।"

নবীন ব্যক্ত হইয়া উঠিয়া পাড়াইল ; এবং জিজাসা করিল, "বন্ধু, ওবেলায় দর্শনটা পাওয়া যাইবে ত গু"

নবরুষ্ণ কহিল,—"থাইবে, অবশ্য ষাইবে। আমি নিজেই আসিব।" নবরুষ্ণ চলিয়া গেলে, নবীন সরস্বতীর সন্ধানে আখড়ার দিকে গেল; এবং তাহাকে গৃহকর্ষে ব্যাপ্ত দেখিয়া, পুনরায় দাওয়ায় আসিয়া, তায়াকু সাজিতে বিদিল। এই সময়ে য়ণিয়া আসিয়া আগড়ার ছয়ারে দাঁড়াইল; এবং নবীনকে দেখিয়া দ্বীমা কহিল, "কি ভাই সাহেব, শহরে বাহির হও নাই ?" হাসি দেখিয়া নবীনের হৃদয় যে দীর্ঘ শ্রু দিয়াভিল, সন্বোধন শুনিয়া অর্জপথে তাহা অন্তিত ইইয়া গেল। নবীন দীর্ঘকাল প্রেমের ব্যবসা করিয়া আসিয়াছে; স্কৃতরাং একেবারে আশা ত্যাগ করিল না। সে অয়ানবদনে ভাতৃসংখাধন হলম করিয়া কহিল, "বিবিসাহেব, আমাদের মুর্শিদাবাদ শহরের বছয়পীরা সন্ধার সময়ে বাহির হয়। তোমাদের পাটনা শহরের নিয়ম কি ?"

মণিয়া কহিল, "ভাই সাহেব, বছরূপীদের নিয়ম কি ভাহা ত বলিতে পারি না; ভাহারা যখন বছরূপী সাজিয়া আসে, তখনই দেখিতে পাই। ঘরে ত কাহাকেও দেখি নাই। কোন-কোন দিন মেলাতে যেন স্কালেও বছরূপী দেখিয়াছি।"

"ভাল কথা, আজ বিকালে সাজিয়া বাহির হইব। বিবি-সাহেব, কোধায়-কোথায় যাইব, আমি ত শহরের পথ চিনি না ! ভোমার যদি অবদর থাকে, তাহা হইলে আমাকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে ত 

"

মণিয়া হাসিয়া বলিল, "কেন পারিব না!" মণিয়ার সঙ্গ-লাভের সম্মতি পাইয়া, নরস্কার-কুলশেথর নবীন তংক্ষণাং স্পারীরে বৈকুঠে চলিয়া গেল; তাহার দেহখানা মাত্র পাটনা শহরের আধিড়ায় পড়িয়া বহিল।

বহুক্ষণ পরে আয়ুসম্বরণ করিয়া দে জিজ্ঞাদা করিল, "বিবি, কোথায়-কোথায় যাইব বলিলে না ?"

মণিয়া কহিল, "শহরের আমীর-ওমরাহ—কাহারও নাম ভানিয়াছ কি? পথে-পথে ঘুরিলে উপার্জন অধিক হয় না; তুই দণ্ড পথে না ঘ্রিয়া, যদি একদণ্ড আমীরদের ঘরে-ঘরে ফির, তাহা হইলে রোজগার বিগুণ হইবে।"

নবীন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমীর ওমরাহ ও কাহাকেও চিনি না। তবে তনিয়াছি যে, এই সহরে এক বিধ্যাত বাঈজী আছে,—সকল আমীর-ওমরাহ ন। কি তাহার জুতা বহিন্না চলে।" "বটে! এমন বাঈজী কে?" "মণিয়া বাঈ।" মণিয়া গভীর হইচা গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে কৃষ্টিল,
"নাম শুনিয়াছি বটে, তবে দেখি নাই।" নবীন উৎস্ক ইইয়া
জিজ্ঞানা করিল, "তাহার ঠিকানা জান ?" "ঠিকানা জানিতে
কতক্ষণ লাগিবে? আমি এখনই জানিয়া আদিতেছি।"
"বিবিসাহেব, তবে চল আজ স্ক্ল্যাবেলায় মণিয়া বাঈয়ের ঘরে
মাওয়া যাক। যদি অদৃষ্টে রোজগার থাকে, তাহা হইলে সেইখানেই ছ্ই-চারিটা আমীর মিলিয়া হাইবে।" মণিয়া বছ কটে
আঅস্থরণ করিয়া, আখড়ার হ্য়ার হইতে চলিয়া গেল;
সরস্বভীর সহিত আর সাকাৎ করিল না।

# **ঁউনচত্বা**রিংশ পরিচেছদ

#### প্রত্যাবর্তনের পথে

"তবে সেই ভাল, আমাদের বোধ হয় ছই এক দিনের মধ্যেই ছাউনি উঠাইয়া এলাহাবাদে যাইতে হইবে। বাদ্শাং শ্বয়ং এই পত্রথানা লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সহিত দেওয়ানের যে সম্পর্ক তাহাতে পত্রে কোন কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। দেওয়ানের দরবারে আরজি পেশ করিতে হইলে বছ অর্থের প্রয়োজন; অত টাকা কোথায় শাইব, কাকা গু" "আমি কি তোমার নিকট অর্থ চাহিয়াছি বাপু ? যদি তোমার সম্পত্তি

তোমাকে কথনও ফিরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিবার বহু অবসর পাইবে। ভাল কথা! মণিয়ার সহিত কি তোমার সম্প্রতি সাক্ষাং হইয়াছে?" "না।" "নবীন নাপিত পাটনায় আদিয়া পহুঁছিয়াছে। কেন আসিয়াছে ভাহা বলিতে পারি না তবে সংবাদটা আমাদিগের পক্ষে শুভ নহে।" "এই বাদশাহী ছাউনীর মধ্যে নবীন আর আমার কি করিবে? আপনারা ত চলিয়া যাইতেছেন স্তরাং ভয়ের কোন কারণই নাই।" "দেখ বাপু, নবীনচন্দ্র নরস্কার কি জন্ত পাটনায় আসিঘাছে, তাহা যতক্ষণ জানিতে না পারিতেছি ততক্ষণ হরিনারায়ণ শার্মা পাটনা শহরের বাহিরে পদার্পণ করিতেছেন না।"

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অসীম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; ভূপেন্দ্র তাষুর হ্যারে দাঁড়াইয়াছিল। সেও আসিয়া প্রণাম করিলেন। হরিনারায়ণ বস্ত্রাবাস পরিত্যাগ করিলেন। সেদিন নগরোপকঠে ভীষণ জনতা। দলে দলে নর-নারী পথ ধরিয়া চলিয়াছে, হরিনারায়ণ ধীরে ধীরে চৌকের দিকে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। তিনি পশ্চাৎ কিরিয়া দেখিলেন আপাদ মন্তক গৈরিক্বসন্মতিতা এক রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তিনি পথের ধারে সরিয়া গেলেন, রমণী বালল "বাপজান, আমি মণিয়া। আমার সঙ্গে আহ্ন।" হরিনারায়ণ পথ ছাড়িয়া মণিয়ার পশ্চাতে ধায়া ক্ষেত্রের মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। দুরে ক্লেত্রের মধ্যে একটা কবর ছিল, ভাহার চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা, মণিয়া সেই কবরস্তানের প্রস্থা আদিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গুলীনিদেশ মত হরিনারায়ণ দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড জীর্ণ সমাধির অন্তরালে বসিয়া তই জন মাক্রম বাঙ্গালায় কথা কহিতেছে। হরিনারায়ণ শুনিলেন একজন বলিতেছে "নগদ একটি হাজার টাকা, ব্রিলে বন্ধ ?" "হাজার টাকা পাইলে আমি সব করিতে পারি:" "দেখ ভোমার মনিবের সঙ্গে মুরশিবাদ হইতে এক বুড়া বামুণ আসিয়াছে তাহার নাম হরিনারায়ণ বিভালন্ধার, তাহাকে চেন কি ?" "বিলক্ষণ চিনি।" "সেই বামণকে যদি পার করিতে পার তাহ। হইলে এখনই নগদ হাজার টাকা।" "দাদা বডাত মন্দ লোক নয়, ভবে তাহাকে পার করিতে চাও কেন?" "কে ভাল কে মৰু লোক, বুঝিলে ভায়া দে কথা বলা বড়ই কঠিন: বিশেষতঃ বড় লোকের সম্পর্কে। বুড়া হয়ত ভাললোক কিন্তু তাহার একটি বিধবা মেয়ে আছে জান কি ? তাহার সহিত, বুঝিলে কি না, তোমার মনিবের—ব্ঝিতে পারিভার ত ? বুড়া সমাজের ভবে দেশ ছাড়িয়া প্লাইয়া আসিয়াছে । কছ মেয়েটা এখনও, ব্ঝিলে কিনা, তোমার মনিবকে—বুঝিতে পারিয়াছ ত? দেখ ভায়া ভোমার মনিবও যে আমার মনিবও ্বে। আমি তোমার মনিবের বড় ভাইয়ের থাস নফর: তাঁহারই হকুমে বুড়া বামুনকে আর তাহার মেয়েটাকে ছোট কর্তার সঙ্গ ছাড়াইতে আসিয়াছি। দেখ, যদি কোন গভিকে

এই বৃদ্ধীছাড়া মেয়েটাকে আর বৃড়াটাকে কাবু করিতে পার তাহাইইলে নগদ একটি হাজার টাকার তোড়া তোমার ত্যারে পঁত্ছাইয়া দিয়া আদিব।" "বৃড়াকে কেমন করিয়া পার করিব ?" "দে কথা ভূমি ব্রা। পার করার অনেক উপায় আছে—ছালায় ভরিয়া থেয়ার নৌকায় গন্ধার পরপারেও রাথিয়া আদা যায় আবার এক ঘায়ে বৈতরণী পার করিয়াও দেওয়া যায়।" "বৈতরণী পার করাই স্থবিধা কারণ মড়ায় কথা কহে না।" "তবে তৃমি ভার লইবে ?" "হাজার টাকা অনেক টাকা দাদা। এখন হইতে চেটায় রহিলায়।"

মণিয়া ইসারা করিয়া হরিনারায়ণকে ডাকিল, হরিনারায়ণ প্রাচীরের অন্তরাল ছাড়িয়া দূরে সরিয়া আসিলে মণিয়া বলিল "বাপ্জান, এখন হইতে আমার কথা শুনিয়া চলিতে হইবে, আপনার সঙ্গে তিন চারিজন লোক দিতেছি। পাটনা সহরে নবকৃষ্ণ খানসামা মুঠা মুঠা সোণা ছড়াইয়া যাহা না করিতে পারিবে, আপনার আশীর্কাদে আমার মুখের কথায় ভাহা ইইবে।" মণিয়া হরিনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সহরে ফিরিল এবং তিন চারিজন লোক জাহার সঙ্গে দিয়া হরিনারায়ণকে মনোহর সাহার দোকানে পাঠাইয়া দিল। সে হরিনারায়ণকে বলিয়া দিল ধে সে নিজে ভাহার বাড়ীতে সংবাদ দিয়া আসিবে।

## পঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ

#### জিন

"কাদ কেন ?" স্থাপনি উত্তর না দিয়া ঘন খন বস্ত্রের কোণ দিয়া চোথ মৃছিতে আরম্ভ করিল, বধু জিজ্ঞাসা করিল "সকাল বেলায় ভধু ভধু কাঁদিতে বদিলে কেন ?" ফদর্শন চক্ষু মৃছিয়া বলিল, "বড় বউ—একে তুমি—তাহার উপর তম্বা—" আমণ সত্যস্তাই কাঁদিয়া আকুল হইল। তখন ব্ৰাহ্মণী নিজে অন্ত ধরিলেন, তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, চুণ্করিবে কি ?" আহ্মণ চকুমুছিয়া বলিল, "হঁ।" "তবে চুপ কর।" আলেণের জন্দন সভ্যসভাই থামিল। ব্রাহ্মণী জানিল যে তিনটি তমুরা, ছইটি পাথোয়াজ ও একটি স্বরবাহার ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া ব্রান্ধণের শোক উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধিমতী ব্রান্ধণী কহিল, "তার জন্ম ভাবনা কেন্ পাটনা সহরে তোমার ভ ৰঙ বন্ধবান্ধব বহিয়াছে, তাহাদের একজনের কাছে রাখিয়া বাওনা কেন ?" তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে বলিয়া উঠিল "ঠিক বলিয়াচ ৰান্ধণী, এ পাটনা সহরে আমাকে চিনিয়াছে তিনজন, তুনি, **নুতন বাদশাহ আর মণিয়া বাঈ**।"

বাদ্দণ তথনই তমুরা আর পাথোয়াদগুলি লইয়া বাহির হয় দেখিয়া বধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেলায় যাইতেছ খাইয়া যাওনা কেন?" স্থদৰ্শন বলিল "না না তাহা হইলে বিলয় হইয়া কাইবে, আমি ফিরিয়া আসিয়াই আহার করিব।"

বাড়ী ছাড়িয়া স্থদর্শন একমনে শহরের দিকে চলিল, তাহার অজ্ঞাতদারে তাহার পদ্বয় তাহাকে মণিয়ার গৃহে লইয়া চলিল। মণিয়ার তথন গৃহে ছিল না, মণিয়ার মাতা স্থদর্শনকে দেখিয়াই চটিয়া গেল। স্থদর্শন যথন জিজ্ঞাসা করিল "মনিয়া কোথায় ও কথন আদিবে" তথন সে দকল কথাতেই বলিল "আমি জানিনা।" মতিয়া ঘরের হয়ার বন্ধ করিয়া দিল তাহা দেখিয়া স্থদর্শন তম্বা ও পাথোয়াজগুলি লইয়া অদ্বে এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে হই দও কাটিয়া গেল; কিন্তু মণিয়া আদিল না। আক্ষণ ক্ষণার য্রনায় অছির হইয়া পুনরায় মণিয়ার হয়ারে করাঘাত করিল।

পুনরায় ফদর্শনকে আনিতে দেখিয়াই বৃদ্ধা জলিয়। উঠিল এবং কহিল, "তুই কের আনিয়াছিস্ ?" ফ্দর্শন অভ্যন্ত আশ্চয়া হইয়া উত্তর দিতে ভ্লিয়া গেল। বৃদ্ধা তথন জন্ডবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিয়া, হয়ার বন্ধ করিয়া দিল; এবং বাহিরে দাড়াইয়া চীংকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার জন্মনে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গৃহের সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইল; এবং সকলেই একসঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে উত্তর দিল না। বৃদ্ধা জন্মনের মধ্যে ছই একবার "জিন-জিন" বলিয়া চীংকার করিতেছিল। তাহা হইতে হুই-একজন বৃদ্ধিমান্ প্রতিবেশী বৃষ্ধিল যে, জিন মতিয়া

বাদিকে ধরিতে আদিয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "জিন কোথায়?" বৃদ্ধা চীৎকার বন্ধ না করিয়াই, গৃহের করিয়া দেবাইয়া দিল। ছই-চারিজন সাহসী পুক্ষ সাহসে তর করিয়া হয়ার খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধ গৃহস্বামী ও একজন অপরিচিত পুক্ষ ইউভম্ব ইইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থদন্দকে দেখিয়া বৃদ্ধার চীৎকারের মাজা বাড়িল; এবং দে বলিল, "ঐ জিন, ঐ জিন।" তখন সকলে মিলিয়া স্থদন্দকে ধরিয়া বাধিয়া ফেলিল। স্থদন্দ এত আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, তাহার বাক্যক্তি হইল না। সহদ্য প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন ওকা ডাকিতে ভূটিল; একজন কান্ধী ডাকিতে গেল; এবং ছই-চারিজন দল বাধিয়া কৌজ-দারকে সংবাদ দিতে গেল। স্থদন্দনের তথ্বা ও পাখায়াজগুলি বৃদ্ধতাল পড়িয়া ছিল,—তাহা যে পাইল দেই উঠাইয়া লইয়া গেল।

ওঝা ও কাজী আদিবার পূর্বে ফৌজনার আদিয়া উপস্থিত
হইল; এবং কোন কথা না জিজ্ঞাদা করিয়াই, অনুপনিকে লইয়া
কোতোঘালীতে চলিয়া গেল। মণিয়া হথন বেশ প্রিওন
করিতে গৃহে আদিল, তথন মাতাকে দেখিতে না পাইয়া সে
বিশেষ আশুর্ঘামিতা হইল না। কারণ, তাহার মাতা মধ্যেমধ্যে না বলিয়া চলিয়া যাইত। কোমল-ফদ্যা প্রতিবেশিনীদিগের অস্থ্রহে তাহার সংবাদ জানিতে বিলম্ব হইল না।
তাহারা আদিয়া বলিয়া গেল ধে, জিন তাহার সন্ধানে
আদিয়াছিল; এবং তাহাকে না পাইয়া, তাহার মাতাকে

ধরিতে পিয়ছিল। পলীর সকলে মিলিয়া তাহার মাতাকে বাঁচাইয়াছে; এবং ফোজদার আসিয়া জিনকে লইয়া গিয়াছে। মণিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিল বে, হয় ত অসীম আসিয়াছিলেন; কিন্তু দে যথন শুনিল যে, জিন ভালগাছের মত লম্বা এবং কুফাবর্ণ, তথন ভাহার চিস্তা দূর হইল। সে প্রতিবেশিনীদিগকে বিদায় করিয়া কাফ্রী বালক সাজিল, এবং বুর্থায় আপাদ-মন্তক মতিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একজন প্রতিবেশী আসিয়া যথন অসীমকে সংবাদ দিল বে, হরিনারায়ণ বিভালকার এবং স্কর্দন তথনও গৃহে ফিরিয়া যান নাই, তথন তিনি অত্যন্ত ব্যন্ত। বাদশাহ আদেশ দিয়াছেন বে, লক্ষর প্রভাতে পাটনা ত্যাগ করিয়া কুচ করিবে। তিনি ভূপেক্রকে বিভালকার-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, যাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জলিয়া উঠিল,—রাত্রির প্রথম দণ্ড কাটিয়া গেল; কিন্তু ভূপেক্র তথনও ফিরিল না দেখিয়া, অসীম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্পুঠে বিভালকার-গৃহে যাত্রা করিলেন।

তিনি গিয়া দেখিলেন যে ভূপেক্রের নিকট হরিনারায়ণের দংবাদ পাইয়া হুর্গাচাকুরাণী ও বধ্ আখন্তা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তথনও কেহ আহার করেন নাই। অসীম বড় বধুর নিকট জানিলেন যে, স্থদর্শন সম্ভবতঃ তমুরা ও পাথোয়াজগুলি ক্ষেক্ষের্যা মণিয়ার গৃহে গিয়াছেন; এবং তাহা ভ্নিয়া ভূপেক্রেও সেই দিকে গিয়াছে। তিনি স্ত্রীনোকদিগকে আখাস দিয়া মণিয়ার

গৃহাতিমুখে চলিলেন। মণিয়ার গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, অসীম প্রতিবেশী দিগের নিকট জানিলেন থে, মণিয়ার পিতা ও মাতা কৌজদারীতে গিয়াছে। তাহা ওনিয়া তিনি সহর কোতোয়ালীতে চলিলেন।

ফৌজনার তাঁহার পরিচয় পাইয়া স্থলনকে ছাড়িয়া দিল।

## একপঞ্চাশত্তম পরিচেছদ

#### ত্রিবিক্রম

সদ্ধা হইয়া আসিল। পশ্চিমদিকে একথানা ক্ষুত্র নথ দেখা দিল। ভাহা দেখিতে দেখিতে সমন্ত গগন ছাইয়া কেলিল। তথন হরিনারায়ণ ভীত হইলেন। ছিপ জতবেগে চলিতে লাগিল। চারিদিক যথন অন্ধকার হইয়া আসিল, তথন অন্ধ্রন্থ বাতাস উঠিল। প্রশন্ত গদাবকে ক্ষুত্রহং বীচিম না দেখা দিল। হরিনারায়ণ দাঁড়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড় উঠিল, তোরা কোখায় যাইতেছিস্ ?" পশ্চাং হইতে মাঝি উত্তর করিল, "আর এক জোশ গেলেই পথ পাইব। যদি হাওয়া না উঠিত, তাহা হইলে একদণ্ডের মধ্যেই এক জোশ চলিয়া ঘাইতাম।" "হাওয়া যথন জ্মশং বাড়িয়া চলিয়াছে, তথন আর ছিপ চালাইয়া কান্ধ নাই; তুমি ভীরে লাগাও।"

"একটার জনে অনেক পাণর আছে,—হাওরার মূবে তীরে লাগান সহজ নহে।"

हितनाबायन जात किছू वनितन ना ; हिन भूक्वि हिनर লাগিল। সহসা বায়র বেগ বন্ধিত হইল। তাহার মুখে পড়িয়া ছিপ বিছাহেগে উভিয়া চলিল। হরিনারায়ণ বিশ্বিত হইয়া ্দেখিলেন, তখনও দাঁডীয়া বাহিতে ছাডে নাই। দেখিতে দেখিতে অম্বকার ঘনাইয়া আসিল। এবং বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বহুদুরে একটা আলো দেখা গেল। পশ্চাৎ হইতে মাঝি কহিল, "ঝড়ে নৌকা পড়িয়াছে; এখনই পাথরে লাগিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। ঠাকুর মহাশয় যদি একটু স্থির হইয়া বসেন. তাহা হইলে লোক গুলাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি।" হরিনারায়ণ कहिलान, "आभाव अन्न हिसा कवित ना। ट्यामंत त्नोका ত্বিলেও আমি মরিব না।" দেখিতে-দেখিতে আলোক নিকটে আসিল। হরিনারায়ণ দেখিলেন, একথানা অতি বৃহৎ বোঝাই নৌকা অড়ের মুখে পড়িয়া বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছে। ভাহার মাঝিরা ছুইটা নোম্বর ফেলিয়াছে; কিন্তু ভাহা বাধে নাই। ঝড়ের বেগে মাস্তলটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে : কিছু সেটা নৌকা ছাড়ে নাই। স্বতরাং তাহার ভারে নৌকা বিষম ংহলিয়া পড়িয়াছে: এবং প্রতি মুহর্তে জল উঠিতেছে। ছিপ্ निकटि व्यामित, दृश्य तोकांत्र माथि-मालांता नाकाहे। हिल উঠিল। ছিপের মাঝি জিজাসা করিল, "ভোমাদের চড়নদার नारे ?" তाहाता कहिन, "এक भागना ठीकूत चाहि; स्म

कथां करह नां, উঠেও ना।" "मে কোথায়।" "नोबार्ट्ड जाहा।"

ছিপ ফিরিল এবং মজ্জনোমুখ নৌকার লাগিল। সকলে দেখিল, এক নথ মূর্ত্তি নৌকার সমুখে থাানাসনে বসিয়া আছে। ছিপের মাঝি ডাকিল, "ঠাকুর!" উত্তর নাই। সে দিতায় বার ডাকিল, "বলি, ও ঠাকুর, নৌকা যে বানচাল হয়!" নথ় মূর্ত্তি উত্তর দিল না। তখন নৌকার মাঝি কহিল, "তুমি কাহাকে ডাকিডেছ! ও ঠাকুর একেবারে পাগল। আজ সাতদিন রাজমহল ছাড়িয়াছি। ইহার মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গণ্ড্য জল ছাড়া উহাকে কেহ কিছু থাইতে দেখি নাই।" ছিপের মাঝি ইন্সিত করিল; চারিজন ছিপের দাড়ী নগ় মূর্ত্তি ঠাইয়া ছিপে আনিল,—ছিপ ছাড়িয়া দিল। সহসা উত্ত জনলিখা অসিতবরণ গগন দীর্ণ করিল। তাহার আলোকে সকলে সভয়ে, স্বিশ্বেরে চাহিয়া দেখিল, একটা মহাকায় উমি আসিয়া নৌকা গ্রাস করিল। যথন দিওটাববার বিত্যাং ঝলকিল, তখন আর ডাহার চিহু মাঝও দেখা গেল না।

ছিপ ফিরিল; প্রবল বায়ুর বিক্লচ্চে অতি ধী বীরে
শিলাসক্ত্র জলপথ অতিক্রম করিয়া তীরের নিকটে আদিল।
সেই সময়ে আরু একটা প্রকাশু উর্মি ছিপ উঠাইয়া লইয়া তীরে
শুক্তৃমিতে নিক্ষেপ করিল। প্রচণ্ড আঘাতে স্থৃদ্চ তর্নী
শুক্তবিশ্ব হইয়া গেল। সকলেই অব্লবিশ্বর আঘাত পাইয়াছিল।
বিদ্যাতালোকে মাঝিরা দেখিল বে, কেইই মরে নাই। সহ্লা

হরিনারারণ ভনিতে পাইকেন, অন্ধলারে তাঁহার পার্থে কে বলিতেছে, "হাঁ দেখিলাম, এখন ফিরিয়া ঘাই। প্রভু, বিংশভি বংসর যাবং আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছি,—কখনও কণামাত্র অবহেলা করি নাই। আজি প্রথম অদৃষ্ট-চক্রের আবর্তনের বিক্লছে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" আবার বিছাৎ চমকিল। হরিনারায়ণ দেখিলেন, নগ্ন মূর্ত্তি চক্ষ্ মেলিয়াছে। অন্ধলারে তাহার কথা ভনিয়া মাঝিমালারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

নগ্ন মৃতি উঠিয়া পাঁড়াইল এবং হরিনারায়ণের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার সহিত আইস।" হরিনারায়ণ মন্ত্র্যক্ষায় তাহার সহিত চলিলেন। বিহাতের আলোকে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ছিপের মাঝি বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর মহাশয়, কোথায় য়ান ? আমার উপরে হকুম আছে, আপনাকে পাটনায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "তবে তুমিও আইস।" মাঝি যথন তাহাদের অক্সমণ করিতে উন্নত হইল, তথন সহসা একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্পা গর্জন করিয়া উঠিল। বিহাতের আলোকে হরিনারায়ণ দেখিতে পাইলেন, মাঝিমালারা ক্রতবেগে পলায়ন করিতেছে।

নগ্ন মূর্ব হরিনারায়ণের হস্ত ধারণ করিয়া ক্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে খন আক্ষকার, মুখলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। হরিনারায়ণের পরিধেয় দিক্ত হইয়া পিয়াছে; এবং তিনি কোনু পথে চলিতেছিলেন, তাহা কিছুই বৃক্তিতে

পারিভেছিলেন না। নগ্ন মৃর্ধি চির-পরিচিতের ভাষ দুরু পাদ-বিক্ষেপে অজ্ঞাত পথ অভিক্রম করিভেছিল। ক্রমে হরিনারায়ণের অঙ্গ অবশ হইরা আদিল,—তাঁহার পদখলন আরম্ভ হইল। নগ্নমৃত্তি ভাহা দেখিয়া থামিল। হরিনারায়ণের অবসর পদ্বয় দেহের ভার বহন করিতে পারিল না। তিনি পথের কর্দমের উপর বদিয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্ধী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ কভক্ষণ দেইভাবে বদিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। পরে যখন তাঁহার চেতনা দিরিল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তুই-ভিনজন লোক মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং আরপ্ত চারিজন লোক তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া একটা ভূলিতে স্থাপন করিভেছে। ভূলি চলিল; এবং ভিন চারি দপ্ত পরে এক গ্রামের মধ্যে একটি অট্টালিকার সমুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ধৌত পরিষ্কৃত ইইয়া বৃদ্ধ হরিনারায়ণ যথন তৃথকেননিত
"শ্বায় আশ্রে গ্রহণ করিলেন, তথন গৃহস্বামী আসিয়া তাঁহাকে
জানাইলেন যে, তাঁহার সন্ধী তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে
চাহে। সন্ধী আসিলে হরিনারায়ণ কিন্ত তাহাকে চিনিতে
পারিলেন না। তিনি গদাবকে ও নদীতীরে যে এর মূর্ত্তি
দেখিয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তাহা হইতে বিভিন্ন। ভল্ল বসন পরিহিত
সৌমা মূর্ত্তি দেখিয়া হরিনারায়ণ তাহাকেই ঝটিকাবিক্র গদাবকে
মক্ষনোর্শতরণীর আরোহী বলিয়া কোনমতেই স্থির করিতে
পারিলেন না; কিন্তু তথাপি তাহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া
বোধ হইল। আগন্তক তাহাকে এক দৃষ্টিতে চাহিতে দেখি

কহিল, "আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না ?" হরিনারামণ লক্জিত হইয়া কহিলেন, "চিনিতে পারিব না কেন। তবে মনে হইতেছে যেন আপনাকে পূর্বেক কোথায় দেখিয়াছি।" "আমাকে আর কোথায় দেখিবেন,—আমি বাঙ্গালী, নিবাস পূর্বেদেশে, এদেশে সম্প্রতি আসিয়াছি।"

সহসা হরিনারায়ণ শ্যা ত্যাগ করিছা উঠিলেন; এবং দে ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন করিয়া 'সম্প্রতি' কথাটা আর একজন ব্যবহার করিত, তুমি কি দে-ই?" হরিনারায়ণের ভাব দেখিয়া আগন্তক সম্ভূচিত হইয়া কহিল, "আপনি কাহার কথা বলিতেছেন ? একটা কথা উচ্চারণের ভাব কতলোকের এক রকম হইয়া থাকে।" হরিনারায়ণ উভয় হস্তে আগস্কুকের হস্তদন্ম ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিভেছ। আজু ত্রিশ বংশরের মধ্যে তোমার মত 'সম্প্রতি' উচ্চারণ শুনি নাই। এই ষাট বংসরের মধ্যে আর কেহ ত এই একটা কথা তেমন করিয়া উচ্চারণ করে নাই? বল, গোপন করিও না।—চেষ্টা করিলেও আমার নিকট গোপন ক্রিতে পারিবে না। আমি হরিনারায়ণ, নরনারায়ণ ভট্টাচার্যোর পুত্র। আশৈশব একগ্রামে বাস করিয়াছি, হৌবনে একত্র বিভাশিকা করিয়াছি, তুমি কি আমার নিকট আত্মগোপন করিতে পার ?—তুমি তিবিক্রম, তুমি আর কেহ নহ, তুমি নিশ্চয় তিবিক্রম।" আগস্তুক বৃত্তকে বাছপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিল, "হাঁ, আমি ত্রিবিক্রম।"

# দিপকাশত্রম পরিচেছদ

# মণিছৱণ

অন্ধন শন্তন করিয়াছেন, কিন্তু তথনও নিজিত হন নাই,
এমন সময়ে বহিলাঁরে কে সবলবেগে করাঘাত করিতে আরম্ভ
করিল। অনুদর্শন গৃহের ছ্যার খুলিয়া দেখিলেন, আগন্তক
একজন আহলী। আহলী তাঁহাকে কহিল, "আপনাকে বিশেষ
প্রয়োজনে একবার ছাউনিতে যাইতে হইবে। বাদশাহ
প্রভাতেই দিল্লী যাত্রা করিবেন; ফুতরাং এখন না গেলে
আপনার সহিত তাঁহার হয় ত সাকাৎ হইবে না। আমীরও
বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি আপনার দিলী-মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া
রাখিয়াছেন ; সাক্ষাতে সমন্ত কথা জানাইবেন।" ন্তন বাদশাহ
ফর্কথসিয়রের ফৌজে অসীম আমীর আখ্যায় পরিচিত ছিলেন।

স্থাপনি কোন আপতি না করিয়া, আহলীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। তথন ত্রিবাসা রজনীর বিতীয় বাম শেষ ্ট্রা আসিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, ননন্দা ও ভ্রান্তনায় শ্রনকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রদীপ লইয়া পূজার পরের সমূথে আসিয়া বুসিলেন। বাদশাহী ছাউনীতে তথন তৃতীয় প্রহরের নৌবৎ কাজিয়া উঠিল; এবং তাহা শেষ হইতে না হইতে, গৃহের ছ্যারে পুনরায় করাঘাত হইল। তাহা তানিয়া বধ্ বলিয়া উঠিলেন, এ তোর ভাই আসিবাছে। ভাই, ছ্যার পুলিয়া দিয়া আয়। "বাক করিয়া হুগাঁঠাকুরাণী কহিলেন, "পোড়ারমুণী, হনিয়ায় সকলেই কি আমার ভাই না কি ?" "জবে ভোর জন্ম ন্তন নাগর আদিয়াছে।" "দাড়া ভাই, কাহার নাগর আদিল, দেথিয়া আদি। পরিচিত গদার আওয়াজ না পাইলে, হুযার থুলিভেছি না।" হুগা প্রেণিপ লইয়া হুয়ারের পার্মে দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" উত্তর হইল "আমি।" "হুমি কে ?" "এই কি হুদর্শন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ?" "য়া, তুমি কোথা হইতে আদিতেছ ?" "আমি কৌজনারের লোক,— জক্ষরী থবর লইয়া আদিয়াছি; দীছ হুয়ার প্লিয়া দাও।" "বাড়ীর মালিক বাড়ীতে নাই; এখন ফিরিয়া যাও;—সকাজবেলায় আদিও।" "আমার সংবাদ অত্যন্ত জক্রী,—বিলম্ব করিলে চলিবে না; শীছ হুয়ার থুলিয়া দাও।" "বাড়ীতে পুক্ষ নাই; স্তরাং তুমি যেই হও, এখন হুয়ারের বাহিরে বিরাথ থাক;—বাড়ীর মালিক আদিলে হয়ার থুলিয়া দিব।"

হুৰ্গাঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া, ঠাকুর-দরের সমুথে বসিলেন;
এবং বধুকে জিজ্ঞানা করিলেন, "বৌ, দাদা বাড়ী না ফিরিলে,
কোনমতেই হুয়ার গুলিয়া দেওয়া উচিত নহে; কি বলিস্?"
বধু কহিলেন, "নে কথা আর বলিয়া! বাড়ীতে পুক্ষ নাই;
লোকের মধ্যে আমরা হুইটি জীলোক। দেশ নয়, দর নয়, যে
পাড়াপড়শী ডাকিয়া আনিব। এই ভূতীয় প্রহের রাতি, এইন
কি হুয়ার খুদিতে আছে?" ফৌজনারের লোক আরও হুইতিনবার দ্বারে করাঘাত করিল এবং উত্তর না পাইয়া বোধ হয়

চলিয়া গেল। কিষংকণ পরে বড়বব্ তুর্গাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞানা করিলেন, "ঠাকুরঝি!" তুর্গা কহিলেন, "কি ভাই !" "ভাঁহাকে যদি তুরার হইতে ধরিয়া লইয়া যায় !" "আমরা আর কি করিব ভাই! সকাল হইলে ছোট দাদাকে ধবর দিবল একবার আড়াল হইতে দেখিলে হয় না,—লোকটা ে কি না !" "কোধা হইতে দেখিবি !" "কেন, উপর হইতে " "প্রাচীরের উপরে উঠিয়া !" "কেন, দোষ কি !" "তুই উটি ল পারিবি !" "আমি ভাই মোটা মানুষ, উঠিব কেমন করিয়া ! ু ভুঠ।"

ক্ষরিনারাংণের গৃহের অদ্রে একজন পুরুষ ও একজন রমণী অপেকা করিতেছিল; তাহারাও দস্মাদলের সঙ্গে চলিল। কিমুদ্র গমন করিয়া, রমণী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি,

ध नवीन मामा, कृषि वन कि त्या! आधि धका त्यरं भावक-नां। विरम्भ विकृष्टे, ध कि आमात ताकृतम १ आमि स्मार्य-মাহ্য-এত তাল সামলান কি আমার কর্মণ কাজ হাসিল হইয়াছে,—দেশে ফিরিয়া চল। বড়কর্তার কাছে টাকাটা আলায় क्रिया, आयता मबिया माजारे। तक शरतत कथा,-कथन कि হয় বলা যায় না !-- আরু তুমি এখন পাটনায় বদিয়া কি করিবে ?" भूक्ष कहिन. "त्नाहार नवचडी मिनि. এত ट्रिंगरेया कथा कहिन না। ভোমার কল্যাণে নবীনচক্রের পার্টনা শহরে থাতির আছে। नवीनहत्त (पैश (जैश (लाक नर्सन। धरे माउँ। पिन पिति— সাতটা দিন। কোনমতে যদি এই সাতটা দিন কাটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে নবীনচক্র তোমার একেবারে কেনা পোলাম। তোমার বাজার করিয়া দিব : পালং শাকের ক্ষেত বানাইয়া দিব; লাউ কুমড়ার মাচা বাঁধিয়া দিব।" "বলি, তা ত দিবে। সাতদিন পাটনায় থাকিয়া তোমার হইবে কি ১" "একট পরকালের চর্চা করিব। অনেক কাল পরে মনের মত গুরু-পাইয়াছি: হাতছাড়া হইলে এ জন্মে হয় ত আর পাইব না। শুক বলিয়াছেন, এই সাতটা দিন।" সরস্থতী কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া, আপন মনে গরগর করিতে-করিতে 5लिल ।

আফ জ্বল থার বাগানে যথন নৌবতে ভৈরবী বাজিয় উঠিন তথন তুলি ছইখানি পাটনা শহর পরিত্যাগ করিয়া নগরোপকঠ দিয়া চলিতেছিল। পূর্বে দিক পরিফার ইইয়া আসিয়াছে দ যাহারা উপকঠ হইছে নগবে উপার্জন করিছে আনে, ভাহারা ভগন পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথে লোক দেখিয়া নবীন বাহকগণকে ক্রন্তগদে চলিতে আদেশ দিল; এবং সরস্বতীকে বছবধ্র ভূলির কাছে রাধিয়া, স্বয়ং হুনীঠাকুরাণীর ভূলির সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। এত প্রত্যুবে নগরোপকঠে একসদে ছইখানি ভূলি দেখিয়া, যাহারা তথন পথ চলিতেছিল, তাহারা আন্চর্য্য হইয়া গেল; কিন্তু সদ্দে অন্তথারী লোক ছিল দেখিয়া, কেহ কিছু বলিল না। পথের ধারে একখানা কুল গৃহের সম্মুখে বসিয়া এক রমণী মুব প্রকালন করিতেছিল। নির্জন পথে সহসা এত অধিক জনসমাগম দেখিয়া, সে ত্রতপদে ধরের ভিতরে পলাইল; নবীন বা সরস্বতী তাহাকে দেগিতে পাইল না। ভূলির পার্খে নৃবীন ও সরস্বতী যথন সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তথন সে তাহাদিগকে দেখিয়া শিহরিয়া উরিল। ভূলি ছইখানি অদুভ হইবার পুর্বের, সে গৃহস্বামিনীকে সঙ্গে লইয়া অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। সুর্য্যের উত্তাপ প্রথর হুই েছে
দেখিয়া, বাহকগণ পথের ধারে এক বৃক্ষতলে ডুলি নামাইল।
ডাহা দেখিয়া অন্থ্যরপ্রবাবিশীঘ্য একটা ঝোপের অন্তরালে
লুকাইল। বেলা যথন ছুই দও, তখন বাহকেরা ডুলি উঠাইল;
বাং ক্রুডপদে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তিন ক্রোশ
পথ চলিয়া, দিতীয় প্রহর বেলায় ডুলি একবানা বৃহং গ্রামের
দীমাক্তে অবস্থিত এক ধনীর উভানে প্রবেশ করিল। উভানের

মধ্যে বিভলের একটি ক্র গৃহে বন্দিনীব্যকে আবদ্ধ করিয়া, দহাগণ নবীন ও সরস্বতীকে বেইন করিয়া গাড়াইল। নবীন তাহাদিগকে ত্ইটি করিয়া হ্বর্গ মূলা দিল; তাহারা একেএকে সহরের দিকে কিরিল। তখন নবীন কোণা হইতে একটা
ভালা কলিকা এবং কিঞ্ছিৎ তামাকু সংগ্রহ করিয়া, গৃহের সম্থে
বিদিল; এবং সরস্বতী বাজার করিতে গ্রামে প্রবেশ করিল।
আর্দ্ধদণ্ড পরে অনুসরণকারিণীব্য সেই উভানের সমুখ দিয়া চলিয়া
গেল। তাহাদিগের একজনের চলন দেখিয়া নবীন অনেককণ
তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু উঠিল না।

তৃতীয় প্রহর বেলায় সরস্বতী যথন চাউল, দাল, হাঁড়ি, কাঠ
সংগ্রহ করিয়া কিরিল, তথন নবীন জিজ্ঞাদা করিল, "ৰলি, ও
সরস্বতী দিলি, তিন প্রহর বেলা হইল, ঠাকুরাণীরা খাইবে কি ?"
সরস্বতী বিশ্বিতা হইয়া কহিল, "কেন, র'াধিবে।" "আজি কি
আর উহারা উঠিবে ?" "তাহাও ত বটে।" "দিলি, তৃমি
একবার যাও।" "এটী পারিব না, নবীন দাদা। এক গাঁয়ের
লোক,—ম্ব দেখাইব কেমন করিয়া ?" "কোন রকমে একবার
নৌকায় চড়াইতে পারিলে হয়।" "তবে আমিই যাই। তৃমি
কিছু তুধের চেটা দেখ।"

## ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচেছদ

### নৌকাপথে

প্রদিন প্রভাতে হরিনায়ণ ত্রিবিক্রমের সহিত গ্রেহ বৈঠকখানায় উপবিষ্ট আছেন। হীরনারায়ণ একমনে চিন্তা-করিতেছেন: এবং তিবিক্রম একখানা গ্রন্থ অধায়ন করিতে-ছেন। এই সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, নৌক। প্রস্তত।" তাহার কথা ওনিয়া হরিনারায়ণের চিন্তা ভঙ্গ হইল। তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, "নৌকা। নৌকা কি হইবে ?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ভাই, নৌকা আমি আনাইতে বলিয়া-ছিলাম।" "কেন, কোথায় যাইবে ?" "দেশে ফিরিব।" "কথন যাত্ৰা করিবে ?" "তোমার আহার হইলেই নৌকা ছাড়িব মনে করিয়াছি।" "আমার জন্ম একখানা গরুর গাড়ির ৰন্দোৰত করিতে বল।" "গকর গাড়ি কি হইবে ?" "অংমি পাটনায় ফিরিব। "পাটনায় ফিরিবে কি জন্ত?" "কি বলে পাগল ৷ আমার পুত্রকভা পুত্রবধু সকলেই যে পাটনায় बहिबाहि।" "এখন दिना छहे एछ, दिस्त १ (छामात शृक्त এখন পাটনা পরিত্যাগ করিতেছে; কন্তা এবং পুত্রবধু জনেক ब्र बिहा चानियाह।" "वन कि! छारात्र। कारात्र महिल আদিল, কেন আদিল ?" "দে কথা পরে আনিতে পারিবে। পেৰে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।" "তবে কোথায়,

কথন তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?" "সাক্ষাৎ শীঘ্রই হইবে। তৃমি শীঘ্র রন্ধন সারিয়া লও। দেড় প্রহর বেলায় বারার সময় উৎক্রষ্ট।" "বিবিক্রম, তৃমি কি বলিতেছ ভাই, আমি কিছুই বৃঝিতে পারিতেছি না। প্রত্র কলা পাটনায় বহিল, আমি তাহাদিগকে ভাগ করিয়া কোথায় যাইব ?" "তোমাকৈ পুত্র কলা ভাগুগ করিতে কে বলিতেছে? ভাহাদিগের সহিত শীঘ্রই ভোমার সাক্ষাৎ হইবে।" "তবে আমি এখন কোথায় যাইব ?" "বিধিনিন্দিষ্ট পথে।" "দে পথটা এখন কোন দিকে ?" "পূর্বো।" "ভবে চল।"

হরিনারায়ণ ও ত্রিবিজ্ঞম উঠিলেন। গৃহস্থামী আজ্ঞাবহ ভূত্যের লায় তাঁহাদিগের অহুসরণ করিল। আহারাস্তে উভয়ে পদত্রজে গঙ্গাতীর ভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তাঁহাদিগের জ্ঞ্জ অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা আরোহণ করিলে, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। অহুক্ল স্রোতের মুখে নৌকা পূর্বনিকে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা আসর দেখিয়া মাঝিরা নৌকা তীরে লাগাইবার উপজ্ঞ করিতেছে, এই সময়ে একজন দাড়ী হাঁকিল, "বাদ্শাহী ছিপ।" তাহা ভূনিয়া মাঝি উঠিয়া দাড়াইল; এবং দেখিল, একখানা নীর্ঘার ছিপ তীরবেগে তাহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

ছিপে আরোহী মাত্র ছইজন; কিন্তু দাঁড়ী পঞাশজন। আরোহীদিগের মধ্যে একজন দ্ব হইতে নৌকা দেখিয়া মাঝিকে কহিল, "মাঝি, নৌকাখানা রাখিতে বল।" মাঝি দ্ব হইতে

হাকিল, "নৌকা রাখ,।" ভাহা ওনিয়া নৌকার মাঝি স্রোভেক मित्क त्नोकात मुथ किताहेश। नित्र भूँ खिडा ताथिन। **मिश्र**ए-দেখিতে ছিপ আসিয়া পড়িল; এবং ছিপের নাঝি জিজাসা क्त्रिन, "त्नोका क्लांबाकाइ?" "लाहेनाइ।" "क्लाबाह शहित ?" "ताखगहन।" "हफनमात्र कश्चन ?" "अक महााजी বাবা, আর এক বছা আহ্বণ।" উত্তর গুনিয়া ছিপের প্রথম আরোহী বলিয়া উঠিলেন. "চডনদারদের বাহিরে আসিতে বল।" कि इतोकात भावि कथा कहिबात भूट्स्ट हितनाताम विनम উঠিলেন,"এ বে অসীমের কঠমর।" এবং বলিতে-বলিতে বাহিরে আদিয়া দাঁডাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ছিপের চুইছন আরোগীই উत्तारम ही देवात किया छैठिएनन । इदिनादायन छौडामिन्यक দেখিয়া কহিলেন, "এ কি অসীম আর স্থদর্শন! তোমরা কোথা হইতে আসিলে? কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? স্থদর্শন, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?" অগীম কহিলেন, "যে ছিপে আপনি আসিতেছিলেন, তাহার দাঁড়ী-মাঝি গিয়া খবর দিল যে আপনি এক নাগা সন্মাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তালারা আপনার দলে যাইতেছিল; কিন্তু দাপের ভয়ে ঘাইতে পারে নাই। আপনি শীল পাটনার ফিরিয়া চলুন। বড় বিপদ হইয়াছে।" "ডোমরা ভাল আছ ত, তবে আর বিগদ কিসের p" ত্রিকাল রাত্রিতে একজন লোক আমার নাম করিয়া স্থাপুনকে णाकिका नरेका यात्र ; এवः अपर्यन बाष्ट्रीत वाहित इहेला, स्वातः कतिया धूर्गारक थवः वोठाकूत्रांशीरक धतिया लहेया शियारह ।

কোথায় লইয়া গিয়াছে, ফৌৰলার বা কোভোয়াল পৃথ্যস্ত সন্ধান করিতে পারে নাই।" বৃদ্ধ ব্রাদ্ধণ মন্তকে হন্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে নৌকার ভিতর হইতে তিবিক্রম বাহিকে: আসিয়া কহিলেন, "হরিনারায়ণ, তুমি চিন্তা করিও না,—ভোমার: क्या-शूजरपूत बन्न दर्गानरे बानका नारे। छाराता प्रकटनरे কুশলে আছেন।" তিবিক্রমের কথা ভানিয়া হরিনারায়ণ বিষাদের মান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ভিবিক্রম তুমি পাগল! তুমি না এইমাত্র দেশে ফিরিতে বলিতেছিলে? বলা কি. আমাকে লইয়া ত যাত্রা করিতেছিলে। দেশে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে এখন অসম্ভব।" তিবিক্রম কহিলেন, "তুমি ত এখন পাটনায় ষাইবে না,—তুমি স্তা-স্তাই দেশে ফিরিবে।" "পাগল, বলে কি ৷ কলা-পুত্রবৃকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,— বিদেশে বান্ধব-হীন অবস্থায় জাতি হাইতে বসিয়াছে,—আর আমি কি না দেশে ফিরিব ? ত্রিবিক্রম, তবে কি সতা-সতাই ভোমার বৃদ্ধি-লোপ হইয়াছে ? "দেখ দাদা, বৃদ্ধিবৃত্তির লোপ বা বৃদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা এখনও বৃঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র জানিমা রাধিও যে, ত্রিবিক্রম ঘাহা বলে, তাহার প্ৰায় অক্তথা হয় না।"

এই সমধে অসীম ত্রিবিক্রমের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" "ইা, দেখিয়াছ।" "তবে উপস্থিত আপনার নামটা স্মরণ হইতেছে না।" "আমার নাম ত তুন নাই বাপু, যে স্মরণ হইবে।"

"ভবে আপনার মূধ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" "ৰলিলাম ত বাপু, তোমার সহিত দেখা হইয়াছে।" "কিন্ত কোথায় দেখা ্চইয়াচে শারণ হইতেছে না।" "বধন সময় হইবে, তথন ঠিক শ্বরণ হইব।" অসীম অবিক্রমের সহিত আর কথা না কছিয়। হরিনারায়ণকে কহিলেন, "বিভালকার মহাশয়, আর বিলয়ে কাজ নাই,-- সন্ধা হট্যা আসিল, আপনি ছিপে আছন।" এট সময়ে ত্রিবিক্রম বলিয়া উঠিলেন, "বুড়া মাতুষ, আর ছিপে তলিয়া কান্ধ কি বাপু, ছিপ্থানাকে বল না, নৌকাথানাকে টানিয় नहेंगा हनूक। (दना पूरे मण वाकी चाह, चल्कून त्यारण्य -মুখে চলিতে বিলম্ব ইইবে না।" অসীম বিমিত ইইয়া জিজাসা ক্রিলেন, "অমুকুল স্রোতের মুখে ?" "বাপু হে, রাজমহল কি প্রতিকূল স্থোতের মুখে ?" "রাজ্মহল, কণ্ঠা কি-" হরি-নারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত্রিবিক্রমের কথা কাণে তুলিও না অসীম; চল, আমি এখনই ফিরিয়া ঘাইব।" তিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "সাধ্য কি, ছিপও পাটনায় ফিরিবে না,-তোমরাও কেই পাটনার ফিরিবে না—সকলকেই দেশে ্রুরিতে হইবে।"

অসীম হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়, যদি বিভালভাৱ মহাশয়ের গৃহে এই বিপদ না হইত, ভাহা হইলেও আমি দেশে কিরিতাম না। আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বয়ং বাদশাহ আমার অন্ধদাতা; স্বতরাং আমাকে এখনই দিলী যাত্রা করিতে হইবে।" "যাত্রা করিতে পার; কিন্তু কোথায় পৌছিবে, তাহা বে বলিতে পারে ?" এই সময়ে অসীম পুনর্বার কহিলেন, "আমি ভৃত্য,—প্রভু যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য। প্রভু যখন আদেশ করিয়াছেন, দিলী যাইডে হইবে, তখন আমাকে যাইডেই হইবে।" প্রভুর ক্ষমতা কি, তোমাকে দিলী লইয়া যান। জান, প্রভুরও প্রভু আছেন ?"

হরিনারায়ণ ব্যক্ত ইইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ত্তিবিক্রম, উপস্থিত কলা ও পুত্রবধ্র সন্ধানে আমি পাটনায় চলিলাম। তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরিব। এখন বড় বিপদের সময়; স্তরাং আর বাধা দিও না ভাই।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "আমি বাধা দিব না ভাই। কিন্ধু তোমাদের কাহারও পাটনায় ফেরা ইইবে না। কলা ও পুত্রবধ্র জন্ম চিন্তিত হইও না। তাহারা নিকটেই আছে এবং সম্বর তোমার সহিত সাক্ষাং হইবে।" "কি বলে পাগৃল! তাহাদিগকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ছাড়াইয়া না দিলে কেমন করিয়া আসিবে ?" "যে তাহাদিগকে মৃক্ত করিবে, সে তাহাদিগের সঙ্গেই আছে। তোমরা কেহ তাহাদিগকে মৃক্ত করিতে পারিবে না। এমন কি চেন্তা করিলেও তাহাদিগের সাক্ষাং পাইবে না।" কিংকর্ত্ব্যান্ত হইয়া হরিনারায়ণ জিঞ্জাসা করিলেন, "তবে কি করিব ?" ত্রিক্রম কহিলেন, "ছিপ ও নৌকা তীরে লাগাও, নামিতে হইবে।"

# চতুঃপঞ্চাশন্তম পরিচ্ছেদ মণিযার চার

বে প্রকাষ্টে তুর্গা এবং জাঁহার ভাত-বর্, আবদ্ধা ছিলেন, তাহার সন্মুখে কিয়দ্দ্রে একটা বৃহৎ দীবিকা ছিল। দীবিকা-তীরে একটা অতি প্রাচীন অখথ বরসের ভারে দীর্ঘিকা-গর্ভে হেলিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাহার বহু শাখা প্রশাখা বাহু বিহার করিয়া, অনেক ন্তন কাও স্থাপন করিয়াছিল। নবীন যখন তাহার বন্দিনীদ্যকে আহার করিতে অহুরোধ করিবার জন্ত সেই প্রকোঠে প্রবেশ করিল, তখন যে হুইজন রম্পী তাহানিগের অহুসরণ করিয়াছিল, তাহারা সেই রম্পীয় অশ্বপ্রুগে একটা শ্বুল মূলের উপত্রে বিস্থাবিশ্রান করিতেছিল।

ন্বীন কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু বন্দিনীলয়ের একজনও
"মৃথ তুলিয়া চাহিল না। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, মাচাকরাণরা, সেবা হবে না ?" আপোনমক্ত বস্তু-মণ্ডিতা রম্পীলর
মৃতবং পড়িয়া রহিল, কেহই উত্তর দিল না। নবীন প্রায়
জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা যে তিন পহর হ'ল ?" তথা কেহ
উত্তর দিল না। এই সময়ে দীর্ঘিকা-ভীরে অধ্থকুকে উপবিষ্ঠা
রম্পীলয়ের মধ্যে একজন গান ধরিল:—

মাহ্ কি জ্যোছনা হোয়ে আঁথিয়ার। যব তুঁত ছোড়ি গয়ে হমারে পিয়ার॥ আকাশে বিহাৎ চমকিলে পাদপহীন প্রাস্তরে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, গারিকার কঠন্বর গুনিরা নবীন সেইরূপ চমকিরা উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে যথন কক্ষের হারক্তর করিয়া দার্ঘিকা-তটে আসিল, তথন রম্মী গায়িতেছে:—

> ভর দিবসে মিহির কি রোশনী, নম্মন ছোড়ে মেরে হোম রজনী, তুঁত বিনে আজি ছ্মিয়া আঁধার॥

নবীন দাস ভয় বিশ্বত হইল। সহসা যেন তাহার যৌবন ফিরিয়া আসিল। সে বাধা-বিপত্তি অবহেলা করিয়া অখথতলে ছুটিল। গায়িকা কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। পে একমনে গায়িতে লাগিল:—

> যৌবন গুজরে ধব ভর যৌবনী, রূপ গয়ে মেরে ধব ভর রূপিণী, তুঁহারি বিহনে মেরি দিলদার॥

গীত থামিল, নবীন ব্যগ্র হইয়া জিল্লাসা করিল, "তুমি,—
আগনি—এখানে ?" গাণিকা কহিল, "বাবুসাহেব, আমি
ভিখারিণী; নিডাই কি একস্থানে ভিন্দা মেলে ? সেইজ্ঞ এক-একদিন এক-এক গ্রামে যাই।" "কই, তুমি কাল আদিলে না ?" "ভিন্দায় বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি ত লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।" "কাহাকে ?" "কেন; মণিয়া বাঈ্যের কাফ্রী গোলামকে।" "সে কি তোমার লোক ? আমি তাহার কথা ব্যিতে পারি নাই। আর ভাহার যে চেহারা!" এইবার

मनिश शामिन: धवः म शामि त्रिवश त्योह नवीन मात्मव मिलक ध्रिक इटेल। मिलिश कहिल, "वावुनारहव, जान टिहाता মৃদ্ধ চেহারায় তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি যাইবে মণিয়া বাঈয়ের বাড়ীতে; ভাহাকে রাজী করিয়া ঘাহাতে পাটনা সহরে তুই প্রদা বোজগার করিতে পার তাহার চেষ্ট্রামন মন্স চেহারার लाक मिया यमि त्र कांच छात इय, छाहा इहेल थूत स्तर চেহারায় আবশ্রক কি? তুমি কি জান যে, সেই কাফ্রী গোলাম মণিয়া বাইয়ের ছাতীর ছাতী, কলিজার কলিজা? পাটনা সহরের লোক বলে, মণিয়া বাঈও যে, হাবশী গোলামও সে।" "এত কথা কি জানি বিবিসাহেব ? আমি তোমার গোলামের মত তোমার স্থপেকার দাঁড়াইয়া ছিলান। তুমি चानित्व ना. उथन हार्यमी शालांमत्क किवारेमा क्लिम।" শভাল কর নাই বাবুদাহেব! এ সকল কাজে কি মেজাজ দেখাইতে আছে ?" "বিবিদাহেব, তুমি কি এখনই পাটনায় ফিরিবে ?" শনা, এখন ফিরিব না; আজি বোধ হয় এই গ্রামেই থাকিব।" **"এইখানেই থাকিবে? আমিও বোধ হয় থাকিব।** চলু, তোমার বাদা দেখিয়া আদি।" "ভিথারিণীর আবার বাদা কি वावमारहर १ रश्थात मुखा। इहेर्द, त्मरेशात हे जाताम । इस ভ একটা মদজিদে, না হয় ত একটা ভাসা কবরে মাথা ওঁজিয়া वालिका काक्रोहेश-मित ।" এই সময়ে मणियात मिननी विलया छेठिल. \*নিকটেই একটা মদ্দিদ আছে—আজ রাতিটা সেইখানেই काठोहेल इय ना ?" मिशा माखर कहिन, "ठन, ८नथिया जाति।"

ভাহারা কেহ নবীনকে আইবান করিল না; অথচ নবীন মন্ত্র-মুদ্ধের ক্লায় ভাহাদিগের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

দীবিকার প্রপারে আয়-পনসের বিভৃত উভানের মধ্যে একটা পুরাতন মদ্বিদ ছিল। মদ্বিদটি ক্সু কিন্তু দিতল। নিয়তলের থিলানগুলার হুয়ার বসাইয়া ক্সু কক্ষে পরিণত করা হুইয়াছে।

মণিয়া প্রথমে উপরে উঠিল এবং দেখিল, মসজিদের ভিতরে তুই-ভিনখানা ছিল্ল পর্জিব পরের চাটাই, তুই ভিনটা মুংভাও এবং একখানা ছিল্ল কোরাণ সরিফের পুঁথি পড়িয়া আছে। নীচে আদিয়া মণিয়া দেখিল খে. চারিদিকে বারটা খিলান; তাহার মধ্যে এগারটা রুদ্ধ এবং একটি মাত্র মৃক্ত। ভিতরে শ্ব-বহন করিবার ছই-তিন্থান। খাটিয়া, মহরমের তাজিয়ার একথান। কাঠাম এবং একটা বহু পুরাতন গজুর-পত্তের সম্মার্জনী পড়িয়া আছে। মণিয়া সেই সমার্জনী লইয়া গুহের আবর্জনা পরিষার করিতে আরম্ভ করিল। নধীন বাত্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে সমাৰ্জনী লইতে গেল: কিন্তু মণিয়া তাহা দিল না। তথন নবীন তাজিয়ার কাঠামখানা গুহের মধ্য হইতে টানিয়া এককোণে লইয়া গেল। সেই অবদরে মণিয়া তাহার দঙ্গিনীকে বাহিরে যাইতে ইপিত করিল: এবং স্বয়ং গৃহতল পরিদার করিতে-করিতে হুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। নবীন তথন একখানা শ্ব-বহনের গুরুভার খাটিয়া গৃহের এক কোণ হইতে অপর কোণে লইয়া যাইভেছে। মণিয়া ভাহা দেখিয়া, বিভাষেগে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল; এবং বাহির ইইতে ছার কছা করিয়া দিল। কছাবারে শিকল লাগাইয়া মণিয়া সদীনীকে কহিল, "তুই এইখানে বসিরা থাক্। যদি গ্রামের কেহ আসে, তাহা হইলে বলিস্ যে ফরীদ খার ছকুম,—তিনি না আসিলে এই হুমার যেন কেহ না খোলে।" তখন নবীন হুমারের নিকট আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, "বিবিসাহেব, ও বিবিসাহেব, হুমার দিলে কেন গো?" মণিয়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া উদ্ধানে ছুটিল।

রন্ধন করিতে-করিতে সরস্বতী বৈষ্ণবী নবীনদাসের সন্ধান করিতে আসিয়া দেখিল, গৃহে কেহই নাই। প্রৌচা তথন আপন মনে বকিতে আরন্ধ করিল, "বুড়ার যেন ভীমরতি ধরিয়াছে। ছই-তুইটা ব্রাহ্মণের মেয়ে খামকা ধরিয়া আনিল; তিন-পহর রেলা হইয়া গেল,—তাহারা কি খায় তাহার ঠিক নাই। নিজের পেটে দানাপানি নাই; কোণায় গিয়াছে তাহারও ঠিক নাই। "সম্প্রে একটা ক্লেত্রে একজন কৃষক হল-কর্মণ করিতেছি । বৈষ্ণবী তাহাকে নবীনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে নক্লিবকে দীর্ঘিকা-তীরে যাইতে দেখিয়াছিল; স্বতরাং অস্থাখতল দেখাইয়া দিল। তথন বৈষ্ণবী ভাতের ইাড়ীতে জল চালিয়া, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া, নবীনদাসের সন্ধানে দীর্ঘিকা-তীরে, অস্থখতলে চলিল।

দ্ব হইতে মণিগা দেখিতে পাইল বে, সংখতা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। সে তারবেগে ছুটিয়া গৃহের ঋপর পার্য দিয়া প্রবেশ করিল; এবং একে-একে সকল প্রকোষ্ঠ দক্ষান করিয়া কক ছারের সমুখে উপস্থিত হইল। মণিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নবীনের মন এতই চকল হইয়াছিল যে সে যথন বাহিরে চলিয়া যায়, তথন ছ্যারে তালা লাগাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। ছ্যার খুলিয়া মণিয়া দেখিল যে, তখনও ছগা ও বড়বপু শয়নকরিয়া আছেন। সে ডাকিল, "বহিন্, বহিন্, শীঘ্র উঠ। আমি মণিয়া, ভয় নাই, আমি তোমাদের মুক্ত করিতে আমিয়াছি। পুরুষটাকে এক জায়গায় বন্ধ করিয়া আমিয়াছি; আর বৈষ্ণবী বাহিরে গিয়াছে। সে হয় ত এখনই ফিরিবে। উঠ, শীঘ্র উঠ, পলাও।" ছগা ও বড়বপু উঠিলেন। মণিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া, ব্য-পথে আমিয়াছিল, সেই পথেই গুহ ত্যাগ করিল। তগন দিবসের চতুর্থ প্রহর আরম্ভ হইয়াছে।

#### পঞ্চপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ নবীনের মৃক্তি

সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের চারিদিকে অহুদন্ধান করিয়া সরস্থতী হতাশ হইয়া কিরিয়া আদিল, এবং চুদ্ধীর নির্কাপিত অগ্রি পুনরায় জালিয়া রন্ধনে মনঃসংযোগ করিল। রন্ধনান্তে আহার করিতে-করিতে তাহার অরণ হইল যে, তুইটি গ্রাহ্মণকতা তথনও অহুকা আছে! সরস্থতী স্বভাবতঃ কঠিন হুদ্ধা ছিল নাৰ ছুৰ্গা ও-ৰড়বধুর অবস্থা অরণ হওরার, তাহার আরে ক্লচি সহস্যা অন্ধর্থিত হইল। অর্কুলুক অর পরিত্যাপ করিয়া সে উপরে গেল। তখন অন্ধকার হইলা আসিরাছে। পাখী যে পলাইলাছে এবং পিঞ্জর যে শৃক্ত, সরস্থতী তাহা বৃক্তিতে পারিল না। সে-আফকারে শৃক্ত কক্ষের ছ্যারে দাঁড়াইলা, বারবার ডাকিলাও যখন উত্তর পাইল না, তখন সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল। অহুসন্ধান শেষ হইলে তাহার মনে হইল, ধূর্ত নবীনদাস তাহাকে ফাঁকী দিবার জন্ত বন্ধিনী-ঘরকে লইলা পলায়ন করিয়াছে। ছুংশে ও ক্রোধে গ্রুক্তন করিতে-করিতে সরস্থতী গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইল।

সেই দিন সৃদ্ধ্যাকালে এক বৃদ্ধ মৃসলমান একাকী সেই পুরাতন
মস্জিদে আসিয়ছিল। বৃদ্ধ প্রায় দৃষ্টেশক্তিংনীন, এবং বার্ককাকুৰণত: প্রায় কোন কথাই শুনিতে পাইত না। তাহার কর্ণের
নিকটে আসিয়া গগনভেদী রব না করিলে, তাহাকে কোন
কথা শুনান অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ হথন মস্জিদের নিকটে
আসিল, তথন কারাক্রন্ধ নবীনদাস তাহার পদ-শুল শুনিতে
পাইয়া চীংকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নরমুন্দরকুলতিলকের তুর্ভাগ্যবশত: তাহার সিংহ্নাদের কণামাত্র বৃদ্ধের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। মস্জিদের নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ যথনসোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, তথন নবীন হতাশহইয়া স্বলে ক্রাটে আবাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রচ্ছঃ
আবাতে ক্রাটের সহিত প্রাচীন মস্জিদের ভিত্তি ক্রাণিয়া উঠিল।
আবাতে ক্রাটের সহিত প্রাচীন মস্জিদের ভিত্তি ক্রাণিয়া উঠিল।

দৃষ্টি ও শ্বতিশক্তিংীন বৃদ্ধ দে কম্পন অফুডব করিল। সে: দোপান অবলঘন করিয়া নামিয়া আদিল, এবং ত্রারের সমূখে দাঁড়াইয়া কম্পনের কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বৃদ্ধিতে না পারিয়া, ক্রন্তপদে গ্রামে কিরিয়া গেল।

প্রামের সীমান্ত এক যুবাকে দেখিতে পাইন্না, বৃদ্ধ তাহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জানাইল। যুবা মৃদলমান,—দিনান্তে লাকল-স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল। সে প্রথমে বৃদ্ধের কথার প্রাতন মদ্জিলে ফিরিতে সম্মত হইল না; কিন্তু অবশেষে কৌত্হলপ্রণাদিত হইনা বৃদ্ধের সহিত চলিল। তাহারা মদ্জিদের নিকটে আসিলে, নবীনদাস তাহাদিগের পদশক শুনিতে পাইন্না, পুনরান্থ চীংকার করিন্না ডাকিতে আরম্ভ করিল। সেংধনি বৃদ্ধ শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু কৃষক-যুবা তাহা শুনিনা, ভ্রের কৃদ্ধ-গতি হইনা দাঁড়াইল। বৃদ্ধ অনেক অনুরোধ করিনাও তাহাকে ছ্লারের নিকটে আনিতে পারিল না।

মণিয়া যখন প্রথমে নবীনদাসকে বন্দী করে, তথন প্রোচনরস্থার প্রথমে কিঞিৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল বে, মণিয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতি অসুরাগিনী হইতেছে এবং এই বন্দীকরণ সেই অসুরাগের প্রথম লক্ষণ মাত্র। কিন্তু এক দশুকাল পরেও বিবি সাহেব যখন ছ্মার খুলিয়া দিল না, এমন কি ভাহার কাতর অসুরোধে বিচলিত হইয়া উত্তর প্রাস্তুঃ দিল না, তথন নবীনের মনে সন্দেহ হইল। সে তখন স্বয়ং শ্কিরে উপায় অন্তেখণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই পুরাতন

মন্জিদের নিমে প্রতিদিকে তিনটি করিয়া চারিদিকে দাদশটি থিলান ছিল; কিন্তু নবীনের ত্রদৃষ্টবশতঃ তাহার নধ্যে একাদশটি তিরক্ষা; এবং একমাত্র দার বহির্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ।

হুখার খুলিতে না পারিয়া নবীন ভিতর হইতে ভালিবার চেঠা করিতে লাগিল; এবং সেই উপলকে শববহনের খটা ছই-খানা ভালিয়া কেলিল। ছুয়ার ভালিল না দেখিয়া, সে ভারস্বরে চীংকার করিতে আরম্ভ করিল; এবং কণ্ঠ ও তালু ওফ হইলে নির্ভ হইল। পুর্বোক্ত বৃদ্ধ যথন প্রথমবার মদ্লিদে আসিয়াছিল, তথন নবীন সেইমাজ নীরব হইয়াছে।

বৃদ্ধ যথন ক্ষক-যুবাকে লইয়া কিবিয়া আদিল, তথন নবীনের স্বরুদ্ধ হইয়াছে। অন্ধনরে, জনশৃত্য প্রাস্তবে তাহার বিকৃত কঠের চীংকার যুবাকে গুজিত করিয়া দিয়ছিল। চীংকার করিয়াও যখন সে উত্তর পাইল না, তখন সবলে কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম আঘাতের শব্দ শুনিয়াই যুবা নিন্, শম্তান, এই হুইটি শক্ষ উচ্চারণ করিয়া উদ্ধাসে প্লাখন করিল। বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিতে পাইল না বটে, কিছু খাবে বুঝিতে পারিল যে, যুবা অত্যন্ত ভীত ইইয়াছে; স্তর্বাং সে অযথা কালকেশ না করিয়া. মসজিদ প্রিত্যাগ করিল।

কৃষক-যুবা হথন গ্রামসীমার উপস্থিত হইল, তথন একজন বিদেশী হিন্দু গ্রামা-পথ দিয়া গ্রামের বাহিরে আসিতেছিল। সে যুবাকে জিজাসা করিল, "বল্ল, এই গ্রামে কি মুসালিরখানা আছে পূর্ণ তাহা শুনিতে না পাইয়। কহিল, "শন্তান— জিন্"; এবং দিতীয় প্রশ্নের অপেকা না করিয়া, জক্ত-পদে
পলায়ন করিল। আগত্তক বিদেশী; তাহার পরিচয় প্রদান
করিতেছিল। যুবাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, দে বলিয়া উঠিল
"গ্রামের জিন্ ও শয়তান হয় ত গ্রামের লোক অপেকা মেহেয়বাণ; স্বতরাং মারুষের অভাবে জিন্ বা শয়তানের আশ্রমের
দোষ নাই।" কিয়দুর গমন করিতে-করিতে, তাহার সহিত
প্রেলিভে বুজের সাক্ষাৎ হইল। সে যথাসভব নম্রতা সংগ্রহ
করিয়া জিজালা করিল, "সাহেব, জিন্ কোথায় ?" বৃদ্ধ কিছুই
ভনিতে পাইল না বটে, কিন্তু সে ময়মুয়ের ল্লায় দিল। আগত্তক
অসুলি প্রসারণ করিয়া মস্জিদটি দেখাইয়া দিল। আগত্তক
দিতীয় প্রসা না করিয়া, বুজের নির্দেশ্যত চলিতে আরভ্ত করিল।

তাহার পদশন তনিয়া, নবীন দাস পূর্ববং চীংকার ও কবাটে আঘাত করিতে আরস্ত করিল; কিন্তু আগন্তক বিচলিত না হইয়া, মস্জিদের সোপানে আরোহণ করিল। ক্লান্ত, বিক্লত-কণ্ঠ নবীন যথন নির্ত্ত হইল, তথন আগন্তক ধীরে-ধীরে ছয়ারের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দোত্ত, ভূমি কি সত্য-সত্যই শয়তান?" প্রশ্ন শ্রনিয় নবীন ভত্তিত হইয়া গেল; কোনও উত্তর দিল না। অল্লকণ পরে আগন্তক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোত্ত, জ্বাব দাও না কেন ? তুমি কি সত্যই শয়তান ? আমার উপস্থিত শয়ভানের বিশেষ প্রয়েলন।" নবীন তাহার প্রশ্ন এবারেও ব্রিতে পারিল না; কিন্তু দে ভরসা করিয়া কথা কহিল। সে কহিল, "আমি শয়তান নহি, মাহ্য। তুমি ছয়ার

थूनिया माञ, आমি ভোমাকে উপযুক্ত পুরস্থার দিব।" আগস্তক शांतिया कहिल, "এ कथा जिन् भार्क दे वित्रा थारक। छाहात পর মুক্ত করিয়া দিলে, ঘাড্টি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়। তুহি আমাকে যতটা বেকুব মনে করিতেছ জিন, আমি ততটা বেকুব নহি। তুমি কোন দেশের ভিন্?" নবীন ভাবিল, আগত্তক ভাহার সহিত রহস্ত করিতেছে: স্বভরাং সে উত্তরে কহিল. "আমার নিবাস বাশালা দেশে।" "হঁ। ওনিয়াছি, মুসলমান বাদালা দেশে গেলেই ভূত হয়; এইজন্ত দিল্লীতে বাদালা দেশের নাম দোজ্থ। তুমি যখন মস্জিদে আবদ্ধ আছ্, তখন তুমি নিশ্চরই মুসলমানের ভৃত। আমার আমি হিন্দু, স্থতরাং দরজা খুলিলে, ঘাড়টি না ভাঙ্গিয়া ছাড়িবে না;—সঙ্গে-সঞ্চে চেলা বানাইবে। হরে, হরে, দোন্ত, তোমাদের খোলা তোমার সদগতি করুন।" আগস্থক উঠিয়া যায় দেখিয়া, নবীন দাস প্রথমে অমুনয় বিনয়, তাহার পরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। আগস্তুক কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সে কহিল "আমি শরিদের সম্ভান:--পঞ্চাব হইতে বিহারে প্রসা রোজগুল করিতে আদিয়াছি বটে, কিন্তু জান দিতে ত আদি নাই। জানই যদি (शन, তবে পয়সায় প্রয়োজন কি ?" ব্যাকুল হইয়া নবীন দাস ক্রমশ: মূলাবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে এক আশর্কি হইতে মূল্য পাঁচ আশর্কিতে গিয়া দাঁড়াইল। তথন আগৰুক কহিল, "দোতা, শরতানের আশর্ফি মানুষের হাতে আসিলে,.. হাওয়া হইয়া উড়িয়া ঘাইবে না ত ্ একটা নমুনা ছাড় দেখি।"

নবীন দাস ব্যগ্র হইয়া ছয়ারের নিম্নে একটা আশর্ফি গড়াইয়া দিল। আগন্তক তাহা লইয়া, টিপিয়া বাজাইয়া, নানা রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল; এবং কহিল, "দেখ জিনু সাহেব, পাঁচ-পাঁচ আশর্ফির লোভে হুয়ার ত খুলিয়া দিতে রাজি হইয়াছি: किन प्रांत थूलिया निरल यनि वागत्कि ना नाउ ?" नवीन যতগুলা দেবতার নাম জানিত, সকলের নাম লইয়া শুণ্থ করিল; কিন্তু আগন্তুক তাহাতেও নর্ম হইল না। সে কহিল, "এ সকলগুলা ত হিন্দুর ঠাকুর ; আর তুমি ত মুসলমানের ভূত ?" নবীন কহিল, "দোহাই ধর্মের, আমি হিন্দু।" "তোবা তোবা। আওরগ্রের বাদসাহের পরে হিন্দুর ভূত ভূলিয়াও মস্জিদের কাছ দিয়া যায় না।" "তবে কি করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে ?" "নগদ তিন আশর্ফি বায়না ছাড়—আর বাকি চুইট। ত্রারের নীচে গলাইয়া রাখ,—আমি এক হাতে টিপিয়া ধরি. আর এক হাতে চয়ার থলি।" নবীন একে-একে আরও চইটি আশর্ফি গলাইয়া দিল। তিনটি আশর্ফি হত্তগত হইলে, আগন্তক কহিল, "জিন সাহেব, তুমি আমীর ছিলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, তুমি যথন জিন,-মুসল-गात्मत्र कृष्ठ-- आत्र आिय हिन्तु, एथन भावशात्म हनाई कर्छवा। ভূমি একটু বিলম্ব কর আমি আশর্কি তিনটা একজনকে দিয়া আসি।" নবীন তাহার কথা ওনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া হুদীর্ঘ পাদকেপে প্রস্থান করিল।

# বট্পকাশত্রম পরিচেছদ

#### ক্রীদের গৃহত্যাগ

हिन ও लोका जीदा नाशिन; चाद्यारिशः चवछत्र कति-লেন। সেই স্থানে রাজমহলের পথ তীরের ধারেধারে বাঁকিয়া বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। হরিনারায়ণ প্রভৃতি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একখানা রণ অতি জতবেগে পাটনার দিকে চলিয়াছে ৷ রথগানির সাজসজ্জা অতি মূল্যবান ; এবং त्राचन मात्राधिक एमधिल मुद्धास वाकि वनिया मत्न इत। पृत হইতে অনেক লোক আসিতে দেখিয়া সার্থি কহিল, "মণিয়া-জান, দরিয়া হইতে অনেক লোক আসিতেছে।" রণের অভান্তর হুইতে মণিয়া কহিল, "রথ রাখ।" সার্থি কহিল, "বাণ! मिवाजान, जमन कांज कतीन था इटेट इटेट ना।" "टकन "ক্রীদ ?" "বেগানা ভাষগা,—ফরীদ একা,—ফরীদের হাত इटेट यमि भाषेना महरत्रत्र मां वामभारहत्र त्मोलक लूठे इहेश यात्र, जाहा इंदेरन जाहांत्र आत मृथ दनशाहेतात जेनात्र पाकित না" "চালাকী রাখ, রথ থামা।" "বো চ্কুম জনাব।"

রশ থামিল; মণিয়া রথ হইতে নামিল। ননীতার হইতে
যাহারা আসিভেছিল, তাহাদিগকে দেখিরা মণিয়া উলাদে
চীৎকার করিয়া উঠিল, "আলা, ও আলা, ও হিন্দুর ভগবান,
তবে তুমি আছে! ফ্রীদ, আমি তোর মজলিদে পুরা একহপ্তা
ম্ভরা করিব। বহিন্, রথ হইতে নাম,—তোমার বাপ ও ভাই

আসিয়াছেন।" এই সময়ে শ্বসীম কছিলেন, "লালা, দুরে গেকরা পরিয়া মণিয়ার মত একটা স্তীলোক লাড়াইয়া আছে না ?" স্বল্পন কিয়ংকণ দেখিয়া কহিলেন, "সেই রকমই ত লাগে! ছোটরায়, ও বেটা কি মনে করিয়া আসিল ?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "মণিয়া বাঈ বটে, এবং আনাদিগকেই ভাকিত্তেছ।"

সকলে জতপদে রথের দিকে অপ্রসর হইলেন। এই সময়ে রথ হইতে ত্র্গাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া, বৃদ্ধ বিভালয়ার দৌড়িয়া গিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তথন অকলার ঘন হইয়া আসিয়াছে। ফরীদ খাঁ রথের দ্বীপ জালিলে, সকলে তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিলেন। মণিয়ার মুখে সকল বৃত্তান্ত জনিয়া অসীম কহিলেন, "এখন আপনারা কি করিবেন ?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "এখনই সকলে মুরশিদাবাদ হাত্র, করিবেন।" হরিনারায়ণ আশ্র্যায়িত হইয়া কহিলেন, "ভূমি আবার এই কথা বলিতেছ ?"

ত্তিবিক্রম। এ কথা ত তোমাকে বরাবরই বলিয়া আদিতেটি।

হরিনারাফ।। যাইব কেমন করিয়া? তিবি। কেন, কলা পুত্রবধ্ত পাইয়াছ? হরি। তৈজ্পণতা?

অসীম। বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। নবীন যাহা রাখিছা আংসিয়াছিল, প্রতিবেশীরা তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছে। মণিয়া। এই রাত্রিতে পাটনায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত নছে ; কারণ, ওওার দল আবার আক্রমণ করিতে পারে।

হরি। তৈজদণত যথন কিছুই নাই, তথন আর পাটনায় ফিরিয়া কি হইবে ? ত্তিবিক্রম, তোমার কথাই ঠিক,—আমর। এখনই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব।

ত্রিবি। তবে আর বিলম্ব করিয়া কান্ধ নাই,—এখন যাত্রা করিলেই ভাল।

হরি। অসীমৃ, তুমি কোথায় হাইবে १

তিবি। অনেকদ্র,—স্তীর মোহনা প্রাস্ত।

অসীম। চলুন, আপনাদিংকে কিয়দ্র অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি। বাদশাহ এলাহাবাদ যাতা করিয়াছেন; ভূপেন ফৌজের সঙ্গে গিয়াছে।

ত্রিবি। ভাই ত ভাই,—বিবাহের সময়ে আমাকেই কোলবর সাজিতে হইবে ?

অসীম। বিবাহ! আপনি কি বলিতেছেন ? মণিয়া। পথে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। পাটন। সহরের চারিদিক তেমন ভাল জায়গা নহে।

সকলে গাত্রোখান করিলেন। সেই সময়ে মণিয়া তিবিক্রমের নিকট আসিয়া জিজাসা করিল, "আপ কেয়া কর্মাতে হেঁ ? ইল্পেবালালী রাজা সাহেব কেয়া সাদী করেন কে লিয়ে যা রহেঁ ?" তিবিক্রম হাসিয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "জকর। আপ ভি উনকো সাধ্ সাধ্ আওয়েছে।" "কবহি

নেহি" বলিয়া মণিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া সেল। চলিজেচলিতে সহসা হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া কোথায় গেল ?" সকলে চাহিয়া দেখিলেন, মণিয়া বা ফরীদ খাঁ ডাহাদিগের সঙ্গে নাই। অসাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফরীদ খাঁও ত নাই ?" তিবিক্রম কহিলেন, "তাহারা ছইজনে রথে কিরিয়া গিয়াছে। বাত্রি অনেক হইয়াছে,—এখন আর তাহাদের সন্ধানে ফিরিলে চলিবে না।" সকলে নৌকায় উঠিলেন; নৌকা ও ছিপ রাজমহলের দিকে চলিল।

মণিয়া তিবিজমের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া, করীদ খাঁর বিজ্ঞাকধন করিল; এবং ধারে ধীরে তাহার সহিত অন্ধলরে মিনিয়া গেল। করীদ অন্থভবে বুঝিল যে, তাহারা তুইজনে অন্থ পথে চলিয়াছে। ক্রমে উভয়ে রথে ফিরিয়া আদিল। তখন ফরীদ খাঁ জিজ্ঞানা করিল, "এখন কোথায় যাইব ?" মণিয়া সাশ্চর্যে জিজ্ঞানা করিল, "কেন, পাটনায়।" করীদ সোলাসে অভিবাদন করিয়া কহিল, "যো হকুম, জনাব।" "এখান হইতে শহর কতদ্র ?" "আট-দশ জোশ হইবে।" "কখন পৌছিব ?" "হুর্যোশীয়য়র পুর্বের।"

রথ চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় তুইদণ্ড পরে ফরীন থা রথ থামাইরা জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া বিবি, তুমি কি জাগিয়া আছে ?" মণিয়া কহিল, "হাঁ। আমি ত ঘুমাই নাই। নানা চিন্তায় ঘুম আদে নাই।" "রথ থামাইলাম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম। যদি অহমতি দাও, তাহা হইলে শিক্ষাসা করি।" "এত বড় কি কথা ফরীদ তাই, যে বথ
পামাইতে হইবে ?" "মণিরা বিবি, হম ত তোমার কাছে অতি
ক্ষু; কিন্তু আমার কাছে প্রকাণ্ড। এই সমন্ত ছনিয়াটার মত
বড়।" "করীদ তাই, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?
এই ছই-তিন বংসরের মধ্যে তুমি ত আমাকে মণিয়া বিবি
বলিয়া ডাক নাই ?" "সে কথা সত্য। দেশ মণিয়া, হঠাং
একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহাতে আমার চোথে
ছনিয়াটা যেন ন্তন চেহারা ধরিল। আনেকদিন ধরিয়া ঝম্ঝম্
করিয়া একটা হার যেন কাণে বাজিতেছিল,—হঠাং দেটা যেন
করোর দিয়া উঠিল; সঙ্গে-সঙ্গে সমন্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন
তড়িংপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। মনের আবেগ সম্বন করিতে না
পারিয়া রথ থামাইলাম। মণিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"
"কর।" "তুমি নিঃসকোচে উত্তর দিও।" "দিব।"

"দেখ মণিয়া, এতদিন ধরিয়া জীবনটা কেমন করিয়া কাটাইযাছি, তাহা এখন ভাল মনে পড়িতেছে না। কেহ যদি
জিজ্ঞাসা করে, এতদিন কি করিয়াছ, তাহা হইলে কাশ হয়
উত্তর দিতে পারিব না। আ্যার পিতা, পিতামহ ছেঁ ভাবে
জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমার প্রথম জীবনটা ত সে
ভাবে যাপন করি নাই! মণিয়া, জীবনের গতিটা পরিবর্ত্তন
করিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন নিতান্ত
সহজ্জসাধ্য নহে। হয় ত একা পারিব না। তুমি কি আমাকে
সাহায্য করিবে?" "কেমন করিয়া ফরীদ ভাই?" "কেমন

করিয়া, দে কথা এক কথায় বলিছে পারিব না। মণিয়া, আমার মনে হইভেছে যে, জীবনের পথে প্রতি পদে যদি ভোমার সঙ্গ পাই, তাহা হইলে হয় ত কথনও পদস্থলন হইবে না। তোমার সঞ পাইবার অধিকার আমার নাই ; কারণ আমি মগুণ, তুশ্চরিত্র ;— কখনও উচ্ছ ঋল চিত্তবৃতিকে সংযত করিবার চেটা করি নাই। আমার নিকট তুমি দেবী,—তাহা জানিয়াও তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাদা করিতেছি মণিয়া! কারণ, কে যেন আমাকে पनिटिष्ट रव, ट्यामात मन यनि ना शाहे, छोहा इहेरन अथम জীবনে উদাম গতি রোধ করিতে পারিব না।" "ফরীদ, তুমি জান আমি কে, আর তুমি জান তুমি কে?" "জানি, তুমি রপ্সী ওণশালিনী দেবী—আর আমি, মতপ, উচ্চৃত্থল লম্পট।" "তুমি জান যে তুমি আমীরের পুত্র,—তোমার পিতা হিন্দুস্থানের একজন বিখাতি বীর,—আলমগীর বাদ্শাহের একজন বিখ্যাত কর্মচারী; - আর আমি হিন্দু বেছার মুদলমান উপপতির কলা, — উদরের জন্য পাটনার পথে-পথে দেহ বিক্রয় করিয়া বেডাই। क्तीम, व्यामि कि ट्यामात त्यागा कीतनमिनी ?" "हैं। মণিয়া,—একবার নহে শতবার, শতবার নহে সহস্রবার। আমি জানি আমি কি। পিতার পুত্র হইলেই সে পিতৃপদ লাভ করে না,-তাহার যোগাতা প্রতিপাদন করিতে হয়। প্রথম জীবন আমি তোমার দলে কাটাইয়াছি; যদি চিরদিন তোমার দল পাই, তাহা হইলে হয় ত একদিন হিন্দুখানে পিছার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব ; -- নতুবা নহে। মণিয়া জন্মকথা বিশ্বত

হও। আমি মুসলমান,— আমার ধর্মে, হিন্দুর যে বাধা আছে, তাহা নাই। মণিয়া, আমাকে কি মাহ্য হইতে দিবে ?" মণিয়া উত্তর দিতে পারিল না। আর্দ্ধন্ত পরে ফরীদ পুনরায় ডাকিল, "মণিয়া বিবি!" অশ্রুক্ত কঠে মণিয়া কহিল, "কি ভাই ?" "আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না ?"

মণিয়া সহসা রথের বাহিরে আসিয়া ফরীদ থাঁর উভয় হন্ত ধারণ করিয়া কহিল, "করীদ, তাহা হয় না ফরীদ। তৃমি আমাকে বে সম্মান করিয়াছ, এ ছনিয়ায় কসবীর কন্যাকে সে সম্মান কয়ড়ন করিতে পারে? কিছু আমি সে সম্মানের যোগ্যানহি;—আমি ভোমার সে থাতির রাথিতে পারিলাম কই ফরীদ, ভাই, আমি ভোমারে ভাইয়ের মত ভালবাসি। আমি জ্ঞানি, আমার জন্য তৃমি কত গঞ্জনা সহ্ম করিয়াছ,—কত লাঞ্ছনা, কত অপবাদ হাসিম্থে উড়াইয়া দিয়াছ; কত বিপদে, কত অপাপদে বৃক পাতিয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ। করীদ ভাই, তোমার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। তৃমি আমার ভাই,—আমার বড় ভাই। জীবনে কখনও ভাতু-তেই পাই নাই,—গত ছই বংসর সে স্থান ভোমাকে দিয়া প্রাইয়ারিয়াছি। ভাই, য়ভদিন বাচিয়া থাকিব,—বিদ্ ছোট বহিন্ বিল্যা ভোমার মনের কোণে একটু স্থান দাও,—ভাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।"

ক্রীদ থা নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। শেষ কথাটার সময়ে সে শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎকণ নীরব থাকিয়া দে কহিল, "বহুৎ আচ্ছা— যো ত্রুম বিবি সাহেব।" মণিয়া রথের ভিতরে সিয়া শ্যায় লুটাইয়া পড়িল। একদণ্ড পরে মণিয়া যথন মৃথ তুলিয়া চাহিল, তথন রথ শ্না। সে বাচুক্ল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাকিল, "ফরীদ, ফরীদ, ফরীদ ভাই, ফরীদ থাঁ।" দ্র পর্কাত-প্রান্ত হইতে তাহার আকুল আফানের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আদিল। পর্বদন প্রভাতে ফরীদ থাঁর হুসজ্জিত শৃক্ত রথ পাটনা শহরে পৌছিল।

#### সপ্তপঞ্চাশতম পরিচেছদ সভী-বাক্য

গদাতীর জনশ্না। বিভ্ত শুল শুক দৈক্ত বিলীরবে মুখরিত। তীরে জীব ঘাটের সোপানের উপরে বদিয়া এক তক্ষণী একমনে মালা রচনা করিতেছিল। অদ্রে গ্রামে কোন ধনি গৃহে রৌশনটোকী বাজিতে ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার শক আদিয়া যুবতীকে অন্যান্ত করিয়া তুলিতেছিল। তখন দিবদের ঘিতীয় প্রহুর অতীত হইয়াছে, শুক তপ্তদৈকত জনশ্ন্য। বালপানি শুনিয়া তক্ষণী মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া মালা রচনা বন্ধ করিতেছিল, আবার তখনই ক্ষিপ্র হন্তে রাশি বাশি করবী হত্তে গাঁথিতেছিল।

অদূরে একটা কুকুর প্রহৃত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ভাহা দেখিয়া তরুণী অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং স্ত্র ও স্**চা** 

দুরে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিল। গ্রামের দিক ইইতে পরিপূর্ণ থালা লইয়া এক প্রোচা রম্বী আসিতেছিলেন, তর্মণী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্থামীর কুকুরকে মারিলে क्ति काकिया ?" (श्रीण कहिएलन "ना मातिएल हुँहेशा (नह যে মা।" "দিলেই বা।"' "ও আমার গোড়া কপাল। তোমাকে ব্রাই কি করিয়ামাণ কুরুরের ছোঁয়াকি খাইতে আছে 📍 এই সময়ে লোট্রাহত কুকুরটি ভরুণীর পশ্চাতে আসিয়া নী হাইল। তাহা দেখিয়া সে তাহার মন্তকে হতার্পণ করিয়া সম্ভাষণ করিল, কুকুর লাদুল চালনা করিয়া কুভজ্ঞতা জানাইল। প্রোচ়া এই অবসরে দেখিতে পাইলেন যে ঘাটের উপরে রাশি রাশি করবী ও শেফালি পড়িয়া আছে, তাহা দেৰিয়া ভিজ্ঞানা করিলেন "শৈলের জন্ম মালা গাথিতেছিদ্ বুঝি ?" তরণী কুপিতা হইটা কহিল "শৈলের জন্য মালা গাঁথিব কেন, আমার নিজের জন্য গাঁথিতেছি।" "কেন তোমার মালা কি হইবে মা ?" প্রশ্ন শুনিয়া সহসা তরুণীর **স্থলর মুথ লজ্জার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে**ুম্ভাক্ত অবওঠন টানিয়া দিয়া কহিল, "আজি যে তিনি আদিজন ?" প্রোচা তঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ভোমার কপালে আর ।তিনি আসিয়াছেন! এত তঃখও ছিল তোমার বরাতে! সতীমা, ফুলগুলি নষ্ট করিও না মালা গাঁথিয়া শৈলকে দিয়া এস।" তঞ্চণী প্রোটার কথা শুনিয়া রাগিল धवः मछरकत्र बखे क्लिया पिया करिन, "रेमन्रक पिय

কেন, তাহার বিবাহের দিন দিব।" প্রোচা হাসিয়া কহিলেন
"রাগিস কেন মা, আজি ত শৈলর বিবাহ।" "কথ্খনো
না।" "পাগলী, অমন অলফণ কথা বলিতে নাই। ঐ শোন,
নহবৎ, বৌশনচৌকী বাজিতেছে।" "তা হোক শৈলের বিবাহ
আজ হইবে না। কাকিমা ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ উঠিয়াছে, ঐ দেখ
ঝড় উঠিল, ঐ দেখ নৌকা ডুবিল, বরয়াত্রী সব, ডুবিয়া গেল—"
"থাম্ থাম্ও সতী, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। পাগলী
কি বলে গো! হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর, আমি হাই বাছা,
মরিতে তোকে ফুলের কথা বলিতে গিয়াছিলাম!" "কাকিমা,
বেওনা, ঐ যে দেখিতেছ শাদা বালির রাশি, এখনই জলে ভরিয়া
ষাইবে, ঐ অখথ তলায় বরের নৌকা শত বও হইয়া আছড়াইয়া
পভিবে।"

প্রোচা রণে ভক দিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে
কুকুরটা তাঁহাকে ছুঁইয়া ছিল তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন
না। তরুণী পুনরায় মালা গাঁথিতে বদিল; বাছ থামিয়া
গেল, প্রামে কোলাহল বাড়িতে লাগিল, একটা, ছুইটা, তিনটা
করিয়াঁ জনেম অনেকগুলি মালা গাঁথা ইইল, তথন স্ক্রোমল
ভ্রবাহতে ভ্র পুপ ব্রজ: সাজাইয়া লইয়া ফ্রুরী গকাতীর
পরিভাগে করিল।

গ্রামে একথানা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের সম্মুথে বসিয়া এল প্র্যোচ হ'কা লইয়া আহারান্তে তামাকু সেবন করিতেছিলেই তক্ষণী তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল এবং মন্তকের অবগুঠন টানি দিয়া ভাকিল, "বাবা" বিখনাথ চক্রবর্তী কহিলেন, "কেন মা ?"
লক্জাবনত মুখী কন্যা কহিল "বাবা, আজ যে তিনি আসিবেন ?"
পিতা বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে মা ?"
আনত বদনে পদনথ দারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কন্যা
কহিল, "ভোমার জামাই।" কন্যার কথা তনিয়া রুদ্ধ ই কা
নামাইয়া রাথিয়া দিলেন, একবার দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিয়া তাহা
আবার উঠাইয়া লইলেন। কিয়ংকল পরে কন্যা পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জেলে ডাকিয়া আনিব ?" অন্যমনস্ক
বিখনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "জেলে কি হইবে মা ?" "কেন মাছ
ধরিবে ? অনেক লোক আসিবে।" "অনেক লোক কোথা
হইতে আসিবে ?" "কেন তাহার সক্রে ?" বিশ্বনাথ মুথ
কিরাইয়া লইয়া দিতীয়বার দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিলেন। কন্যা
আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "জেলে ডাকিব ?" অক্রাক্রকণ্ঠ
বুদ্ধ চক্রবর্তী কহিলেন, "ভোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস।"

কন্যা সানন্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিখনাথের পত্নী তথন আহারান্তে গৃহের সন্মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কন্যা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সাদরে জিজ্ঞানা ক<sup>্রি</sup> মা, জেলে ভাকিতে যাইব কি ?" কন্যার ভক, কন্ধ কেশগুচ্ছ কপাল হইতে স্বাইয়া দিয়া মাতা সম্মেহে জিজ্ঞানা করিলেন "কেন মা?" "আজ বে ভিনি আদিবেন ?" "তিনি কে ?" 'নদরিণী কন্তা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কেন, তামার জামাই।" মাতার নয়নম্য অশুজনে অন্ধ হইয়া গেল।

তিনি কছকঠে কহিলেন "ঘরে মাছ আছে।" "তাহাতে হইবে না, তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আদিবে মা ?" মাতার বাক্য স্মৃতি হইল না। তিনি চির ছংখিনী কন্যাকে বুকে চাপিয়া লইয়া অঞা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যা মাতার চোধের জল মুহাইয়া দিয়া কহিল "মা, লোকে বলে আমি পাগল কিছ আমি ত পাগল নই। তুমি কখনও আমাকে মিখ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ ?"

#### অউপঞ্চাশন্তম পরিচ্ছেদ সতীর পতিপ্রাপ্তি

চারিদিকে ঘন অন্ধকার, ঝড়ের শব্দে অন্যশব্দ শোনা বাইতেছিল না। ভগ্নবৃক্ষশাথা ও পূর্ব কুটারের ধ্বংসাবশেষে সঙ্কীর গ্রামাপথ ক্ষপ্রায়। সেই ভীষণ ঝড়ের রাত্রিতে সভী একাকিনী সেই পথ ধরিয়া ভাগীরখী তীরে আসিল। তখন যেন ইক্ষজাল বলে ভাগীরখীর শুক্ত বেলা অন্তর্হিত হইয়াছে, যে ভাগীরথী-বক্ষ সচরাচর ক্ষুদ্র বীচিখচিত প্রশান্ত, তাহা যেন সহসা কোন্ তীব্র মাদকের উভ্জেলনায় উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছে, নদীর জল প্রবল ঝড়ের ভাড়নায় দীর্ঘ বেলা অভিক্রম করিয়া ঘাটের সোপানের পাদমূলে আছেড়িয়া পড়িতেছে। সহসা বিদ্যাতের উজ্জল আলোকে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

এবং মুহূর্ত্তপরেই বন্ধ ভীবণনাদে এক তক্তশিরে আঘাত করিল। কিছুবাত ভীতা ন। হইয়া সভী বাটের সর্কোচ্চ সোপানের উপরে-বাড়াইরা রহিল।

আবার বিহাৎ চমকিল, আকাশ বেন সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, ভাষার আলোকে সভী দেখিল একটা প্রকাণ্ড ভরঙ্গ একখানা বৃহৎ নৌকাকে উদ্ধে উঠাইয়া আবার গভীর জলে নিক্ষেপ করিল, নৌকা সশব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল-পরে তরপমালা হুই একটি মৃতদেহ ও বহু কার্চথও তীবে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। সভীর ইচ্ছা হইভেছিল বে, সে ছুটিয়া গিয়া দে গে কে মহিল; কিন্তু একটা অনৃষ্ঠ শক্তি আসিয়া ভাহার গতি ক্ষম করিয়া দিল।

ক্রমে বায়ুর বেগ মন্দ ইইয়া আদিল, ম্যলগারে বুরী পড়িতে লাগিল, সতীর বন্ধ দিক্ত ইইয়া গেল, তথাপি সে সেইখানেই পাড়াইয়া রহিল। তথন দূরে মহুয়পদশক শ্রুত ইইল, তাহার ক্রমর সহস্যা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সতী ক্রতপদে পক্ষের দিকে অগ্রমর ইইল। একসঙ্গে তিনজন মাহ্য আিতিছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞালা করিল, "তোমরা কি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না ?" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "মহাণ্যু, শ্রুনেকক্ষণ ধরিয়াই তো অন্ধকার দেখিতেছি !" প্রথম ব্যক্তিপ্রায় জিজ্ঞানা করিল, "কি রায়জী, জায়গাটা চিনিকে পারিলে না ?" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "কেমন করিয়া চিনিব ?" "এ দেখ গন্ধার স্বাট, অদ্বে প্রবিশী, তাহার জীর্ণ ঘাটে একটা

শৃগাল দীড়াইয়া আছে, গ্রামে আলোক নাই, বোধ হয় অনেক দ্বর পড়িয়া গিয়াছে।" এই সময় দিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কি সত্য সতাই এই সমস্ত দেগিতে পাইতেছেন ? আমার কিন্তু মনে ইইতেছে বে, সমস্তই ভোজবাজী।" "ভোজবাজী নহে স্থদর্শন, বহুকাল অন্ধকারই দেখিয়া আসিতেছি, সেই জন্য আমার চক্ষ্র সম্মুখে অন্ধকার দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।"

দ্র হইতে শেষ কথা সভীর কর্পে প্রবেশ করিয়ছিল, সে
শক্ষপদে তাহার অদ রোমান্ধিত হইল। সভী কম্পিত কঠে
ক্ষিদ্ধানা করিল, "অদ্ধকারে দেখ, তুমি কে ?" তাহারকণ্ঠমর শুনিয়া ঘোর স্চীভেল্ল অদ্ধকারে মহন্তরহ দাঁড়াইয়া গেল।
সভী পুনর্কার ক্ষিজ্ঞাসা করিল, "অদ্ধকারে দেখ তুমি কে ?"
ত্রিবিক্রম উত্তর দিলেন না, তাহা দেখিলা অসীম সাহদে ভর
করিয়া কহিলেন, "মা, আমরা মারুষ, অদ্ধকারে পথ হারাইয়াছি,
তুমি যদি পার, আমাদিগের নিকটে আইস।" সভী আবার
ক্ষিজ্ঞাসা করিল, "ভোমাদিগের মধ্যে বে অন্ধকারে দেখিতে পায়
সে কোথায় ?" ত্রিবিক্রম তথনও নিক্তর। সভী তথন
অসীমের নিকট আসিয়া বলিল, "বাবা কাল তোমার বিবাহ,
নিকটে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, স্পর্শ করিও না।"

আবার বিহাৎ চমকিল, ভীত্র আলোকে অসীম ও হবর্শন দেখিল, আগন্তুক তরুণী, রূপনী, বিবাহের বেশে সজ্জিতা। সভী আলোকে ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া উাহাকে প্রণাম করিল। তখন অসীম জিজ্ঞানা করিল, "তুমি কে মা ?" উত্তর হইল, "আমি দতী !" "এই তুর্বোগে নিশীখ রাত্রিতে কোণায় চলিয়াছ মা ?" "সামীর নিকট !" "তোমার স্থানী কোণায় ?" দতী ত্রিবিক্রমকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইনিই স্থামার বামী !"

দীর্ঘনিষাস ত্যাগ করিয়া ত্রিবিক্রম জিঞ্চাস পরিল, "তবে তুমিই কি আমার নিয়তি ?" সতী বলিল, "ে কথা বলিতে পারি না। আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে; এই মে আসিয়া আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছিলেন।" "তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আমি তোমার স্বামী ?" "সে বলিয়া দিয়াছে।" "সে কে ?" "ছিপ্রহর রাত্রিতে শ্বশানে গেলে মে আমার সহিত কথা কহে কিন্তু আমি কথনও তাঁহাকে দেখি নাই।" "তিনি কি বলিয়াছেন ?" "আজ বলিয়াছেন যে দ্বিপ্রহর রাত্রির পরে অম্বকারে পথ হারাইয়া আপনি এইখানে আসিবেন। আমি তাঁহার কথামত আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

বৃষ্টির বেগ বাড়িল, ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিতে, "এখন কোথায় যাইব ? আনার সঙ্গে অনেক লোক আছে, তাহা-নিগের আশ্রয়ের বাবস্থাও করিতে হইবে।" সতী কিছুমাত্র বিশ্বিত না হইয়া বলিল, "সে কথাও সে বলিয়াছে, সকলের নন্দোবস্তই হইয়াছে। আপনার বৃদ্ধ তাহার কল্লাও পুত্রবৃধ্ লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া মাছেন, আপনারা আমার সঙ্গে আহ্বন, গ্রামে পিয়া লোক পাঠাইয়া নিই।" অন্ধকারে তিন্দ্দন পুরুষ সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে উপস্থিত হইল।

পিতগ্যহ প্রবেশ করিয়া সভী পিভাকে কহিল, "বাবা, তাঁহারা আদিয়াছেন।" বিশ্বনাণ অত্যন্ত বিশ্বিত হইয়া আগস্কক-অয়ের প্রতি চাহিলেন, তাঁহার বিশায়ের কারণ ব্রিয়া তিবিক্রম প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমিই আপনার জামাতা তিবিক্রম।" বিশ্বনাথের বিশ্বয় কিন্তু তাহাতেও দুর হইল না, তিনি বলিলেন, "বাপু, মাত্র একটি দিন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, স্কুতরাং চিনিতে পারিলাম না তো ? প্রমাণ না পাইলে কেমন করিয়া তোমাকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিব ১" ত্রিকিজম হাসিয়া বলিলেন, "সাক্ষীর প্রমাণ সবই আনিয়াছি, আমার একবন্ধু ক্রাও পুত্রবর্ব ইয়াপ্রায় এককোশ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনি ভাহাদিগকে আশ্রয়ে আনিবার ব্যবস্থা করুন। জামাতা না হই, মনে করুন আমি অতিথি, বিপন্ন ও পথভান্ত বান্ধণ।" বিশ্বনাথ ছুই তিন জন গ্রামবাসীকে ডাকাইয়া, ছুই তিনটা মশাল প্রস্তুত করাইয়া তাহাদিগকে হরিনারায়ণের সন্ধানে পাঠाইয়া দিলেন। অসীম ও স্থদর্শন তাহাদিগের সহযাত্রী হইল। ততীয় প্রহর রাত্রিতে হরিনারায়ণ বিগুলন্ধার কলা ও পুত্রবধু সহ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে আশ্রয় পাইলেন।

তথন বিশ্বনাথের প্রতিবেশী মিত্র-গৃহে ক্রন্সনের রোল উঠিল, লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে বরের নৌকা ভূবিয়া গিয়াছে, বর ও বর্ষাত্রী ছুই জনের দেহ ঘাটের নিকটে পাওয়া গিয়াছে।

## একোনষষ্টিতম পরিচেছদ বৃদ্ধ বৈষ্ণব

বথ পরিত্যাগ করিয়া মণিয়া পাগনিনীর ন্থায় ফরীদ থার লক্ষান করিতে আরম্ভ করিল; কিছু রজনীর অন্ধকারে, জনশৃষ্ধ প্রান্তরে সে ফরীদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। তথন তাহার চকু যেদিকে বাইতেছিল, সে সেই দিকেই চলিতেছিল। চলিতে-চলিতে, একপ্রহর পরে দূরে একটা আলোক দেখিতে পাইয়া, মণিয়া সেই পথে চলিল। নিকটে গিয়া দেখিল, একটা জনশৃন্ত মন্দির মধ্যে আলোক জলিতেছে। মণিয়া মন্দিরের ভিতরে তুহারের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ রাখিয়া ঘুমাইয়া পঞ্চি

যথন তাহার নিজ্ঞান্ত হইল, তখনও প্রেয়া হয় নাই।
মণিয়া জাগরিত হইয়া দেখিল, এক স্থলকায় খালার বৃদ্ধ
ভাহার দিকে চাহিয়া দ্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহ দেখিয়া,
দেশ বাস্ত হইয়া উঠিয়া, মন্তকের বস্ত্র টানিয়া দিল। ব্লুকহিল,
"তোমার কোন ভয় নাই মা,—আমি বুড়া মায়য়, পথ চলিতেচলিতে তোমাকে একাকিনী দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি। এই
নবীন বয়দে ভয়া য়পের ভালি লইয় একা কোপায় চলিয়াছ
মা? তুমি গেলয়া কাপড় পরিয়া আছে বটে, কিছ তুমি ত
সয়াসিনী নহ; কারণ, তোমার সর্বাদ দিয়া ভোগের চিহ্ন ফ্টিয়া
বাহির হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে বে, তুমি অল্পনিন
গৃহত্যাগ করিয়া আদিয়াছ।"

মণিয়া কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। তথন বৃদ্ধ কহিল
"না, আমি বৃজা, তোমার পিতামহের বয়সী, আমার নিকটে
লজ্জা করিও না। তোমার অঙ্গুলিতে যে হীরকের অঙ্গুরীয়ক
রহিয়াচে, তাহার মূল্য হাজার টাকার কম নহে। তুমি ধনীর
বধ্;—যদি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া আদিয়া থাক,
তাহা হইলে চল, আমি ভোমাকে স্বামি-গৃহে দিয়া আসি।
আমার সঙ্গে গেলে কোন দোব তোমাকে স্পর্শ করিবে না।"
এইবার মণিয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইল। সে অবনত মন্তকে
ধীরে ধীরে কহিল, "আমার বানী নাই।" "তবে কি তুমি বিধবা ?"
"না, আমার বিবাহ হয় নাই।" "ভাল কথা। তবে চল,
তোমাকে তোমারে পিতৃগৃহে রাথিয়া আসি।"

মণিয়া বিষম বিপদে পড়িল। সে তথন ফরীদ্ খাঁর চিন্তায় বিজ্ঞত। ধনীর পুত্র ফরীদ খাঁ আশৈশব স্থাখ লালিড,—একাকী ভাহার জন্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদও ভাহার সংবাদ না পাইলে, ভাহার পিতামাতা আবুল হইয়া উঠে। না জানি, আজি দিনান্তে ভাহাদিগের অবছা কি হইবে। সে কেমন করিয়া ফরীদ খাঁকে বুঝাইয়া, শান্ত করিয়া পিতৃগৃহে ফিরাইয়া লইয়া ঘাইবে, ইহাই তথন মণিয়ার একমাত্র ধান হইয়াছিল। বুদ্ধ বৈঞ্বের কথা তথন ভাহার ভাল লাগিভেছিল না।

বুড়া তাহার মনের ভাব বুঝিল; বুঝিয়া হাসিল। সে কহিল, "মা, বুড়ার কথাগুলি বড়ই ডিব্রু লাগিডেছে, তাহঃ বুঝিতেছি; কিন্তু কি করিব মা, আমি তোমাকে এই জনশৃক্ত

পথে একাকিনী রাথিয়া যাইতে পারিব না। গোপাল যতকল তোমাকে সমতি না দেন, ততক্ষ তোমার সঙ্গেই বহিলাম।" বুদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া সহসা মণিয়া বলিয়া উটি "গোপাল কে " বিস্মিত হইয়াবুদ জিজ্ঞাসা করিল, " তমি হিন্দুর মেয়ে.— अथर. গোপালের নাম ওন নাই ? আম বাঙ্গালী, আমরা গোপাল বলিয়াই ডাকি। এ দেশেও তাঁহার গোপালজী নামের অভাব নাই। তুমি বোধ হয় পঞ্চাবী ? মা, যিনি গোপাল, তিনিই গোবিন্স, তিনিই এচনা তিনিই পাওরঙ্গ, छिनिइ পार्थ-मात्रथी।" मिनबा निब्बल। इहेन, कांत्रन, नामधना সমন্তই তাহার নিকট অপ্রিচিত। সে অধোবদনে কহিল, "वावा, आमि हिन्दुत सारव निह, आमि मूनलमानी।" वृक्ष देवकव অত্যন্ত আক্র্যান্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে গেরুয়া পরিয়াছ কেন মাণ" মণিয়া অধিকতর লজ্জিতা হইগা কহিল, \* "আমি হিন্দু হইতে চাহি।" তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল। মণিয়া পুনরায় কহিল, "বাবা, আমি মুসলমানী, নর্ত্তকীত **ৰক্সা নর্ভ**কী। বেখাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব বলিয়াই সন্ন্যা<sup>্</sup>া সাজিয়াছি।" বৃদ্ধ জিজাসা করিল, "ভাল কথা মা, ধর্মণ্থ ত মুসলমানেরও আছে, তবে নিজধর্ম পরিত্যাগ করিতে চাই কেন ? ष्पामारमञ्ज्ञ गार्क तर्न रव, निष्क्षस्य मृज्य भग्न वाक्ष्मीय। धिनि গোপাল, ডিনিই প্রমেশ্বর, তিনিই আলা। নামের ভেদ ও উপাসনার আকার-ভেদে কিছুই আসে যায় না। দেখ মা. আমি বুড়া ইইয়াছি, সমত দাঁতগুলা পড়িয়া গিয়াছে, চোখেও

ভাল দেখিতে পাই না। তবে এই ঋগতে বহুদিন ৰাস
ক্ষিতেছি; আনক ঠেকিয়া শিখিতে হুইয়াছে। স্ত্রাং সকল
জিনিস দেখিতে না পাইলেও, অস্কুতবে বুঝিতে পারি। মা,
আমার নিকট আত্মগোপন ক্রিতেছ কেন ? শুক্তর কারণ
না থাকিলে, লোকে অধর্ম পরিভাগে করে না।"

বৃষ্ণার কথা শুনিয়া মণিয়ার মন গনিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া সন্দেহে কহিল, "কাঁদ মা, প্রোণ তরিয়া মন ভরিয়া কাঁদ,—প্রাণের ব্যথা আর মনের মনা অঞ্জল ভিন্ন যায় না।" তথন রৌজ উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মণিয়ার মতকে ও সর্কালে বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া মণিয়া যথন শাস্ত হইল, তথন বৃদ্ধ একে-একে মণিয়ার মনের সকল কথাই টানিয়া বাহির করিয়া লইল। সমত্ত শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল, "মা, ভোমার সমস্তা বৃদ্ধই জটিল। আমি কি বলিব বলং চক্রী ভিন্ন এ চক্রান্ত ভেদ করা অসন্তব।"

মণিয়াকে শান্ত করিয়া, বৃড়া ঘটিতে দড়ি বাধিয়া কৃপ হইতে জল উঠাইল; এবং নিজে হাত মুখ ধুইয়া মণিয়াকে জল তুলিয়া দিল। তথন বৃড়া মন্দিরের ছয়ারে বিষয়া কঠলয় একটি রূপার কৌটা বাহির করিল; এবং তাহা হইতে একটি ফটিকের গোপাল-কৃতি বাহির করিয়া প্লা করিতে আরম্ভ করিল। পূজা শেষ হইলে, বৃড়া আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল। মনিয়া একমনে তাহার কথা তানিতে লাগিল। বুড়া গোপালকে

শাসাইয়া কহিল, "বাপু হে, ভোমার সালে আর পারিয়া উঠা বায় না। শেবটা ভোমাকে মারিতে ুবে দেখিতেছি। পৃথিবীৰ বত নটের মূল ভূমি। ইহাকে মন্ত্রী দিয়া তোমার কি হুধ হইতেছে ? আগস্তকান তুমি সোজা সংগ চলিতে निथित्न मा। धथन हेरात धकता उनाय कता यवनी त्रणा-क्कारक रकान छ मधास हिन्दू विवाह कतिएवं ना, अ कथा कि তুমি জান না ?" মণিৱা পাৰে দীড়াইয়া তক্ময় হইয়া বুছেও কথা ভনিভেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, গোপাল কি বলিলেন ?" বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, বিগ্রহটিকে কপার কোটায় তুলিল; এবং ভাহার কঠে ঝুলাইয়া কহিল, "মা, গোপাল বড় কিছু বলিল না; এইমাত্র জানাইল বে, তুমি কাল হইতে উপবাদী আছ ; কিছু আহার কর।" মণিয়া কহিল, "এখানে কোথায় কি পাইব ? কোন একটা গ্রাম পাইলে কিছু কিনিয়া শাইব।" "গ্রাম এখনও অনেক দূরে। উপস্থিত গোপালের প্রসাদ পাও।" বৃদ্ধ বন্তমধো হইতে ছই মৃষ্টি চূর্ণ বাহির করিল; এবং এক মুষ্টি অধ্থ-পত্তে মণিয়াকে দিয়া, শ্বয়ং আহার করিতে আরম্ভ করিল। স্থাহারাত্তে বৃদ্ধ কহিল, "মা, তোমার এখন পূর্বদেশে বাইতে ইচ্ছা করিতেছে—না ?" মণিয়া কহিল, "হা।" "মনের। বেগ কি কোন মতে শমন করিতে পারিবে না ?" "উপস্থিত পারিতেছি না বাবা।" "পারিবে কেমন করিয়া মা ? আমরঃ বলি বটে আমি করি, ভূমি কর, কিন্তু প্রকৃতপকে গোপাল ঘাহা

করান, তাহাই করি। উপস্থিত তুমি পূর্বদিকে গেলে, তোমার প্রিয়জনের অনস্থান । কিন্তু মিনি তাহাকে তোমার প্রেয় করিয়াছেন, তিনিই যথন তাহার অমস্থল শ্টাইতে চাহেন, তথ্য নিবারণ করিবে কে ? বেলা বাছিয়া উঠিল,—চল গ্রামের সন্ধানে যাই।"

উভয়ে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের স্কানে চলিজ। তথন করীদ থা ক্রতগামী অংখ আবোহণ করিয়া প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছে।

# বষ্টিতম পরিচ্ছেদ

#### আপন রকণ

রাত্রি শেষে হরিনারাষণকে লইরা যখন অধীম ও হার্লন গৃহে ফিরিয়া আদিলেন, তথন বড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—
আকাশ পরিকার ইইয়া আদিয়াছে। হরিনারায়ণ আদিয়া
দেখিলেন যে, ত্রিবিক্রম বিশ্বনাথের চণ্ডীমণ্ডপে বদিয়া এক
প্রোট্যের সহিত কথা কহিতেছেন। সতী আদিয়া ছুর্গা ও
স্থাননের পদ্ধীকে অন্ত:পুরে লইয়া গেলে, সকলে বস্ত্র পরিবর্ত্তন
করিয়া ত্রিবিক্রমের নিকটে বদিলেন। প্রোট্য বলিতেছিল,
স্থার কি ভেমন পয়সার জাের আছে ই বাণ-পিতামহের
আমলে বাহা ছিল, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও নাই। আর

পরসা থাকিলেই বা কি হইত ঠাকুর ! প্রামে আমাদের প্র্যারের পাল নাই; অতরাং আমার আর উপায় নাই। বাগ্দভা কল্পার বিবাহ হইল না—এ কথা ওনিলে কোন্ ক্লীন-সন্তান আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে আসিবে ? তাহার উপার অলকণা নাম ওনিলে সকলেই পিছাইয়া যাইবে।" প্রোচ একমনে কথা কহিয়া যাইতেছিল। জিবিক্রম উত্তর না দিয়া মন্দ-মন্দ হাসিতেছিলেন। বিখনাথ তাহা দেখিয়া আমাতাকে জি্জাসা করিলেন, "বাপু, হাসিতেছ কেন ?" জিবিক্রম কহিলেন, "অদুই-চক্রের অভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া।"

প্রোচ। ঠাকুর, শৈল যেদিন ডুবিয়া গিয়াছিল, সেদিনও আপান অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তথন ব্রিতে পারি নাই যে, শৈল হইতে আমার এমন ছুরবস্থা ইইবে। এখন জাতি সায়, তাহার উপায় কি?

অবিক্রম। মিক্রলা, তোমার লাতি বাইবে না।
 বিশ্বনাথ। উপস্থিত রাতি গোহাইলেই যে জাতি
 যাইবে?

তিবি। যাইবেনা।

অসীম। কি করিলে আপনার জাতি রক্ষা হয় ?

বিশ। অভ রাত্রিতে বদি অপর পাত্র পাওয়া যায়, তাহা হুইলে জাতি রক্ষা হুইতে পারে। কি বদ সর্কেশর ?

স্ক্রের। স্মাজের কথা ত দাদা সমন্তই আপনার জানা আছে। এ বিবয়ে রাজ্য-কায়ত্ত্ব সমাজ স্মান। অসীম। যদি আৰু রাজিতে বিবাহ না হয়, তাহা হ**ইজে** কি আপনার কন্যার আর বিবাহ হইবে না ?

ত্রিবি। তৃতীয় প্রহরে যে বিতীয় লগ্নটা ছিল, তাহাও অজীত হইপ্লাছে। তবে বিধির বিধান—কাল গোধ্লি লগ্নে বিবাহের বোগ আছে।

অদীন। নিত্র মহাশরের যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

সর্বে। আপনি, তুমি-?

ত্রিবি। ইনি কাত্নগোই হরনারায়ণ রায়ের লাতা, ভূতপূর্ব্ধ কাত্নগোই জয়নারায়ণ রায়ের পুত্র অসীমচক্র রায়!

সর্কে। বাবা, তুমি আমার খবর। তোমার পিতামহ জ্রীনারায়ণ রাম আমাদের বংশে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ উঠিলা উভর হতে অসীমের হন্ত আকর্ষণ করিয়। ধরিল; এবং উচ্চৈঃ বরে রোদন করিতে-করিতে কহিল, "বাপু, তৃষি ভিন্ন আমার উপায় নাই। তৃষি আমার অগতির গতি।" এই সময়ে তিবিক্রম পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বনাথ ও হরিনারায়ণ ক্রিজাসা করিলেন, "হাসিলে কেন?" তিবিক্রম কহিলেন, "সে কথা পরে জানাইব।" হরিনারায়ণ তথন অসীমকে কহিলেন, "দেখ, মিত্র মহাশ্বের এখন বড় বিপদ। বিপদ্ধ বাজিকে রক্ষা করাই মহতের কর্ম্ম। তৃষি মহৎ বংশক্ষাত, স্তরাং তোমার উপবৃক্ত কথা হইয়াছে। নারায়ণ বোধ হয়্মতি মহাশয়কে উদ্ধার করিবার কন্য আমাদের অভা রাতিতে

অধানে আনিয়াছেন।" অধনন এই সময়ে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তবে বিবাহ ঠিক!" সর্বেশ্বর কহিলেন, "ঠাক্র, আমার আর অনা গতিনাই।" "তবে কন্যা দেখিতে হয়।" জিবিক্রম কহিলেন, "কন্যা প্রেই দেখিলাছ।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "বধারীতি আশীর্কাদ ও আভ্যাদমিক করিতে হইবে।" ভূপেন্দ্রকে বা মুরশিবাবাদে সংবাদ দিবার উপায় নাই। অসীম, সমন্তই তোমাকে এক। করিতে হইবে।" সর্বেশ্বর সানক্রেকহিলেন, "তব্লে আমি সংবাদটা বাড়ীতে দিরা আসি ?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "বাঙা" সর্বেশ্বর প্রহান কবিলে, জিক্রমা অসীমকে জিজ্ঞান করিলেন, "রায়জী, কোন কথা অবল হয় ছ" অসীম বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "কৈ, কিছুই ন্মাত পারিলান না" "ব্রিতে পারিবে,—ঠিক এখনটা পারিবে না,—ক্রমে সকল কথাই মনে হইবে।"

এই সময়ে কাক ডাকিয়া উঠিল। তাহা ওনিয়া হরিনারায়ন ও বিশ্বনাথ গান্তে।খান করিলেন। বিভ্নন্তার বিদ্রুপ করিয়া কহিলেন, "কি হে, শন্তর-বাড়ী আদিরাই বিলয় কিনিতা-কর্ম ভূলিয়া পেলে ?" ত্রিবিক্রম হাদিয়া কহিলেন, "নিতা-কর্মের পূর্বের একটা নৃত্রন কর্ম আছে। তুমি গঙ্গাতীরে যাও, আমি আদিতেছি।" ত্রিবিক্রম উঠিলে বিশ্বনাথ ভিজ্ঞানা করিলেন, "বাণু, পথ চিনিতে পারিবে ত ?" ত্রিবিক্রম হাদিয়া কহিলেন, "বিবাহের পূর্বের বছবার প্রামের পথে পথে ভিক্ষা

ফ্রিয়া গিয়াছি।" হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ বাহির হইয়া সেলে जिविकम अना भर्ष चल्तानम छात्र कवितन। ज्यन श<del>ुर्व</del>नित्क जात्नाक रमेशा नियार् वरहे, किन असकात मृत इस नाहे। খামের সীমায় ত্রিবিক্রম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে পদশ<del>্ব</del> \* শুত হইল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, এক রমণী তাঁহার অফুসরণ করিতেছে। রমণী কাছে আসিলে, তিনি তাহাকে ্লিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আসিলে কেন ? ভয় নাই, আমি প্লাইব না। यनि প্লাইবার ইচ্ছা থাকিত, ভাহা হইলে বেচ্ছায় আমিয়াধরা দিতাম না।" রমণীস্তী। সে কহিল, "আমি আপনাকে ধরিয়া রাখিতে আদি নাই। আপনি বেখানে আইতেছেন, আমাকেও দেখানে যাইতে হইবে।" বিশ্বিত হইয়া ত্রিবিক্রম পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে ৭ যাইতে ্ট্টবে । কেন ঘাইতে হইবে ।" "তাহা বলিতে পারি না।" "তোমাকে কে বলিল ?" "যে বলে।" "সে কে স্তী **!"** "তাহা ত বলিতে পারি না—দে কোথা হইতে কোন দিক দিয়া বলিয়া যায়, তাহাও আমি বলিতে পারি ন।।"

### একষস্টিভন পরিচেছদ হরিদাস বাবাজী

প্রভাতে সর্কেখন মিত্রের গৃহের সন্মুখে পুনরায় নহবৎ

বাজিয়া উটিল। লোকজন আসিয়া নহবংখানার বালগুলাঃ উঠাইয়া কেলিল। বড়ে বে গাছ পড়িয়াছিল, তাহা কাটিয়া পরিকার করিয়া কেলিল। দেখিতে দেখিতে মিজগুহের এ কিরিয়া গেল। তখন বিখনাথের গৃহে হরিনারায়ণ স্বয়ং প্রোহিত সাজিয়া আভ্যাদয়কের আয়োজন করিতেছেন। স্থাপনি তাহার সহকারী; স্তরাং দায়ে পড়িয়া তিবিক্রমন

পলীগ্রাম,—হইশত বংসর পূর্কের কথা স্থতরাং অক্তর আর্থ বার করিয়াও বৈরক্ত। বরের মধ্যাদা অক্স্যায়ী বসনভ্ষণ পাইলেন না। তাহা দেখিয়া হরিনারায়ণ অতিশয় কুল্ল: হইলেন। বাল্যবকুকে ক্ক দেখিয়া তিবিক্ৰম চিস্তিত হইলেন। এই সময়ে সভী বিষয়বদনে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাহাকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ ভার কেন সতী ?" নতী উত্তর না দিয়া কাঁদিরা ফেলিল। সমুধে ৰক্তাকে কাঁদিতে দৈখিয়া, বিখনাথ সাগ্ৰহে জিজাদা করিলেন, "কি হটয়াছে মা, কাঁদ কেন মা 🥍 সকলে মিলিজ সভীকে শাস্ত করিলেন। সে কহিল, "গ্রামের লোক বলিয়াঃ, — উনি আমার স্বামী নহেন,—মিথাবাদী জুয়াচোর। ভাহার। বাবাকে সমাজে ঠেলিয়া রাখিবে।" বিশ্বনাথ ক্লার কথা ভনিষা কহিলেন, "কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল বটে, কিছু বিবাহের সাক্ষী-সাবুদ সমত্ই উপস্থিত আছে। যে সময়ে সভীর বিবাহ হয়, সেই সময়ে যজেখন চট্টোপাধ্যায় দায় উদ্ধারের

চেটার ছিল। পারে নাই বলিরা, নেই অবধি আমার উপরু রাগিরা আছে। তাহার অন্ত চিন্তা করিও না মা,—জামাই বখন বরে লইরাছি, তখন ত ঠেলিতে পারিব না। তুমি নিশ্চিস্ত মনে বেড়াও।"

শিতার নিকট আখাস পাইয়া সতী প্রফুল হইল। তথন ত্রিবিক্রম ডাহাকে কহিলেন, "পিছনের শিবমন্দিরে একটা ডায়কুণ্ডে গঙ্গান্তল লইয়া যাও, আমি আনিতেছি।" হরিনারায়ণ ক্রিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কোথা যাও ?" "বরাডরণ আনিতে।" "শিবমন্দিরে কি বরাডরণ মিলিবে ? এ কি শিবের বিবাহ, যে ওক্ষ বিষণত দিয়া বর সাজাইব ?" "হিসাবনিকাশ পরে দিব ভাই,—তুমি প্রাচ্ছের মন্ত্র পড়, আমি ছুই দণ্ডের মধ্যেই কিরিব।"

অবিক্রম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সতী পৃদ্ধার আয়োজন করিয়া এক পার্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহা দেখিয়া কহিলেন, "সতী, পৃজার সময় এখনও হয় নাই। তৃমি কি ভাচি হইয়া আসিয়াছ?" সভী মন্তক চালনা করিয়া সম্মতি জানাইল। তিবিক্রম কহিলেন, "তুমি এই আসনে বসিয়া ভাষকুণ্ডের জলের দিকে চাহিয়া থাক।" সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বসিবেন না?" "আমি এই কুশাসনে বসিতেছি।" মন্দিরের দার কন্ধ করিয়া দিয়া, পতি-পত্নী আসন গ্রহণ করিলেন। সহসা তিবিক্রম ভাষকুণ্ডের জলে ফুৎকার দিলেন। দিবাসাক্র জলে শান্তন নাগিয়া গেল। সতী শিহরিয়া উঠিল। তথন

ত্ৰিৰিক্ৰম সতীৱ ললাট স্পৰ্ণ ক্ৰিলেন। অগ্ধদণ্ড কাটিয়া গেল,— ক্ৰমে ধুনে মন্দিৰ পৰিপূৰ্ণ ইইল।

তিবিক্রম জিজ্ঞাস। করিলেন, "সতী, ক দেখিতেছ ?"
সতী কহিল, "তাগ্রক্ত আগুন জলিতেছে তাহার মধ্যে
একটা ছবি। না, বন, নিবিড় বন। বনের ক্রিড একটা সক্র পথ। সেই পথ দিয়া একটা লোক চলিতেতে লোকটা ভলানক কাল, বিজ্ঞী, কদাকার। পরণে রক্ত-বন্ধ লোকটা ফিরিল। সে কালীপ্রসাদ। সে উপরের দিকে চাহিয়া আছে।"

ত্রবিজ্ঞ কহিলেন, "পতা, তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" উত্তর হইল, "আমার যে ভয় করে।" "তুমি জান, তুমি কে ?" "জানি, আমি তোমার স্ত্রী, আমি দতী।" "আর কি ?" "আমি শক্তি।" "তবে তোমার ভয় কি ?" "কিছুনা।" "তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" "গিয়াছি। কি বলিব ?" "বল ুয়ে, আমার কতকগুলা অলকারের প্রয়েজন। মাতার ভাওারে আমার যে অলকার আছে, তাহাই আনিতে বল।" "কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেছে যে, অলহার লইয়া কোথায় যাইবে ?" "তাহাকে বল, সন্ধার পূর্বের এই গ্রামে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে, পৌছাইয়া দিবে।" "বলিয়াছি। এখন কি করিব ?" "কিরিয়া এল। সতী, কি দেগিতেছ ?" "কালীপ্রসাদ বনপথ ধরিয়া চলিয়ছে। বনের মধ্যে একটা ভালা মন্দির। তাহার সন্মূথে একটা মরা পড়িয়া আছে। কালীপ্রসাদ

মন্দিরে আপবেশ করিল। একটা জবাকুল মরার উপরে কেলিয়া দিল। কালীপ্রসাদ মরার উপর বসিল। শিয়াল ছইটা বসিয়া আছে।"

"গভী, মন্দিরের ভিতর দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ ?" "পাষাণমন্ত্রী প্রতিমা।" "কি প্রতিমা।" "বৃ্ধিতে পারিতেছি না,—বড় অন্ধকার।" "গভী, অন্ধনার দূর কর।" "কেমন করিয়া করিব,—আমি ত জানি না।" "ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ ?" "মনিরে নীল আলো জালতেছে,—ভিতরে সিংহবাহিনী পার্কতী।" "প্রতিমার ম্থ দেখ।" "দেখিতেছি,—মা হাসিতেছেন।" বিবিজ্ঞারে ম্থ দেখ।" "দেখিতেছি,—মা হাসিতেছেন।" বিবিজ্ঞারে ম্থ বিষয় হইল। তিনি পূনরায় তামকুত্তের জলে ফুংকার কিলেন। আগুন নিবিয়া গেল,—মুহুর্তের মধ্যে ধ্ন প্রাইয়া গেল। সভী চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞানা করিল, "আমি কি ক্রিভেছি ?" বিবিজ্ঞা কহিলেন, "কিছু না,—চল, গৃহে করিয়া বাই।"

সতী মন্দিরের ত্রার প্লিয়া বাহির হইয়া দেখিল, এক দত্তহীন, পলিত-কেশ বৃদ্ধ বৈষ্ণব একটা অপুর্ব রূপবতী তরুগী বৈষ্ণবীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ত্রিকিন হাসিলেন। সতী জিজাসা করিল, "আপনি হাসিলেন কেন ?" ত্রিকিন্স কহিলেন, "নিয়তি। সমস্ত কথা এখন ব্রিতে পারিবে না, পরে বৃষ্ণাইয়া বলিব।" এই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণবীকে কহিল, "না বৃদ্ধা শরীর। কাল ইহার উপর দিয়া

चत्नक वक्षावाफ विश्वा शिशास्त्र । इट्टी निन ना निवाहेल.. चात हिला शांतिय मा। व बुका समितत मधूर्श विमन। देवक्षवी महमा भक्ताव्हिक ठाहिया प्रिवन, जिनिक्क ও मछी ৰাড়াইয়া আছে। ভাহাকে পশাদিকে স্থান্ত করিতে দেশিয়া বুড়াও ফিরিয়া চাহিল। সে তি জিগতে বেপিয়া जिकाना कतिन, "ठाकुत, बख्टे बुखा इटेबाछि छेठिया ध्यमाय করিতে পারিব না। অপরাধ লইবেন না। 🤲 রাজিতে वफ् कहे शिवाद्ध। इहें। निन ना बिताहरन, १४ हिना भावित না। গ্রামে কি বৈষ্ণবের বাদ আছে ।" তথন রৌত্র প্রথক হিইয়া উঠিয়াছে। আখ্রহীন বৃদ্ধকে দেখিয়া সভীর মনে দয়া: **इ**हेन। त्र कहिन, "रिकट्वत वान नाहे वावा! जुमि भागातः माम धम,--वांभारत बाड़ीएड धाकिरव।" वृष कहिन, "जूमि কে মা অরপুর্ণা আমার,-বুড়া সম্ভানের কট দেখিয়া গলিয়া গিরাছ ?" বন্ধ যৃষ্টিতে ভর দিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। ত্রিবিক্রম তথ্ন মন্দ্র মন্দ্র হাসিতেছেন। তাঁহাকে দেভিয়া বৃদ্ধ निहतिया **डेंडिन,** এवः निकल इटल ठक् मुहिश कहिः "এकि, चामि कि वश्र तिथिएकि! ठेक्ट्रि, तुड़ा इहेशाहि, टाएथ দেখিতে পাই না,—ছলনা করিও না, তুমি কি সেই ?" তিবিক্রমা शिमिश करिएनन, "रुविमान, जामि तमरे, जामि तमरे वर्षे। ভোমার চকু তোমাকে প্রভারণা করে নাই।" সংসাবৃদ্ধ मिन्दित উপরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল; अवः कहिन, "ठोकूत, तृष बराम यक विषय ममलाम निकाहि,-

উদার কর ঠাকুর।" তিবিক্রম বুদ্ধের হাত ধরিয়া উঠাইয়া ক্ছিলেন, "হরিলাস, সম্ভা হিনি স্টি করেন ভিনিই পুরণ করেন-ত্মি আমি তাঁহার হাতে থেলার পুতৃদ মাত।" हिनाम कहिन, "ठाकुत, रूड़ा रयस दिस्त्म भर्ष शाभान अहे যুবতী কলা গলায় ঝুলাইয়া পিয়াছে.—ইহাকে লইয়া কি করিব ঠাকুর ? আমি ধর্ম-কর্ম সকল ভুলিছাছি,-সন্তর বংসর বরুদে আবার ঘোর সংসারী হইয়াছি,—এ কি ধাঁধায় ফেলিলে ঠাকুর গ "গোণালের কলা গোণাল দেখিতেছেন,—তুমি কেবল নিমিত্তের ভাগী। বুড়া হইয়া কি এতদিনের শিকা-দীকা সব ভূলিয়া গেলে হরিদাস ?" "ভুলিয়া গেলাম বৈ কি ঠাকুর ৷ এখন গোপালের চিম্বা, পরলোকের চিম্বা ভূলিয়া, উহাকে কি খা ওয়াইব, —উহাকে কোখাম শোয়াইব, —উহাকে কেমন করিয়া রকা করিব,-এই চিন্তাই পর্ম চিন্তা।" "বৈফ্ৰী মায়া, হরিদাস। এতদিন বিষ্ণুংগ্রা করিয়াও কি তাহ। বুঝিলে না ? ্গোপাল সেবক দিয়া ভক্ত উদ্ধার করিতেছেন। কলা ভক্তিমতী —তোমার উপযুক্তা করা হইবে। চিন্তা করিও না হরিদাস. গোপাল ছলনা করিতেছেন।" "ঠাকুর, তোমার মত মনের জোর আমার ত নাই,—আমি যে দীনহীন বৈষ্ণব ?" "তোমার শক্তি নাই। হরিদাস, সোণার গাঁহের মহামারীর বংসর,— মনে হয় ?"

বৃদ্ধ লজ্জায় অধোবদন হইল। তথন সতী ত্রিবিক্রমকে
-কৃছিল, "আর রৌত্রে গাড়াইয়া থাকিয়া কাফ নাই,—ছেলেকে

লইমা ঘরে যাই।" হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি—" ত্তিবিক্তম কহিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।" হরিদাস অত্যন্ত আশ্চর্যা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রা! এ আবার কি চলনা ঠাকুর! আপনার স্ত্রী!" "চক্রীর চক্রান্ত কে তেদ করিতে পারে হরিদাস ?" "ঠাকুর, আবার সংসার !" "মহামায়ার আবদেশ, —নিমতি কাহার বাধ্য?"

বৃদ্ধ কিয়ৎকণ নীরবে দাড়াইরা থাকিয়া সভীর অন্ত্রসরগ করিল। ত্রিবিক্তম মন্দির ত্যাগ করিয়া সর্কেখর মিত্রের গৃহ্ধে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনীথ চক্রবন্তীর চন্তীমশুপে হরিনারারণ মন্ত্রপাঠ করাইতেছেন, অসীম আর্ত্তি করিতেছে। সংসা হরিনারায়ণের কর্প্তর্কর,— অদর্শন ও হুগা ক্টান্তিত হইরা গেলেন। বৃদ্ধ বিশ্বনাথ আক্ষিক বিপত্তির কারণ বৃদ্ধিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। অসীমের হতে পিও অর্দ্ধপথে রহিয়া গেল, হরিনারায়ণের হত্ত হইতে তালপত্তের পূর্ণি ভূমিতে পড়িয়া গেল, অনুর্শনের মূর্বে অক্ট আর্তনাদ ধ্বনিত হইল। সেই সম্ব্রেক্ত বৈক্ষবের হত্ত ধারণ করিয়া সতী পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের পশ্চাতে বৈক্ষবের তর্মণী কন্যাও অক্ষেন প্রবেশ করিল। সেই স্মূর্যে মনের অক্ষাত্রসারে অসীম ভাকিলেন "ম্বিয়া।"

## দ্বিষষ্টিতম পরিচেছদ

#### দৃত প্রেরণ

মধ্যাহ্-ভোজন সমাপন করিয়া কুলকায় হরনারায়ণ রায়ঃ
একধানা রহৎ পালকের এককোণে আত্মহারা হইয়া যুগপৎ
ধূনপান ও নিজাপ্রথ লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা
শুক্ষকায়া গৃহিণীর শুক্ষভার-বাহক পদ্বয়ের শক্ষে তাহার নেজ্বয় উন্নালিত হইল। গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, "ওগো, সুমাইলে নাকি ?" হরনারায়ণ কহিলেন, "কেন ?" "আর একটা নৃতন থবর; সরস্বতী ফিরিয়াছে।" "আর নবীন ?" "ভাহার কোন সংবাদ নাই।" "বলে কি ?" "অনেক্রক্ষই বলে—কভটা সাচ্চা, কভটা মুটা, জহুরী ভিন্ন চিনিবার। উপায় নাই। ডাকিয়া আনিব নাকি ?"

হরনারায়ণ সম্বৃতি জ্ঞাপন করিলেন। মুহুর্ত মধ্যে সরস্বৃতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং নানাছন্দে বিনাইয়া নবীনের বিশাস্থাতকভারে কথা জানাইল। নবীন যে কোথায় গেল, এবং ছুর্গানির্কাণী কোথায় গেলেন, সে সংবাদ সে দিতে পারিল না। তথন হরনারায়ণ জিজ্ঞালা করিলেন, "সরস্বৃতী, নৃতন ধবর উনিয়াছ ?" সরস্বৃতী অতি বিনাত ভাবে কহিল, "না হজুর এই মাত্র দেশে আসিয়াছ।" "তোমাদের ছোটরায়ের যে বিবাহ; বরকর্তা ভটচায—তোমাদের বিআলকার ঠাকুর।" সরস্বৃতী কহিল, "বটে ?" ধৃর্জা বৈশ্বধী নিজের অভিমত ব্যক্ত করিল না

দেখিয়া হরনারায়ণ খয়ং প্রস্তাব করিতে বাধা হইলেন। তিনি कहिरमन, "रम्थ नश्चणी, रमाय चात्र र्या यमि अलमिन छाकारछत হাতে থাকিত, ভাহা হইলে হরিনারায়ণ বিছালদার যত বড়ই পণ্ডিত লোক হউক না কেন, নিশ্চিম্ব মনে স্বতীর মোইনায় ৰসিয়া অসীমের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিত না। বেমন করিয়া হউক ছুর্গা আর স্থাপ্নির বৌ নবীনের হাতছাড়া হইয়া তাহার নিকট পৌছিয়াছে। আর না হয় নবীন টাকা ধাইয়া তাহাদের সঙ্গে ভিড়িয়াছে। সরস্বতী, তুমি একবার সংবাদটা चानित्र भात १° मतक्री देकवी कीवन-मः शास चिक्का লাভ করিয়া দুরদর্শিনী হইয়াছিল; সে হরনারায়ণের প্রশ্নে বছদুর हरें एक विकास मार्थ भारति विदेश एक नार्यान हरें या राजा। সে কহিল "হজুর, বড় কটের পথ, আমরা ছঃখী মাহুৰ, তাই সহ করিতে পারি। আর যে রক্ম দেশকাল পড়িয়াছে, খরচে कुलाय ना।" त्रांक्नी जिल्ल स्त्रनातायन बुबिएनन य अवस्त्री অর্থের কথা বলিতেচে। তিনি তৎকণাৎ বলিয়া উলিলেন, "राष्ट्रज किला कति व ना देवकावी, बत्रकाव यांटा नारत, সমস্তই আমার: আর ঠিক খবর আনিবার বক্শিশ নগদ একশত টাকা।" টাকার কথা **ভ**নিয়া সরস্বতীর প্রেমশৃত <del>ও</del>ছ জ্নয় उৎक्रना विश्विष्ठ इरेन। तम कहिन, "एक्त्र क्रूम कि टिनिएड शांति ? करव गारे एक रहेरत ?" "आधिकांत्र मिन्छे। कांग्रीहेशा कान नकारन धकवाना छाड़े शानती नहेबा तकना इहेरत । शहनात त्नोकाम श्राल चरनकतिन गातिरव।" नवच्छी हरूम

পাইয়া উঠিল। গৃহিণী টাকা দিবার জন্ম তাহার সহিত কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

কক্ষের বাহিরে আসিয়া গৃহিণী বৈষ্ণবীকে তাঁহার অন্তসরণ করিতে ইঞ্চিত করিলেন। বৃংৎ অট্টালিকা পদভরে কম্পিত করিয়া রায়-গৃহিণী ছুই তিন্টা বছ দালান পার হইয়া গেলেন: সরস্বতীও ছায়ার স্থায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গৃহিনী অবশেষে অট্রালিকার আর এক প্রাস্তে একটি ক্ষন্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীকে ইঙ্গিতে ভাকিলেন। বৈফ্বী ভখন ছুয়ারে দাঁডাইম্বাই ইতন্ততঃ করিতেছিল, কারণ গৃহিণীর কলেবর সে ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে আর একজন মহুজ্যের স্থান সম্থলান হইবে কি না, সরস্থতী তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। গৃহিণী আদেশ করিলে সর্স্বতী গৃহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। সে প্রবেশ করিলে গৃহিণী দার ক্লম করিয়া দিলেন। হরনারায়ণের পত্নী তাঁহার ১জভওবৎ দক্ষিণ হত্তথানি ক্ষুদ্রকায়৷ বৈষ্ণবীর স্বাব্দে হত্ত করিয়া কহিলেন, "দেখ বৈষ্ণবী দিদি, আমার একটা উপকার করিবি ?" সরস্বতী রায়-গুহিনীর হত্তের গুরুভার এবং বিনয়ে, যথোচিত অবনত হইয়া কহিল, "দে কি মা, উপকার করিব কি মা, আমি আপনার निमत्कत ठाकत, जाननात थारेका मायूय- " त्रीव-गृहिनी ताक-युष्क नुष्ठन नरहन ; जिनि वांधा पिशा विनातन, "राष मत्रच है।, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি করিয়া আসিতে পারিস, তাহা रहेल आमात এই গলাব হাব তোর গলায় ঝুলাইয়া দিব।"

गक मुख्यमदर शृष्टे दात राविया प्रतिका देवकवीत मछक विचृतिक इहेन। त्र माधरह विनद्या छेठिन, "त्कन भौतिव ना मा. निक्वरे পातिव: यनि भाग्नरवत माथा रूप, जाहा रूरेल जनवाजी নিশ্চম আপনার হকুম তামিল করিয়া আদিবে।" গৃহিণী তুটা ্হইয়া হাসিলেন, সরস্বতী সশরীরে স্বর্গে গেল। তথন গৃহিণী कहिरलन, "रम्थ, रहा है अध रमवत वर्ते, किन्न निर्वादन মত ব্যবহার করিয়া গেছে। যতদিন এছল, ততদিন এমন দিন যায় নাই যেদিন আমায় চোখের জল ফেলিতে হয় নাই। বাপের বাড়ীর ঝোঁটা বড বেশী বাজে সরস্বতী, স্বতরাং সে কথা আর ভাবিতে পারিতেছি না। এইবার ছোট রায় বিবাহ করিয়াছে. ভাহাকে জব্দ করিবার উপায় হইয়াছে। নতন বৌ মাহুছ কেমন ? ভাহার মতি-গতি বৃদ্ধি-স্থৃদ্ধি কেমন ? বুঝিয়া ছুগার কাহিনীটা যদি তাহার নিকট লাগাইয়া আসিতে পারিস, তাহা হইলে যদি কোন দিন হাডের জালা মিটে। কেমন করিয় লাগাইবি, সে ভার ভোর। যদি পারিদ, ভাহা ইইলে আমাকে বেমন চির্দিন বেড়া আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তেমনই বেড়া আওন জালিয়া দিয়া আসিবি বুঝিলি সরমতী ? এমন আওন জালিয়া আসিবি, তাহা থেন চিতার আগুনে না মিশিলে না নিবিন্না ধার্ম। "বুঝিলি ত ?" সরস্বতী কহিল, "মতদুর সাধ্য করিব মা। তবে সে ত বিয়ের কনে, সে কি এত কথা তলাইয় ব্রিতে পারিবে?" "একদিনে না পারে, ছুমাস-ছুমানে ভ পারিবে: নাইম আর একবার যাইবি, তখন তার পথ-খরচ আমি

দিব।" গৃহিণী তথন বাক্স খুলিয়া সরম্বতীকে পথ-খরচ বাবদ এক এক করিয়া পঞ্চাল টাকা গণিয়া দিলেন; সরম্বতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পথে আসিতে আসিতে সরম্বতী ভাবিতে লাগিল হে হরনারায়ণ রায় সহসা এত মুক্তহন্ত হইলেন কেন ; নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনও গৃঢ় তত্ত্ব আছে। তাহা না হইলে ধনহীন ক্ষমতা-শুক্ত প্রাতার সন্ধানের জক্ত হরনারায়ণ রাশি বাশি অর্থব্যয় করিবেন কেন? তীক্ষবৃদ্ধি বৈঞ্চবী বুঝিল যে, ক্ষমতাশালী হরনারায়ণকে তুট রাথিতে পারিলে তাহাকে আর ভবিয়তে অর্থের জন্ম চিস্তা করিতে হইবে না। সহসা তাহার অরণ হইল যে হরনারায়ণ নবীনকে সন্দেহ করিয়াছেন: এই সন্দেহটা যদি ্স কোন গতিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে ধুর্ত ন্বীন নাপিত আর ক্ধন্ও তাহার লাভের অংশ লইতে পারিবে না ৷ মুরশিদাবাদে ফিরিবার পুর্বের নবীনের উপরে দরস্বভীর ক্রোধ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল; কারণ তাহার দৃঢ় বারণা হইয়াছিল, যে লাভের ক্রায়া অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্ম নবীন শিকার লইয়া পাটনা হইতে মুরশিদাবাদ পলাইয়াছে। সে যখন দেশে ফিরিয়া তুনিল যে নবীন তথনও ফিরে নাই, তখন ভাহার সন্দেহ দুর হইল বটে, কিন্তু ক্রোধ গেল ন। সরস্বতী দীর্ঘ প্রবাস হইতে ফিরিয়া গৃহ-মার্চ্ছনা করিতে প্রবুত্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে হরিনারায়ণ খানার্থ ভাসীর্থীর দীর্ঘ ওক

বেলা পার হইয়া জলে প্রবেশ করিছেছিলেন। একথানা বৃহৎ গহনার নৌকা দেই সময়ে তীরে লাগিল। তাহাতে একজন আরোহী বিদয়া ছিল। সে হরিনারায়ণকে দেখিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। হরিনারায়ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অপরাপর আবোহী নৌকা হইতে নামিয়া গ্রামে গেল, কিন্তু দে ব্যক্তি নামিল না; অফুস্তার ভাণ করিয়া আপাদমন্তক বস্তাবৃত হইয়া শয়ন করিল। হরিনারায়ণ স্থানাত্তে প্রভার পরিত্যাগ করিলৈ দে দূর হইতে তীহার অফুসরণ করিল।

## ত্রিষষ্টিতম পরিচেছদ

### অলক্ষার

**"€ (**₹ ?"

প্রার গুনিয়া হুর্গা ও বড়বধু হুপ্তিত ইইয়া রহিলেন বছকণ
কোন উত্তর না পাইয়া নববধু প্নরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে,
ও অমন করিয়া চাহিয়া থাকে কেন ?" চমক ভালিয়া হুর্গা
ভাত্ত্বালার দিকে চাহিলেন; সে চাহিনি কিন্তু নববধুর নিকট
গোপন রহিল না। তথন হুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন; "ও কেমন
করিয়া চায়, ভাই, ভাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব; ও
কাহার দিকে চায় ?" শৈল কহিল, "কেন, ওঁর দিকে!
তোমরা মেন কিছু জান না? মাগী মেন ই। করিয়া গিলিতে

আদে; আমি সৰ ব্ৰিতে পাৰি গো, সৰ ব্ৰিতে পাৰি।" শেৰের कथा छनिया छुनी होनिया स्कृतिस्त्रत्व। काहा स्निथिया वसु कहितन, "शांतिन किन छारे, अत शास काना विकार, छारे বলিতেছে।" এই সময়ে শৈল পুনরায় জিজ্ঞাস। করিল, "মানী আর কত দিন থাকিবে? দাঁড়াও, আমি বাবাকে বলিয়া উटांक এथनरे विमाय कतिया मिट्छिं।" करे विनया हि ক্রোধভরে অলকারের ঝলার দিয়া কক্ষাস্তক্ষেচলিয়া গেল। তথন ছুর্মা হাসিতে হাসিতে গৃহতলে লুটাইরা পড়িলেন। বড়বধু বছকটে হাসি দমন করিয়া কহিলেনু "হাসিস না ভাই, হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে।" তুর্গা কহিলেন, "আস্থক, আমি জার হাসি চাপিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দাদার হইল ভাল!" "ঠাকুরপোর উপযুক্ত গুরুমহাশয় জুটিয়ছে। এখন হইতেই এত শাসন! আমি ত বিবাহের পরে তুই তিন বৎসর ষ্পপর লোকের কাছে স্বামীর নাম মুখে আনিতে পারি নাই।" "তুমি আসিয়াছিলে কত বড়টি, আর শৈলর যে বুড়া বয়সে विवाह इहेन ?" "इडेक छारे, এখন इटेट अड वाड़ावाड़ि ভাল নয়।"

এই সময়ে দ্বে পায়ের শক শুনিতে পাইয়া উভয়ে অন্য কথা পাড়িলেন। কিয়ৎকণ পরে একজন দাসী আসিয়া কহিল, "মা ঠাককণ, কতা ভাক্চেন।" বধু ও ননন্দা সদরে চণ্ডীমণ্ডণে আসিয়া দেখিলেন যে, হরিনারায়ণ এক পার্যে বিস্থা আছিন; বুড়া বৈষ্ণব ভাঁহার সন্মুখে বসিয়া ভামাকু সেবন করিতেছে।

হরিনারায়ণ ভাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন: "মা, বিষম বিপদে প্রভিয়া তোমাদের ভাকিয়াছি। মণিয়া কোনমতে এস্থান হইতে যাইতে চাহে না। বাবাজী দেশে ফিরিভে চাহে, কিছু মণিয়া তাহার সহিত যাইতে রাজী নয়। আমি তাহাকে লোকজন দিয়া পাটনায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু দেশেও ফিরিতে চাহে না।" পিতার কথা অনিয়া চুর্গা ঈষং হাসিয়া কহিলেন, "বাবা. আমরাও মলিয়াকে লইয়াবড়বিপদে পড়িয়াছি।" বধু অবগুঠন টানিয়া দিলেন: তাহা লক্ষ্য না করিয়া হরিনারায়ণ জিজাসা করিলেন, "কি বিপদ মা ?" "নৃতন বৌ বলে যে মণিয়া নাকি দিনরাতি দাদার দিকে চাহিয়া থাকে। সে ভাহার বাপের কাছে নালিদ করিতে গিয়াছে।" তুর্গার কথা ভূনিয়া হরিনারায়ণ क्रेयर शांतित्वन अवः कशित्वन, "तमथ मा, अहे विषय छामात्मत একটু সাহায্যের প্রয়োজন, মণিয়াকে কোনমতে এখান হইতে সরাইতে হইবে।" ছুর্গা কহিলেন, "বাবা, মণিয়া কোনু সময়ে কি মেজাজে থাকে, তাহা বলা যায় না। যখন তাহার মেজাজ ভাল থাকে, তখন বুঝাইয়া বলিলে হয়ত আমার কথা ভানতে পারে: কি 🛭 অন্ত সময়ে তাহাকে রান্ধী করা আমার সাভাতীত। তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

ছুর্গা ও বৃড়বধ্ উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে তিবিক্রম আসিয়া হরিনারায়ণকে কহিলেন, "দেখ হরি, তুমি যে কাগ্লপত ওলার কথা কহিডেছিলে, দেওলা একবার দেখিলে ভাল হয় না? রায়লীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে; এখন সে বাদশাহের নিকট শাইতে চাহে, আর তাহাকে সত্তর যাইতেও হইবে। আমি
মনে করিভেছি যে, তোমাকে লইয়া মুরশিদাবাদে যাইব।

গ্রিনারায়ণ কহিলেন, "কাগজপত্র সঙ্গেই আছে, এখনই আনিতেছি; কিন্তু আমরা যদি মুরশিদাবাদে যাই, তাহা হইলে ছগা
আর বৌমাকে কোপায় রাপিয়া যাইব ?" পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "তাহারা ত এইখানেই পাকিবে।"

গ্রিনারায়ণ কিরিয়া দেখিলেন সতী কাঁড়াইয়া আছে। ত্রিবিক্রম
জিজানা করিলেন, "ত্মি কখন আদিলে ?" "এইমাতা।
একবার ঘাটে গিয়াছিলাম, পথে শুনিলাম একজন লোক নাকি
আমাদের সকলের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। লোকটাকেও
দেখিয়া আদিলাম, দে তিছু ময়রার দোকানে বাদা লইয়াছে।"
ত্রিবিক্রম কহিলেন, "বটে। হরি, তুমি কাগজপত্র বাহির কর,
আমি একবার ঘ্রিয়া আদি। সতী, তুমি আমার সঙ্গে এস।"

পতি-পত্নী পথে বাহির হইলে স্বামীর সদ্দে অবপ্রপ্রনশ্রা সভীকে দেখিয়া গ্রামের লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল; গতী তাহা শুনিয়াও শুনিল না। গ্রাম-সীমায় আসিয়া সভী কহিল, "আমাকে দে ভাকিতেছে।" ত্রিক্রিম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভাকিতেছে সভী ?" "মে ভাকে, যে কথা কহে; ভাহাকে ত কোনদিন দেখি নাই ?" "সে ভোমাকে কোথায় ভাকিতেছে ?" "ঐ শ্বাশানের দিকে।" "চল, আমিও আসি-ভেছিন" উভয়ে বিটপিছায়াছের নদীতীর অবলম্বন করিয়া শ্বাশানে পৌছিলেন। তীরে একটা অতি প্রাচীন তিন্তিভারীক

ঝড়ের দিন গলালাভ করিয়াছিল, তাহার রহং কাওটা উচ্চ তীর হইতে নদীগর্ভে দিক্ত দৈকত পর্যন্ত একটা প্রশন্ত দেতুর মত পড়িয়া ছিল। ত্রিবিক্রম সেই স্থানে পৌছিলে রক্ষণাধায় শুগালের রব শ্রন্ত হইল। শুনিবামাত্র ত্রিবিক্রম স্থির হইটা দাঁড়াইলেন। তথন নিকটস্থ একটা অখথ রক্ষ ইইতে একজন মস্ক্রম্ভ ডিমিডে পতিত হইয়া উদ্যুক্কে অভিবাদন করিল।

দুর হইতে আর একজন মহুষ্য পতি-পত্নীর অহুসরণ করিয়া শাশান প্রয়ন্ত আসিয়াছিল। সে এই নবাগত ব্যক্তিকে বৃক্ষ হইতে পড়িতে দেখিয়া সহসা সৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সে শব্দ শুনিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন। নবাগত ব্যক্তি কাশীপ্রসান। সে একটা বুহৎ রূপার বাকা সভীর হতে দিয়া কহিল, "মা, মা ভোমাকে দিয়াছেন, তমি পরিও।" সতী বিশ্বিতা ইইয়া পেটীকা খুলিয়া দেখিল, তাহা রজতনির্দাত হীরক ও মুক্তাখচিত অলহায়- পূর্ব। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাকীর প্রথমভাগে গৌড়দেশে গৃহত্ত্ব ক্রানে জাতীয় অলহার কখন দেখিতেও পাইত না। সভী গৃহত্তের কন্সা; রত্বালহারের চাক্চিক্যে সে আশ্রেষ্য ইইন্ন গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞানা করিল, "এগুলি আমি কি করিব ?" অবিক্রম কহিলেন, "কেন, পরিবে।" "লোকে নিন্দা করিবে ্বে ?" "কেন নিদ্দা করিবে, আমি দিয়াছি, তুমি পরিবে, ইহাতে দোষ কি ?" "আমাদের গ্রামে এ রকম অলঙার কাহারও নাই।" "সতী, আমরা যেখানে ঘাইব, সেখানে তোমার মত জীলোক সকলেই এই অল্ডার পরে।" সামী কহিলেন, কাজেই ভক্তিমতী পত্নী তাহা আদেশ বলিয়া শিব্ৰোধাৰ্য্য করিয়া লইল।

তথন সতীর হঁস হইল, যে অলহার আনিয়াছে সে ত নাই।
তথন সে খামীকে জিজাসা করিল, "যে আনিল সে কোথায়
গেল ?" : ত্রিবিজম কহিলেন, "সে ভৃত্য, কার্য্য শেষ হইয়া
গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, আবশুক হইলে আবার তাহার সাক্ষাৎ
পাইবে। চল, ফিরিয়া যাই।" যে ব্যক্তি কালীপ্রসাদকে
দেখিয়া মৃচ্ছিত হইয়াছিল, সে যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে গিয়া
ত্রিবিজম সতীকে জিজাসা করিলেন, "সতী, এই কি আমাদের
সন্ধান লইতেছিল ?" সতী কহিল, "হাঁ।" "তৃমি গ্রামে ফিরিয়া
যাও, আমি পরে আসিব।" সতী গরম নিশ্চিত্ত মনে বহুস্ল্য
অলহার লইয়া পিতৃগুহে ফিরিয়া গেল।

মৃচ্ছিত ব্যক্তির শিগরে একটা বৃক্ষকাণ্ডের উপরে তিবিজ্ঞ উপবেশন করিলেন। কিছংকণ পরে সে ব্যক্তি চক্ষু মেলিছা চাহিল এবং ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া সভ্যে চক্ষু মৃদ্রিত করিল। ত্রিবিক্রম হাসিলেন।

### চতুঃষ্ঠিতম পরিচেছদ মণিয়ার বিদায

"মণিয়া।" "ভজুর ।" "আমাকে ভজুর বলিয়া **ডাকি**তেছ

কেন ?" "জনাব, আপনি আমীর, খোলা আপনাকে বৃ<del>ক্ষ</del> করিয়াছেন। আমি গরীব, পেটের লায়ে মজুরী করিয়া থাই, আমি আপনাকে হজুর বলিব না ত কে বলিবে ?"

গ্রামদীমায় একটা অধ্বধ বহুদ্র পর্যন্ত শাধা প্রশাধা বিস্তৃত করিয়া স্থলীর্ঘকাল আধিপতা করিতেছিল। তাহার নিম্নে ম্দলমানদিগের অনেকগুলা কবর ছিল; অথথের অমুগ্রহে বাকীগুলা বুক্ষকবলিত হইয়া, মাত্র একটা তথনও বিজ্ঞান ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্ষালে অদীম ও স্থানন তাহার উপর বদিয়া ছিলেন। কবরের নিম্নে গৈরিক-বদনা মণিয়া শাদা শাদা-শংযায় আদান গ্রহণ করিয়াছিল।

স্থদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইজা, তুমি এদিকে আসিলে কেন ?" মণিয়া হাসিয়া কহিল, "দোহাই ধর্মের ওন্তান, কস্বীর যদি ধর্ম থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্মের দোহাই; বেজার যদি ঈশরের নাম-গ্রহণের অধিকার থাকে, তাহা হইলে হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের ধোদার দোহাই, আমি ইছা করিয়া জানিয়া এ পথে আসি নাই।" অসীম কহিলেন, "মণিয়া, হানা হয়ত তোমার কথা অবিশাস করিতেহে, কিছু আমি ভোনাকে অবিশাস করি নাই।"

্মণিয়া। জনাবের আমার উপর চিরদিন মেহেরবাণী। জ্বসীমা। আবার জনাব ?

ম। ব্যক্তিগত অবস্থার পার্থকা কি ভূলিতে আহে জনাব ? স্থদর্শন। দেখ বাঈদী, কথাটা বলিতে আমার বড়ই সংকাচ হইতেছে; তুমি এখন এথানে আসিয়া আমাকে—না, কর্তাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছ।

ম। ওন্তাদ, সত্যকথা বলিতে কি, আমি ভোমার জন্মই এখানে আসিয়াছি।

হ। ওরে ছোট রায়, বেটী বলে কি । আবার যে হুর ধরিয়াছে ?

আনা দাদা, তুমি থাম। মণিয়া তোমাকে নাচাইতেছে, আর তুমি নাচিতেছ। ভয় নাই, তোমার ধর্ম নট্ট হইবে না। মণিয়া ?

ম। হজুর গ

অ। আবার গ

ম। এমন গোন্তাকী কি আমি করিতে পারি হছুর ?

অ। ভাল, তোমার যাহাইচছাবল।

মা তকুম ককুনা

অ। তুমি এখন কোথায় হাইবে গ

य। (यिक्तिक इ'रहाश यात्र।

অ। কাহার সঙ্গে যাইবে ?

ম। এই আস্মান, তারা, চাদ, গাছপালা, চিড়িয়া। আমার মত অবস্থার লোকের সঙ্গীর অভাব কি জনাব ?

অ। মণিয়া, তুমি যুবতী, অসামায়া রূপসী, এই বোর ভূদিনে সৃদ্ধিনা অবস্থায় তোমার কি একা চলা উচিত ?

ম। इक्रूज, अनकात পোষाक श्रीका रक्ता यात्र, किन्द त्रभ

ত মুখোদের মত খুলিয়া কেলা যায় না। ছনিয়ার হাওয়ার সকে
মনের হাওয়াও বদ্লাইয়া যায়; কিন্তু চেহারা যিনি দিয়াছেন,
তিনি না বদ্লাইলে আর কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে সে কথা বলিতেছি?

ম। ছজুর, ছকুমে সব হয়, কিন্তু মন বশ হয় না। তাহা বদি হইত, তাহা হইলে বাদশাহের বেগম গোলামের দিকে নজার করিত না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে হকুম করিতেছি ?

ম। ভকুর, সকল সময়ে জবান ত্রত থাকে না। তুমি
আমাকে জিহবাটা বশে রাখিতে দিবে না। মাল্লবে মন উড়া
পাখীর মত, তাহাকে ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। যে মন ধরিতে
যায়, তাহার উপর্দিকে নজর থাকে বলিয়া কত বিপদে পড়ে।
জলে পড়ে, গর্তে পড়ে, ইোচন খায়, কারণ সে ত নিজে পথ
দেখিয়া চলে না, উড়া পাখীর পিছন পিছন ধাৼয়া করে।

স্থ। তোমার সহিত কথায় পারিয়া উঠিব না। মণিয়া স্থামি মিনতি করি, তুমি ফিরিয়া যাও।

ম। জনাবের বেগম বাদীর উপর নারাজ হইলাভ্ন এ
কথা বাদীর কাণে পৌছিলাছে। খোদাবন্ধ, বন্ধা-নভয়াজ,
আমারা কসবা আভি, মজুরী করিয়া খাই, আমরা কি কখনও
উচুনজর করিতে পারি ? হজুর হতুম করিতেছেন, অবশ্র কিরিয়া মাইব—তবে কোথায় ফিরিয়া ঘাইব, তাহা বলিতে
পারি না।

Ob-3

অ। সে কি কথা মণিয়া, আমার ফিরিয়া যাও বলার আর্থ, পিতার নিকট ফিরিয়া যাও।

ম। বলিয়াছি ত জনাব, মন উড়া-পাধী, বেগম সাহেবা বাদীর উপর নারাজ হইয়াছেন, বাদী বুলন্ আধ্তরের নজরের অস্তরে যাইডেছে।

অ। মণিয়া, আবার বলি তুমি পার্টনায় ফিরিয়া যাও।

ম। যোছকুম খোদাবন্দ।

অ। রহক্তরাধ।

ম। ভোবা তোবা, জনাবের সহিত রহস্ত করিব ?

আ। মণিয়া, আমি মিনতি করি, তুমি পাটনায় কিরিয়া যাও।

ম। সে কি কথা মেহেরবান, মোগলের রাজ্যে আমীর কি কখনও পথের কুকুরের নিকট মিনতি করে? পাটনার পথে আমীর চলিয়া যায়, দীন, অনাথ ভিথারী কুকুরের জ্ঞায় পদাঘাত লাভ করিয়া পলায়ন করে। তুঃখী-দিরিদ্র যথন অয়ের অভাবে হাহাকার করে, তথন আমীরের ঘরে মদিরা ও সঙ্গীতের স্লোতে আনন্দ বহিয়া যায়। জনাব, তুমি সেই আমীর, আরু আমি সেই তিথারী। আমার নিকট মিনতি করা কি তোমার সাজে জনাব? তুমি হকুম করিয়াছ, আমি তামিল করিবার চেইা করিব।

সহসা অসীমের গণ্ড বহিষা ছই বিনু অঞ্চ পতিত হইল। মণিয়া তাহা দেখিয়া লক্ষ্ দিয়া উঠিল এবং উভয় হত্তে অসীমের পদৰদ আলি ন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদিতেছ। আমার ছিনিয়ার দৌলং, তুমি কাঁদিতেছ কেন! তোমার কিসের ছিংখ বল । তুমি ষাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। আমি এখনই পাটনায় ফিরিয়া ঘাইতেছি। তুমি কাঁদিও না; তুমি চোখের জল মুছিয়া একবার হাদ, আমি ভোমার হাদি-মুখ দেখিয়া চলিয়া যাই।"

অসীম চকু মার্জনা করিয়া কহিলেন, "মণিয়া, তুমি ঘাইতে চাহিতেছিলে না বলিয়া আমার চোথে জল আসে নাই। ত্যি कि हिल, कि व्यवशाय हिला, व्यात व्यामात लाख कि उद्देशह. তাহাই ভাবিয়া চোখে জল আসিয়াছিল।" মণিয়া উঠিয় দাড়াইল এবং অসীমের নিকট হইতে দুরে গিয়া কহিল, "মুনে করিও না যে, তোঁমার জন্ম আমার অবস্থা হীন হইয়াছে, আমি আৰু তোমার জন্ম কড উচ্চ, তা কি তুমি জান ? দিলের. ভূমি ভাবিতেছ আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি—শাটন মথমলের পেশোয়াজ না পরিয়া, হীর। মুক্তার অলফার না পরিয়া, এই গেক্ষা কাপড় পরিষা বেড়াইতেছি বলিয়া মনে করিও 🕫 যে, মণিয়া ছোট হইয়াছে। লোকের চোধে এ বেশ হীন দেখাইতে পারে: কিন্তু ত্মি জান না দিলের, এ বেশে আমি শামার কাছে কত উচ্চ। এখন আমি আমার। এখন পথের কুকুরের মত ভাকিলেই আমাকে লোকের কাছে যাইতে হয় না। যাহাকে মনে মনে ঘুণা করি, অর্থের জন্ম তাহার সঙ্গে হাসিমুথে কথা कहिएक इम्र ना :- त्र दम कक वफ़ अप, कफ फेकला, लाहा

বেখা ভিন্ন কেহ ব্ৰিতে পারে না। জনাব, মণিয়া তওয়াইক চলিল। তুমি আমীর হইয়া, বাদশাহের প্রিয় হইয়া এই জুনিয়ার বন্ধুর পথে অক্ত চরণে চলিয়া যাইও। বেখাক্যা বেখার ছায়া কথনও দিতীয়বার ইচ্ছা করিয়া ভোমার ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবে না।"

সংসা সেই তকজারাশীতল গ্রাম-দীমা মুগরিত করিয়া দূচকঠে উচ্চারিত হইল, "ছি মা, এই কি তোমার সংঘম ?" সকলে ফিরিয়া দেখিলেন কবরের অদূরে হরিনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন।

# পঞ্ষষ্টিতম পরিচেছদ

### নবীনের শাস্তি

"নবীন, তোমার চেতনা ফিরিয়াছে তাহ। আমি ব্ঝিতে পারিয়াছি; স্বতরাং চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।" নবীন তৎক্ষণাং অতি বিনীত, শাস্ত, শিষ্ট ভক্তের ক্লায় উঠিয়া, সাষ্টাকে প্রণাম করিয়া, করযোড়ে দাঁড়াইল। ত্রিবিক্রম জিজাসা করিলেন, "নবীন, আজি আবার আমার পিছু লইয়াছিলেকেন ?" নবীন উত্তর দিবার চেষ্টা করিল; কিছু তাহার শুক্ষ কণ্ঠতালুও জিহ্বা সে উত্তর উচ্চারণ করিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "পরামাণিক, বস,—অভ ভয়

পাইতেছ কেন ? আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।" সাহস্প পাইয়া নবীন অর্ক কৃট আর্ডনাদ করিয়া উঠিল। তথন জিবিজ্ঞ্য কহিলেন, "অলহারের লোভে আসিয়াছিলে;— তৃমি আন যে, তোমার মত শত-সহস্র নবীন আসিলেও আমার অক ক্পর্শ করিতে পারিবে না ?" নবীন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না—না।" "তবে কি জন্ত আমার পিছু লইয়াছ ?" নবীন নিক্তর। তাহা দেখিয়া ত্রিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "পরামাণিক, মনে করিয়াছ, চুগ করিয়া থাকিলে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে ?" নবীন লাসের হুট বুদ্ধি তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে ভাবিতেছিল যে, দিনের বেলায় কখনই জলে আগুন লাগিবে না। আর যদিই বা লাগে, কবুল জবানবন্দি পরে দিব। যভক্ষণ বেগতিক না দেখি ততক্ষণ চুগ করিয়াই থাকি। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেনন ছাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম ক্রিয়াই ত্রিল।"

দেখিতে-দেখিতে নবীন শুদ্ধ ভূমিতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল, নদার জল সহসা ফাঁপিছা উটিয়া ভাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তথন ত্রিকিন্স কহিলেন, "এ দ্বেধ, একটা প্রকাণ্ড কুন্তীর।" বলিবামাত্র নবীন ভারম্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কারণ, সে স্পাই দেখিতে পাইল, ত্রিবিক্রমের পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড কুন্তীর ভাহাকে গ্রাস্করিতে আসিতেছে। ভ্রবিহ্বল নবীন বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হইয়া গড়িয়া গেল।

যুখন তাহার বিতীয়বার মৃক্তভিদ হইল, তথন সে দেবিল যে, সে প্রথমবারে যে ওছ ভূমিতে পঞ্জিয়া ছিল, এখনও দেইখানেই পড়িয়া আছে; আর দূরে ত্রিবিক্রম **ওচ্চ কাণ্ডের** উপরে বৃষয়। আছেন। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেশিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কি নবীন, কেমন আছ ?" নবীন ফুইবার আছাড থাইয়া শরীরে বাথা পাইয়াছিল: সে ধীরে-ধীরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের উভয় পদ জড়াইয়া ধরিল। ত্রিবিক্রম জিজাসা করিলেন, "কেমন, এইবার বিশাস হইয়াছে?" নবীন অতি বিনীত ভাবে কহিল, "আজে।" "সকল কথা কবুল कतिरव ?" "आरख, निक्ष कतिव। প্রাণের তুল্য পদার্থ নাই। এখন ঠাকুর রাখিলে বাচি, মারিলে মরি।" "তুমি কে १" "আমি স্থার কাতুনগোই হরনারায়ণ রায়ের গোয়ে<del>কা।</del>" "আমার পিছু লইয়াছ কেন?" "আপনার পিছু লই নাই.— আপনার সহিত যে জীলোকটি ছিলেন, তাঁহার পিছু লইয়া-ছিলাম।" "কেন. সে কি ভোমার কোন ক্ষতি করিয়াছে ?" "না। তবে তাঁহাকে কাল হরিনারায়ণ বিভালভারের সহিত একত্র দেখিবাছিলান: ভাবিয়াছিলাম যে. তাঁহার নিকট বিভালন্ধার ঠাকুরের সংবাদ পাইব।" "তুমি কি হরিনারায়ণ বিচ্ছালম্বারের সংবাদ চাহ ?" "কান্তনগোই তাঁহারই সন্ধানে पामारक मुत्रनिनावान इटें कानी शाठीहेबाहित्नन।" "কেন ?" "হরিনারায়ণ বিভালমার কাম্মনগোই এর বিষম : শক্ত। তাঁহাকে জব্দ করিতে না পারিলে, হরনারায়ণ রায়ের

বিশুর ক্ষতি হইবার স্ভাবনা।" "তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে হরিনারায়ণ এই গ্রামে আছেন ?" "ভিনি গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন,—আমি নৌকা হইতে তাঁহাকে দেখিয়া নামিয়া পডিয়াছি " "এখন কি করিবে ?" "ঠাকুর যাহা হুকুম করিবেন !" "আর আমি যদি কোন ছকুম না করি ?" "তাহা হুইলে যেমন করিয়া পারি, কালুনগোইএর ছোট ভাই অসীম ্রায় মহাশয়কে বিভালভার ঠাকুরের কাছ-ছাড়। করিব।" "ভাহার পর ?" "বেমন করিয়া পারি, বিভালকার ঠাকুরকে দুরে সরাইয়া দিব।" "যদি সে না সরিতে চাহে ?" "জোর করিব।" "তাহার সহিত কি জোরে পারিবে °" "ভলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারি। কালুনগোইএর হকুম আছে যে, আবশ্বক হইলেঁ—" "ব্দ্বহত্যা করিবে ?" "ভাহাতেও আপত্তি নাই।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "নবীন, হরনারায়ণ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে ঢাকায় হরনারায়ণ রায়, হরিনারায়ণ বিষ্যালয়ার আর আমি একত্র খেলিয়া বেড়াইয়াছি। কামুন-গোই হইয়া হরনারায়ণের তাহা হইলে মথেষ্ট উন্নতি । ইয়াছে। দেখ নবীন, তুমি হথন আমার হাতে পড়িয়াছ, তথন তুমি হরি-নারায়ণ বিষ্যালভারের কেশাগ্র পর্যান্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যাও। হরনারায়ণকে আমি একখানা পত্র দিতেছি,—ভাহা দিলেই তোমার সমস্ত দোষ মাফ্ হইয়া ঘাইবে। তুমি এখনই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাও,-এখানে থাকিলে তই দত্তের মধ্যে পাগল

इडेश যাইবে। এগন আমার সহিত এস,—আমি পত্ত দিতেছি, তাহা লইয়া এখনই যাত্তা কর।"

ত্রিবিক্রম ও নবীন গন্ধাতীর পরিত্যাগ করিয়া প্রামে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে নবীনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দূর হইতে ছুর্গা ও বড়বর্ শিহরিয়া উঠিলেন। হরিনারায়ণ তথনও চণ্ডীমগুপে বিসয়া রক্ষ বৈক্ষবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি নবীনকে দেখিয়া উঠিতে বাইতেছিলেন; কিন্তু ত্রিকেনের ইন্ধিতার্ম্বারে পুনরায় উপবেশন করিলেন। ক্রিবিক্রম কাগন্ধ কলম লইয়া একখানি ক্ষুত্র পত্র লিখিলেন, এবং তাহা মোহর করিয়া নবীনের হত্তে দিলেন। নবীনপ্রণাম করিয়া উঠিল। ত্রিবিক্রম বিভালয়ারকে কহিলেন, "ওহে হরি, হরকে জানাইলাম বে, আমি আবার সংসারী হইয়াছি; এবং সম্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" হরিনায়য়ণ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

তিবিক্তম চণ্ডীমণ্ডণে বদিয়া অদীম সংক্রান্ত কাগন্ধণত্র দেখিতে আরক্ত করিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব দ্বে সরিয়া গেল। এমন সময়ে অসীমের শশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরি-নারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া ইযং হাসিলেন। তিনি আসিয়া সহসা বালয়া উঠিলেন, "বিছালভার মহাশয়, মেডেটা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির করিতেছে; আপনি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা না করিলে, আমাকে ত আর ঘরে তিষ্ঠিতে দেয় না। সে বলে ঐ বৈঞ্বের সালে কে একটা রূপদী মেয়ে আসিয়াছে,—মে না কি

দিন রাত্রি হাঁ করিয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া থাকে; বাবাজীরও না কি ভাবগতিক ভাল নহে।" হরিনারায়ণ বিশায়ের ভান করিয়া কহিলেন, "সভা না কি ? তবে কি জানেন মিত্র মহাশয়, অসীম তেমন পাত্র নয়। কিন্তু আপনার কলা যদি কাতর হইয়া পডেন, ভাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে তু'কথা বলিতে হইবে। দেখুন, এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রামর্শে চলা উচিত নহে। আপনি যদি নৃতন বধুমাতাকে হুই-এক দিন স্থির করিয়া রাখিতে পারেন, তাতা হইলে আনি অসীমের নিকট কোন কথা না বলিয়া মাগীটাকে সরাইয়া লিভেছি।" মিত্রজা কহিলেন, "দেখুন, বাবাজীবন এক প্রকার দ্যা করিয়া আমার জাতিরকা করিলছে। মাত ছই তিন দিন বিবাহ হইলাছে.— ইহার মধ্যে কোন কথা বলিতে আমার ভর্মা হয় না। তবে কি জানেন,—শৈল আমার নয়নের মণি, আমাদের একমাত্র সন্তান। ভাষার চোধে জল দেখিলে, বড়ই অন্থির হইয়া পড়ি।" "তা বটেই ত. তা বটেই ত। আপনি নিশিষ্ট থাকন মিত্রজা মহাশয়.—আমি যেমন করিয়া পারি, হাজিটাকে বিদায় করিয়া লিভেছি।" মিত্রজা সম্ভই হইয়া প্রস্থান করিলেন। ত্রিবিক্রম এতক্ষণ এক মনে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তিনি गाथा जुलिया कहितान, "हति, तुथा हिहा। এই नववधु मःमात যাত্রার প্রতিপদে স্বানীকে নাগপাশে বন্ধন করিবে। মণিয়া উপলক্ষ মাত্র.- তুমি কিছুই করিতে পারিবে না।" হরিনারামণ क्रेय९ शामिया कहिलान, "हेशहे यनि अमृछित निथन, छारा हहेला

আমি আর কি করিব ? কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি ? তুমি কাগজপত্র দেব, আমি আদিতেছি।"

## ষট্ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

মণিয়া অসীমের পদস্ব পরিত্যাগ করিয়া দুরে সরিয়া আদিল। অসীম ও স্থানন কিংকর্ত্রা-বিষ্টু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষং ধরিয়। কেংই কোন কথা বলিডে গারিলেন না। তখন মণিয়া কহিল, "বাণজান, আমি আপনার উপদেশ ভূলি নাই,—সংঘন ত্রত পরিত্যাগ করি নাই। এক মৃহর্ত্ত দেবতার চোথে জল দেশিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। খোদার কমম বলিতেছি বাপজান, আমি ইচ্ছা করিয়া এ দেশে আসি নাই।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "অসীম, তুমি কি কাদিতেছিলে গ্" অসীম কহিলেন, "শুঠ কাদি নাই বটে, তবে মণিয়ার অবস্থা দেখিয়া চোথে জল আসিয়াছিল।"

হরিনারায়ণ। মা, এই সামান্ত কারণে আত্মহারা হইলে তোমার ব্রত ত রক্ষা হইবে না! তোমার ব্রত অতি কঠিন। তুমি যদি সত্যই অসীম রায়কে দেবতার মত ভক্তি কর, তাহা হইলে চিত্ত আত্মত কঠিন করিতে হইবে। মণিয়া। আরও কঠিন কেমন করিয়া করিব ?

হরি। দেখ মা, মাস্থাকের মন মান্ত্রথ হেমন করিয়া গড়িছা।
তুলিবে, তাহা সেইরূপ আকার ধরিবে। তুমি যদি চেষ্টা কর,
তাহা হইলে অসীমের চোথের জল কেন, একদিন অসীমকে
মৃত্যু-গরণায় ছট্ফট্ করিতে দেখিলেও, ফছনেদ মৃথ ফিরাইয়া
চলিয়া বাইতে পারিবে।

ম। সে বড় কঠিন কাজ বাপজান।

হর। কি করিবে মা! আমার ভগবান ও তোমার থোদা তোমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গণ্ডাইবার শক্তি কি মানুবের আছে । কেন যে বিদাতা জীবনের প্রথমে তোমার প্রতি এর পাবিরপ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব । বিনি মানুবের অদৃষ্ট হাট করিয়া থাকেন, তিনি আমাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন; আমার খাহা ভাল মনে হয়, তাহাই বনিতেছি মাত্র। দেখ মা, যদি তোমার প্রিয় ব্যক্তির নদল চাহ, তাহা হইলে তাহার ছায়াও স্পর্শ করিও না। তাহাকে যে পথে যাইতে দেখিবে. তাহার বিপরীত পথে যাইও। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দেখিও না, তাহার কথা কাণে তুলিও না, তাহার রূপ মনে আনিও না। ম। বাপজান, দকল কাজ পারিব,—কেবল শেষের্টি

ঁম। বাপজান, সকল কাজ পারিব,—কেবল শেষেরটি পারিব না।

হরি। যদি চেটাকর, ক্রমে পারিবে।

ম। তবে চেষ্টা করিব। এখন কি করিব বলুন ?

হরি। প্রভাতে পাটনাম ফিরিমা যাও।

ম। আমি এখনই চলিয়া যাইব মনে করিতেছিলাম।

হরি। সন্ধ্যা হইয়াছে মা, এখন চলিয়া গেলে লোকে নানা কথা কহিবে। এখন গিলা কাজ নাই,—মামি প্রভাতে ভোমাকে লোক দিলা পাঠাইয়া দিব।

ম। পিতা যদি গৃহে স্থান না দেন, তাহা হ**ইলে কি** ক্রিব ৪

হ। পাটনা সহরে তোমার স্থানের অভাব হইবে না।

ম। বাপজান, সেকথা কতদ্র সত্য হইবে, তাহা ব**লিতে** পারি না। পাটনা সহবে মণিয়া বাইজীর **স্থানের অভাব** হইবে নাবটে, কিন্তু ভিথারিণী মণিয়াকে কেহ স্থান দিবে কি নাসকোহ।

হ। দেখ মা, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই জীবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরণে মতি থাকিলে, তোমার আশ্রমের অভাব হইবে না। তুমি এখন গৃহে চল,—আমি তোমার পাটনা-যাত্রার বাবস্থা করিয়া দিতেছি।

সকলে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।
বিবিক্রম তথনও চঙীমঙপে বসিষা এদীপের আলোকে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণৰ তাঁহার সম্মুখে বসিষা ছিল।
তিনি হরিনারায়ণকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হরি,
অদৃষ্ট-চক্রের গতিরোধ করিতে পারিলে ?" হরিনারায়ণ হাসিয়া
কহিলেন, "এ আবার কি ন্তন ফাকীর সৃষ্টি করিতেছ ?"

"কাকী আমার নহে, তোমার, ভটচাব। অনেক চেষ্টা করিয়। দেখিয়াছি, কিছুতে কিছু হয় না। চক্রীর ইচ্ছা ভিন্ন চক্রের গতিরোধ হয় না। দেখ, এই গ্রামে তুমি বখন নৌকায় সম্পন্ন গৃহস্তের মত কাশী চলিয়াছিলে, তথন আমি অর্কনির্কাপিত চিভাগ্নিতে কদৰ্যা অন্ত্ৰপাক কবিষা দেহপাত কবিয়াছি। আব শেই **আমি—দে**থ, দিবা অঙ্গরাগ, বসন-ভ্রণে সন্ভিত হইয়া ঘোর সংসারী হইয়াছি.—এখন ও বৎসর ফিরে নাই। তুমি কি মনে কর, আমি চেই। করি নাই ৫ বড়ে আসিতেছে, নৌকঃ **ডবিবে জানিয়াই নৌকায় উঠিয়াছি। ইচ্ছা ছিল মরিব; কিছু** চক্রীর ইচ্ছা অক্সরপ। তোমার চোখের স্মুথে নৌকা ভবিল: কিন্তু আমি তমরিলাম না।" এই সময়ে বন্ধ বৈঞ্চৰ বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলিয়াছ বাবা; বুন্দাবন ছাড়িয়া দেশে ফিরিলাম, মনে ভাবিলাম যে, সাধের গোপালটিকে উপযুক্ত হতে না দিয়া <sup>\*</sup>মরিতে পারিব না: কিন্তু গোপালের ইচ্ছা অক্তরূপ। দেশে ত কিরিলাম না,-কেবল ভবচক্রে ঘুরিয়া মরিলাঘ।" श्रीनाताश्व किकामा कतिराम, "(कन वांताको, रनर" कितिरा নাত কোথায় যাইবে ?" "দেশে আর ফিরি কৈ ঠাকুর। মন বলিতেছে, গোপালের ইচ্ছা--্রে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই गारेट रहेरव ।" जिविक्य शामिया करितान, "हतिमाम, वडा वराम भरतव खड़ि। जातको लाभारतव माम विनारेया कातियाह দেখিতেছি।" दुन्न वास इटेश विनश डेटिन, "हि. हि, अमन क्शा भूर्य व्यानि ना, ठीकुत । व्यामि शैन, महाशाशी, व्यामात

ক্ষমতা কি ! সহসা তিবিজ্ঞের নেতে তৃই বিন্দু অঞ্চ দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "ইরিদাস, তৃমি ঠিক পথেই চলিরাছ। আমি এত চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। কেন যে মহামায়া আমাকে আবার সংসারে ফিরাইয়া আনিলেন, তাহ। বুরিতে পারিলাম না।" "পারিবে বাবা, পারিবে—অধিক বিলম্ব নাই। মাতা পুত্রকে দিয়া ভক্তের সেবা করিতেছেন; তোমার মত সাধককে বিপথে চলিতে দিয়া মাকখনও কি ভির থাকিতে পারেন ?"

এই সময়ে হরিনারায়ণ বিরক্ত হইলা বলিলা উঠিলেন, "ওছে, তোমরা কি বশিতে আরক্ত করিলে, আমি ত কিছুই বুরিতে পারিলাম না।" তিবিক্রম কহিলেন, "এ যাওার বোদ হয় আর ব্রিলেম না।" বৈষ্ণ্য কহিল, "সে কি কথা ঠাকুর! সংগারের বন্ধনের মধ্যে থাকিল। বাণ আমার যাহা বুরিলাছে, ইহাই চরম কথা। ছই-এক দিনের মধ্যে চোথেব পরদা পড়িলা যাইবে; তগন দেখিবে, বন্ধতে বন্ধতে অধিক প্রভেদ নাই।" হরিনারালণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন পরমার্থের কথা ছাড়িলা, বিষয়ের কথা বল। কাগজ্ঞপত্র দেখিলে?" তিবিক্রম কহিলেন, "দেখিলাম,—সমতই ঠিক আছে।" "অসাম ও ভূপেক্র সমস্ত বিষয়-আশার হরের নামে লিখিলা দিল্লাছে।" "তাহাতে ক্ষতি নাই। দানপত্রে দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই,—সমস্তই দেবোত্তর; ইহারা তিন তাই দেবাইৎ মাত্র। আমি ভাবিভেছি, ত্ই-এক দিনের মধ্যেই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব; অসীম ও স্থদশন

স্থলপথে এলাহাবাদ যাইবে। হরিদাস চলিতে পারিবে না; স্তরাং তাহাকে নৌকায় যাইতে হইবে; আরে আমরা মুর্শিদাবাদ যাইব—কেমন কথা ?" "উত্তম কথা।"

## সপ্তবস্থিতম পরিচ্ছেদ

### রূপের ঔষধ

হকিন শহীদ্-উলাহ গর্পাকার মহন্ত; তাঁহার ঘৌরন বহদিন অতীত হইরাছে। বালো ও নৌবনে ভাগা-লক্ষীর সহিত দাক্ষা অতি বিরল হওয়ার বৌরনান্তে অলক্ষী ভাহার মুখে একটা চিরস্থারী অপ্রসমতা অধিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্তই বোধ হয় স্কৃতিকিংসক হইলেও বে রোগী একবার তাঁহাকে বেখিত, সে বিতীরবার তাঁহার নিকট আসিত না। হকিম শহীদ্-উলাহের আয় অতি সামান্ত ভিল না। কারণ তিনি দিলীতে একজন প্রসিদ্ধ হকিমের নিকট চিকিংসা-শাস্ত অধ্যৱন করিয়াছিলেন এবং সে অভিমান তিনি কথনও বিশ্বত হইতে গারেন নাই। আয় অল্প এবং বায় অধিক, স্কৃতরাং হকিম সাহেবের অতি কটে দিন গুজরাণ হইত। লোকে বলিত, অর্থাগমের জন্ত তাঁহাকে অনেক সময়ে নানাবিধ অসহপায়ও অবলমন করিতে হইয়াছে।

পাটনা তথন বড় সহর, স্বতরাং নগরে হকিমের অভাব ছিল না। ইহাদিগের মধাে কেহ ধনী, কেহ বা দরিজ; কাহারও স্বচিকিংসক অখ্যাতি ছিল, কাহারও বা ছিল না। লাকে বলিত, অসম্পায়ে অর্থ-উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি থাকার শহীদ্-উলাহ চিকিংসা ব্যবসায়ে পটু হইরাও যথেশালাভ করিতে পারেন নাই। লোকের কথা সভা হউক বা না হউক, যাহারা কোন কারণে প্রকাশে চিকিংসকের সাহায় লইতে পারিত না, ভাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হকিম্ শহীদ্-উলাহের নিকট আসিত। এই জন্ম হকিম সাহেবের রোগীর সংখ্যা দিবস অপেক্ষারাত্রিকালেই বৃদ্ধি পাইত।

রুষণদের রাত্রি। গৃহস্থের ঘরে এবং দোকানে বহু আলোক সত্ত্বেও পাটনা নগরীর রাজপথ অন্ধকার। হকিম সাহেবের রোগীরা তীত্র আলোকের পক্ষপাতী ছিল না। স্কৃত্রবং তাঁহার গৃহের প্রবেশ্বার অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে চারি-পাঁচ জন রোগা লুকাইত ছিল। হকিম সাহেবের একমাত্র পরিচারক তাহাদিগকে একে একে ভাকিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাহারা অন্দরে প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা আর সে পথে ফিরিভেছিল না। ক্রমে অন্ধকার গৃহদার শৃত্য হইয়া আসিল, শেষে এক ব্রীয়মী রমণা অবশিষ্ট ছিল; পরিচারক আসিয়া ভাহাকে ভাকিয়া লইয়া গেল, তথন হকিম সাহেবের ছ্য়ার শৃত্য হইল। প্রোচা ব্র্থাস্তা রমণী ক্রতপদে অন্ধকার দার-পথে প্রবেশ করিয়া লুকাইল। পরিচারক ও প্রোচা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলে অন্ধলনের আপ্রান্ত্র ব্যক্তি তাহাদিগকে অন্থলন করিল। তৃতীয় কক্ষে গৃহতলে একটা মলিন শ্যায় হিনিম্ শহীদ্ উল্লাহ উপবিষ্ট। কক্ষের চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ আধারে হকিম সাহেবের চিকিৎসা-বাবসাধের সাজ-সর্জাম সজ্জিত। প্রোচা কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; হকিমের মুখের অপ্রসন্থলাব দেখিলা তাহার কথা কহিতে ভ্রসা হইল না। হকিন সাহেব ধ্যপান করিডেছিলেন। তিনিরোগীর দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেনার গু" প্রোচা অপ্রস্তুত ইইয়া কহিল, "ইকিম সাহেব, বেমার আমার নহে, আমার বেটার।" "বেটা কোথায় গু" "লাসিতে চাহে না জনাব।" "তবে চিকিৎসা করিব কেমন করিয়া গু" "সেইজ্লুই ত আপনার নিকট আসিয়াছি। শুনিলান, পাটনা সহ্বে এ রক্ষের্ট্রাসের চিকিৎসা আপনি ভিন্ন আর কেই করিতে পারে না।"

হকিম সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং বৃদ্ধাকে বিংতে বলিয়া দ্বিজ্ঞানা করিলেন, "বেটীর বয়দ কত ?" বলু দুরে ভূমিতে উপবেশন করিয়া কহিল, "বিশ বাইশ হইবে।" "বেমার কি ?" "তাহা পাটনা সহরের কোন হকিম বৃদ্ধিতে পারিল না; সেইজন্তই ত আপনার নিকট আদিয়াছি। আমি রোগের লক্ষণ বলিয়া যাই, আপনি বৃদ্ধিয়া লউন। আমার বেটী তয়্মভাওয়ালী; দেখিতে খুব ফ্লেরী। তাহার এই প্রথম বয়দ স্বতরাং বোলার মজ্জিতে বিলক্ষণ হ'পয়ান রোজগার হইত।

ৰুড়া বয়সে আমার নদীব ফিরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি হইল, বেটা আমার এক কামেরকে দেখিয়া পাগল চইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া অবধি মন্ত্রা করা ছাড়িয়া নিল: পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আবন্ধ করিল; অত্নয় বিনয় কিছুই তানিল না। লোকে বলিল দানো পাইয়াছে। রোজা আসিয়া কত মন্ত্র বলিল; ওতাদ আসিয়া কাড়িল, তাবিজ পরাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আপনি ছাড়া পাটনা সংস্কের যত নামজালা হকিম, মকলকেই ডাকিয়া দেখাইয়াছি; কিন্তু কেহই বলিতে পারে নাই বেমারট। কি? এই একমাস হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আজি সকালে ফিরিয়া আদিলছে। আমি সেইজন্ম এখন আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হকিম সাহেব হ'কার নলে মৃথ-সংযোগ করিয়া গছীরভাবে কহিলেন, "বেমার কঠিন, ঔষধ অনেকদিন ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা কল হইবে না।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া কহিল, "জনাব, আমি অতি গরীব, হকিম ও রোজাকে গ্রমা দিয়া সর্ক্ষান্ত হইমা গিয়াছি। যাহা কিছু ছিল বেচিয়া কিনিয়া এই হুইটা আশ্রফি আনিয়াছি। আরাম হইলে যেমন করিয়া পারি আর হুইটা আশ্রফি আনিয়াছি। আরাম হইলে যেমন করিয়া পারি আর হুইটা আশ্রফি আনিয়া দিব।" "হুই আশ্রফি ত এক সপ্তাহের ঔষধের দাম, হুই তিন সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার না করিলে ফল হওয়া কঠিন।" বৃদ্ধা হকিনের কথা শুনিরা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং কহিল, "হুজুর, মাবাণ, আমি গরীব নাচার।"

হকিম শহীদ্ উল্লাহ মান্থয চিনিতেন। তিনি ব্ঝিলেন বে দাবীদাওয়া অধিক করিলে শিকার পলাইবে। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, চুইটা আশ্রফি আন, এক সপ্তাহ পরে আবার আসিও।" বৃদ্ধা করিলেন, "অবং যে থাইতে চাহে না জনাব ?" হকিম জিঞ্জাসা করিলেন, "আহারে অকচি আছে ?" বৃদ্ধা করিল, "না।" হকিম একটা শেতবর্গ চূর্গ লইয়া বৃদ্ধার হতে দিলেন এবং কহিলেন, "এই ঔষধটা স্থনিষ্ট সম্মন্তের সহিত পান করাইয়া দিবে, তাহা হইলে তোমার বেটা ছই তিন দিন জক্ষান হইলা থাকিবে; সেই সময়ে নিতা প্রভাতে এই দ্বিতীয় ঔষধটা ছপ্লের সহিত মিলাইয়া পান করাইয়া দিও। ছই তিন দিন পরে জান হইলে তোমার বেটা আর ঔষধ পান করিতে আপত্তি করিবে মা।" বৃদ্ধা ছইটা স্থবর্গ মূলা দিয়া ঔষধ লইল এবং পরিচারক আদিয়া তাহাকে অত্যপথে লইয়া গেল। এই সময়ে বিতীয়া রমণা কল্মধ্যে প্রবেশ করিল।

অত্যাসমত হকিম শহীদ্-উল্লাহ তাহাকে জিজাসা করিলেন, "বেমার ?" বমণা অভিবাদন করিলা কহিল, "জনাব, শানার বেমার রপ! রূপ কেমন করিলা জলিলা থার বলিতে পারেন ?" বেপুনিন্দিত কঠবর শুনিরা হকিম শহীদ্-উল্লাহ মুথ তুলিলা চাহিলেন; বুণার আবরণের মধ্যেও রমণার স্থাঠিত অব্যবশুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হকিম শুল পাছকা সলন্ধ চরণের দিকে চাহিলেন। কনকবর্ণ মুন্দর শুল পদ্দর দেখিলা তাহার মুথের চিরস্থালী অপ্রসন্থাব মুহুর্তের জন্ম দৃহ ইল। হকিম শহীদ্-

উল্লাহ প্রসন্ন হইয়া রমণীকে কহিলেন "বস।" রমণী গুড়ের অপর প্রান্তে এক अर्गेन গালিচায় উপবেশন করিলে হকিম কহিলেন, "তোমার কি রাতিতে নিজা হয় ?" প্রশ্ন শুনিয়া রম্ণী সহসা বুর্থা দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার রূপে ক্ষুত্র কক্ষ যেন তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ হকিম তাহার দিক হইতে চক্ষ ফিরাইতে না পারিয়া, নির্ণিনেয় নয়নে ভাগার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কহিল, "হজরৎ, আমার রাত্তিতে নিডা इब्र. आभात आशाद अकृष्टि नारे. आभि छेना दिनी नहि :-- এहे রূপ আমার কাল: এই রূপের জন্ম আমার সমস্ত স্থুখ-সুম্পাদ দর হইয়াছে। আমার এই রূপ অপরের ক্লখের ঘরেও ছুঃখের আগুন জালাইয়া দিয়াছে। হকিম সাহেব, আমার রূপ কেমন করিয়া জলিয়া যায়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন ? শুনিয়াছি আপনি অঘটন ঘটাইতে পারেন, আমার অর্থের অভাব নাই, আপনি যত অর্থ চাহেন আমি দিব। আমার এই অনর্থের মূল রূপ দুর করিয়া দিতে পারেন ?" অসংপ্রথাবলম্বী চিকিৎস্ক হকিম শহীদ-উল্লাহ রমণীর কথা গুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার অর্কশতাকীব্যাপী জীবনে বহুবিধ নর-নারী বৈধ-অবৈধ সংস্র কারণে তাঁহার সাহায় ভিন্দা করিরাছে: কিন্ত এরপ অভাবনীয় আবদার অভাবধি কেহ তাঁহার নিকট করে নাই। বুদ্ধ হকিম কহিলেন, "বেটা, আমি বুদ্ধ হইয়াছি, বহুদিন সংসারে ট্র আসিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি: কিন্তু তোমার মত অনুরোধ আজি পর্যান্ত কেহ

আমার নিকট করে নাই। রূপ ঈশ্বরের দান, রূপ লাভ মান্থ্যের সাধ্যায়ন্ত নহে। তোমার দেব ছ্রুভি রূপ কেন হারাইছে চাহ মা ? মাশুক কি চলিয়া গিয়াছে, না বিবাদ করিয়াছে? প্রথম বৌবনে এই সব সামান্ত কারণে বিরাগ আদে বটে, মা ! তোমার রূপ জালাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একবার জলিয়া পেলে ছনিয়ার সমস্ত হকিম একত হইলেও তোমার এই ভ্বনমোহিনী রূপ আর কিরাইয়া আনিতে পারিবে না।"

त्रमणी शामिल अदः शीरत शीरत कहिल. "क्रनांत. चामि कमती: ভর ক্ষরী নহি, ক্ষরীর বেটা ক্ষরী। আজি দশ বংসর ধরিয়া এই পাটনা সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, আলম্পীর বাদ্শাহের মত আমার রূপ জগজ্জ্মী। রূপের গুণ-ব্যাখ্যান শুনিয়া কর্ণ বৃধির হইয়াছে। জনাব, বেশ্যার কি মান্তক থাকে? বেশ্যার মান্তক আশর্ফি। ভনিয়াছি <sup>\*</sup>তই এক জন বেশ্যার মাঞ্চক থাকে; কিন্তু তাহারা তথ**ন আ**র বেখা থাকে না, তাহারা তথন রমণী হইয়া যায়। এই রূপে জগৎ জয় করিয়াছি, পুরুষ জাতিকে অবহেলায় পদে দলন করিয়াছি: কিন্তু দেই রূপই এখন আমার কলে হইয়া দাড়াইয়াছে; রূপ আমার স্কাতির অন্তরায়, রূপ আমার রূপ্থ अनुर्मक जात (करन जामात मुर्मनात्मत कात्र नहर, जानक গৃহত্বের গৃহদাহের কারণ। জনাব, বেখার রূপ জালাইয়। मिला प्रतियात मन्नल स्टेटल—बाह्मार अन्न स्टेटलन। कुछ न्नजी ছুই হাত তুলিয়া আপনাকে দোয়া করিবেন। আর আমি

আমার পাপের ধন দিয়া আপনার ছই হাত আশ্রফিতে ভরিয়া দিব। জনাব, আপনি আমার বাপের বয়সী; মনে বিচার করিয়া দেখুন, যে বেক্সা স্বেচ্ছায় নিজ রূপ ধ্বংস করিতে চাহে, সে কি কথনও সে রূপ আর ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করে ৪°

হকিম রমণীর কথা ভানিয়া শুভিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রমণী তাঁহার পদতলে পাঁচটি শ্বর্ণ মুদা ফেলিয়া দিল। শ্বর্ণ দেখিয়া শহীদ-উল্লাহের প্রমনোবৃত্তি দূর হইল; তাঁহার মুথের চিরস্থায়ী অপ্রসম তাব কিরিয়া আদিল। তিনি কহিলেন, "তোমার রূপ দূর করিতে পারি, কিন্তু যম্মণা পাইবে।" রমণী কহিল, "হজরৎ, আমি অসহ নরক যম্মণা সহ্থ করিতেছি। ইহা হইতে অসহ যম্মণা আর কিছুই হইতে পারে না।" "স্বর্গাঙ্গে তহুইবে।" "কতি নাই।" "মৃল্যু দুশ আশ্ রফি।" "উ্ষধের কার্য্য হইলে আর দশ আশ্ রফি দিয়া যাইব।" রমণী আর লাচটি আশ্রফি ফেলিয়া দিল। হকিম একটা মুৎভাতে উষধ দিয়া তাহাকে কহিলেন, "ইহা চক্ষু বাঁচাইয়া স্বর্গাঙ্গে কেপন করিও, কত হইবে, রূপ জ্লিয়া যাইবে।" রমণী অভিবাদন করিয়া নিজ্ঞান্ত হইল।

অদ্ধকারময় রাজ-পথে এক ব্যক্তি রমণীর জন্ম প্রতীক। করিতেছিল, রমণী তাহা জানিত না। সে রমণীর অঙ্গে হতা-পনি করিয়া কহিল, "মা, ওইখটো আমাকে দাও।" রমণী তাহার অকস্পর্নে শিহরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আগন্তক কহিল, "ভয় নাই মা, আমি যে তোমার সন্তান, আমি হরিদাস।" মণিয়া ঔষধ রৃছের হন্তে দিয়া আশ্রেষ্ট্রান্তা ব্রত্তীর স্তায় রুছের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

### জান্টবর্ষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ নবীন্য বৈষ্ণবী

অসীম স্বতীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার পরে ছই তিন্মাস কাটিয়া গিয়াছে, ত্রিবিক্রম ও হরিনারায়ণ মুর্শিদাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। দৈয়দ আৰুলা খাঁও হোদেন আলি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বাদশাহ ফর্কথ্সিয়র কাজোয়ার বুদ্ধে তাঁহার জোষ্টতাত পুত্ৰ শাহাজানা আজজুদীনকে পরাজিত করিয়া আগ্রায় পৌছিয়াছিলেন : দিলী হইতে বাদশাহ জহান্দর শাহ আগ্রার নিকট আসিয়া যমুনার নিকটে সমুগড় নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইরাবমুনানদীর জল সহসা বাড়িয়া উঠায় জহানদার শাহের দলের লোক স্থির করিয়াছিল যে, নদীর জল না কমিলে জ্বাক্ষণ সিয়রের সৈতা নদী পার হইতে পারিবে না, তাহারা এই জতা নিশ্চিম্ভ হইয়া বসিয়াছিল কিন্তু সৈয়দ আৰু জা গাঁ গুই তিন কোশ দুরে অপর এক স্থানে নদী পার হইয়া সমস্ত সৈতাপার করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাদশাহ্ ফর্কখ্সিয়র্ সেই সঙ্গে পার হইয়া আক্বরের সমাধির নিকট আগ্রা হইতে চার ক্রোশ দূরে শিবির-माश्रम कतियाष्ट्रितन। এই मार्गित नाम नतार द्याक्वारानी

এবং ইহা আগ্রা হইতে মধুরা ও দিল্লী যাইবার পথে অবস্থিত। জহালার শাহের দলের লোক যথন শুনিল হো, ফরুক্ল্য্ দিয়রের দৈয় নদী পার হইয়া আদিয়াছে, তথন তাহারা ছত্রভক্ল হইয়া আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। ১১২৪ হিজিরান্দে, ১২ই জিলাছিল। তারিখে, অর্থাৎ বাঙ্গালা দন ১১১৯ দালের পৌষ নাদের শেষ ভাগে রোজবাহানী গ্রামের সরাইছের চারি পার্মে করুক্রেশ্- দিয়রের দলের দৈয়ে নিজেদের অন্ত্র-শন্ত্র পরিকার করিতেছিল, বাদশাহী সভুকের উভয় পার্মে বাজার বিদ্যা গিয়াছিল, দে বাজারে থাখ-এব্য ও পানের দোকানই অধিক কেবল ছই এক- খানা দোকানে বন্ধ্র ও অন্ত্র-শন্ত্র বিক্রী ইইতেছিল। পানের দোকানগুলিতে অত্যক্ত অধিক জনতা, কারণ প্রত্যেক পানের দোকানগুলিতে অত্যক্ত অধিক জনতা, কারণ প্রত্যেক পানের দোকানের সমূথে একজন পুক্ষ অথবা রমণী সেতার বাজাইতেছিল অথবা গাহিতেছিল।

বাজারের উত্তর সীমায় অরহর ক্ষেত্রের ছায়ায় একজন একথানা বড় রকমের পানের দোকান খুলিয়াছিল কিন্তু গায়ক অথবা
গায়িকা সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহার দোকানে ধরিকার
জ্বিতেছিল না। এই সময়ে সেই পথ দিয়া এক বৃদ্ধ ভিক্ক্
তাহার ব্বতী কলার হাত ধরিয়া মথুরার পথে যাইতেছিল,
দোকানদার তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি
গাহিতে জান ?" বুড়া ভিথারী কহিল, "না, জানি না।" পানওয়ালা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ভোমার বেটী কি
গাহিতে জানে ?" বুড়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাহা আমি

বলিতে পারি না। পানওয়ালা তথন অত্যন্ত কাতর হইয়া বুদ্ধের হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আমার উপর একটু মেহেরবানি কর, তুমি দয়া না করিলে আমার বড় লোকসান ইইবে। একজন পারক বা গায়িকা পাই নাই বলিয়া আমার দোকানে খরিদার জুটিতেছে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকালবেলা লড়াই বাধিবে, এখন ধরিদার না জুটিলে আমার মাল-মসলা সমতই নাই হইয়া য়াইবে।" বুদ্ধ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রমণীকে জিজ্ঞানা করিল, "মা, তুমি কি গাহিবে ?" রমণী একটু তাবিয়া বলিল, "আমি গাহিলে যদি ইহার উপকার হয় বাবা, তাহা হইলে গাহিতে আপতি কি ?" পানওয়ালা কতকগুলা কাচা অরহরের ভালপালা আনিয়া পথের ধারে কাদার উপর বিছাইয়া দিল, বুছা তাহার উপর বিসল, তাহার কলা তাহার সমূবে দাঁঘাইয়া গান ধরিল—

কাঁহা গেল ভামরায়

বিসরি বংশীবট

ভাম বম্নাভট

বিসরি যশোদা মায়।

গাধিকার ফুস্পই ফুমিষ্ট কঠন্বর শিবিরের তুমুন কোলাহন ভেদ করিয়া উঠিন, মুহুর্তের জন্ম জন-সজ্ম শুদ্ধ হইয়া বহিল, ভাহার পর লহরের সমস্ত লোক দেই গায়িকার সন্ধানে চুটিন। গায়িকা গাহিন—

> বিসরি গোপকুল ধেমুকুল আকুল বিসরি শ্রীরাধিকায়।

চারিনিক হইতে লোক আসিয়া যথন সেই পান ওয়ালার দোকানের সম্বথে জমিল তথন গায়িকা এই ছইটি চরণ ঘুরাইয়া কিরাইল গাহিতে আরম্ভ করিল। একজন শ্রোতা বলিল, "মাগীটা যেন কোকিল রে।" সতা সতাই গায়িকা স্থশী হইলেও মদীক্লফবর্ণা। গায়িকা গাহিল-

তঁহা পদ পেখন বিরহে অক্সথন

চঞ্চল চরণে ধার।

বিসরি লাজ ভয় সময় অসময়

গোপবধু যমুনায়।

একজন দিপাহী কাজোয়ার যুদ্ধে লটিয়া অনেক টাকা পাইয়া-ছিল, সে গায়িকাকে একটা চাঁদির টাকা দিতে গেল কিন্তু রমণী তাহা লইবার জন্ম হাত বাড়াইয়া দিল না: সিপাহী ক্ষম হইয়া টাকাটি বুড়া বৈরাগীকে দিতে গেল কিন্তু সেও মাথা নাড়িয়া টাক। লইতে অস্বীকার করিল। তলন দিপাথী ক্ষম হইয়া এক-জন খোতাকে বলিল, "টাকা লইবেনা তো গান গাহিতে আসিয়াতে কেন ?" শ্রোতা কহিল, "উহারা পথ দিয়া যাইতে-ছিল, লোকানদারের থরিদার না ভুটার তাহার অমুরোধে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।" গায়িকা এই সময়ে গাহিয়া উঠিল—

পুনুগুরাতুল

প্রশন বাকিল

অতি দীন্ধিন কাছ :

আনমনে যুমুনে বুহু মুহু গমনে केतारम केजारन योग ।

এই সময়ে জনতার প্রান্তে কোলাহল উঠিল. লোক চারিদিকে প্লাইতে আরম্ভ করিল, পানওয়ালা ব্যক্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল যে. একজন স্ওয়ার পথ হইতে লোক সরাইয়া দিয়া তাহার দোকানের দিকেই আদিতেছে। গান থামিয়া গেল. লোক সরিয়া গেল, পান ওয়ালা বিলক্ষণ ছ'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল, সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া প্রিল। স**ও**য়ার পান-ওয়ালার দোকানের সন্মধে আসিয়া বুড়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া (काशांत्र ? मिन्ता। मिन्ता वाके। आमि कतिन थी, शांदेनात ফ্রিদুর্থা।" গায়িকা তথন মতকের অবগুঠন টানিয়া দিয়া বুড়ার প্রচাতে দাঁড়াইয়া ছিল, মোগল বৈরাগীকে জিজানা করিল, "তুই কে ?" বুড়া কহিল, "হজুর, আমি হিন্দু ফকির, বালালা দেশ হইতৈ আসিতেছি, মধুরায় ঘাইব। এ আমার পালিত কলা।" উত্তর শুনিয়া দীর্ঘাকার মোগল যোদ্ধা বেন ্নহসা ক্ষুদ্ৰকায় হইয়া গেল, যে আশা-বল-দৃপ্ত হইয়া সে আসিয়া-ছিল, হভাশ হইয়া সে যেন ভাহার দেহের সমস্ত বল, দর্প ও গর্ম হারাইরা ফেলিল, তাহার দীর্ঘ দেহ যেন জ্বরার ভারে নত ংইয়া প্রভিল। উদ্ধৃত মোগল শাস্ত শিষ্ট ব্যক্তির আয় ফিরিয়া 1981

তথন চারিদিক হইতে লস্করের লোক ফিরিয়া আদিয়া গায়িকাকে পুনরায় গাহিতে অস্কুরোধ করিল, পান ওয়ালা দোকান হ**ইতে উঠিয়া আ**দিয়া বৃদ্ধের হাতে পার ধরিতে লাগিল। তাহাদিগের অস্কুরোধে বাধা হইয়া গায়িকা আবার গাহিল—

পদ্যুগ রাতৃল

প্রশন ব্যাক্ল অতি দীন-খিন কায়।

আনমনে যুমুনে

ষ্ঠ ষ্ঠ গমনে

উদাসে উজানে যায়।

বিষ্ঠির বুন্দাবন গোপিনী বিনোদন

কাঁহা গেল খামরায়।

মোগৰ তথনে। অধিক দূর যায় নাই, গায়িকার কণ্ঠস্বর তাহার ক্রদর বিদ্ধ ক্রিল. সে ঘোড়ার লাগাম টানিয়া দাড়াইয়া গেল। ফরিদ খাঁ ফিরিল, এবারে অতি ধীর পদে ফিরিল এবং জনতার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া চুই একজন খোতা সম্রমে পথ ছাড়িয়া দিল কিন্তু দে আর অগ্রসর হইল না। ফরিদ খা দেখিল যে গায়িকা মণিয়ার মত বটে কিন্তু তাহার দৃষ্টিচাঞ্জা-বিহীন, স্থির, তাহাতে বার্বণিতা স্থলত নৃত্যু নাই, অঞ্চ-ভঞ্চিতে লালিতা আছে কিছু লজাহীনতা নাই। ফরিদ থাঁ দীর্ঘনিশাস ভাগে কবিয়া সেন্ধান হইতে চলিয়া গেল।

### একোনসপ্রতিত্য পরিচ্ছেদ আগ্রা যুদ্ধের পরে

১৩ জিলহিজ্যা ভারিথে সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ इहेन अर घन कुशांगाय ममन्त कार अक्षकात हहेगा (गन। इहे

বাদশাহের পক্ষের লোক যে বেখানে আশ্রম পাইল লুকাইয়া রহিল। সরাই রোজবাহানীর অনতিদ্রে একটা পুরাতন কবরের মধ্যে বুড়া হরিদাস বৈঞ্ব ও মণিয়া আশ্রম লইয়াছিল, রাত্রিকালে তিনজন রাজপুত সিপাহী, একটা গর্দভ ও ছইটা কুকুর আসিয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইল, কারণ পৌবমাসের প্রচঙ্গ শীতে বৃষ্টির জল্ম অনারত স্থানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ভ দিন ধরিয়া বৃষ্টি পড়িল। অপরাহে সিপাহী তিনজন বৃষ্টি থামিয়াছে দেখিয়া চলিয়া গেল, য়াইবার সময় হরিদাসকে বলিয়া গেল বে, এখনই ছই ফৌজে যুক্ক বাধিবে ম্বভরাং সে যেন আজে আর পথে বাহির না হয়।

আগ্রায় যুদ্ধ যথন শেষ হইল তথন বিভীয় প্রহর রাজি অভীত হইলা গিলাছে, সমস্ত রাজি হরিদাস ও মণিলা জাগিলা রহিল, প্রথম রাজিতে যুদ্ধের কোলাহলে এবং শেব রাজিতে আহত দিগের চীৎকারে সে রাজিতে আগ্রার চারিপার্ধের চারি পাচ ক্রোশের লোক ঘুমাইতে পারে নাই। পরদিন প্রভাতে জ্লাফিকার খাঁ ও বাদসাহ জহান্দার শাক্ত পলাকীলা গিলাছে জনিলা সমস্ত লোক আন্তর্গ হইলা গেল। পুরাতন বাদশাহকে ভ্লিলা সকলেই নৃতন বাদশাহের বন্দনা করিতে ছুটিল, সেই অবসরে হরিদাস ও মণিলা কবর হইতে বাহির ক্ইলা মথ্বার পথ খরিল।

তথন পথের উভর পার্ধের বাসের উপরে শিশির জ্বমাট বাধিয়া হিল, হেমন্তের ক্যা তথনও প্রাকাশের কোল দখল করিখা বসিতে পারে নাই। পূর্বের রাত্রে যুদ্ধের চিহ্ন আগ্রা হইতে ছুটিয়া আদিয়া এতদুর পর্যান্ত পৌছিরাছিল। একটা হুক্র বোড়া হথাসাধ্য হাত পা ছুডিয়া শীল্ল মরিবার চেষ্টা করিতেছিল, একটা বন্দকের গুলি তাহার উদর ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছুইটা শকুনি ও কভকওলা কাক দেই হেমন্টের উঘালোকেও পথের ধারে বসিয়াছিল। মণিয়া ঘোডাটি পার হইবার সময় ভাহার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাহা দেখিয়া বুড়া বৈরাগী বলিল, "মা, ছনিয়ার থাকিতে হইলে এত সামান্ত কট দেখিয়া শিহরিলে চলিবে কেন? মাতুষ ইহার পূর্ব্বপুরুষকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানাইয়াছিল, সেই মানুষই ইচ্ছা করিয়া ইহাকে এত যন্ত্রণা দিয়া মারিতেছে। তুমিও যথন মাত্রুষ, যথন মাত্রুরের স্মাজে বাস করিবে তথন মাত্রুষর কাজ দেখিয়া শিহরিলে চলিবে কেন?" মণিয়া দিতীবার শিহরিয়াবলিল, "বাবা, মাতুব ইচ্ছা করিয়াজীবকে এত কষ্ট কেন দেয়, তাহা তো বুঝিতে পারি না।" বৃদ্ধ হরিদাস জিভ্ বাহির করিয়া বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না মা, আমরা ভগবানের লীলার পুতৃল, তিনি আমাদিগকে যে ভাবে থেলান আমরা সেই ভাবেই থেলি।" মণিয়া কথাটা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাস। করিল, "বাবা, তুমি কি বলিলে, আমি ব্রিলাম না। জহানদার শাস্থিদি তাহার ভাতুপ্তের সহিত যুদ্ধ না করিত তাহা হইলে হয় তো এমন স্থশর ঘোড়াটি অকালে মরিত না।"

"যুদ্ধ না করিয়া উপায় কি মা? যিনি পুতুর নাচান তিনি পুতুলকে যে ভাবে নাচান, পুতুল সেই ভাবেই নাচে। জহান্দার শাহ কি ইচ্ছ। করিলে যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিত ? সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেও নহে।" মণিয়া কি বলিতে ঘাইতেছিল, সহসা অফুট আর্ত্তনাদ ওনিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, মণিয়া অন্তৰ্মনান করিয়া দেখিল, বাদশাহী সভ্কের পার্থে একটা প্রকাণ্ড ক্রোশমিনার আশ্রয় করিয়া একজন দীর্ঘাকার মোগল পড়িয়া আছে এবং তাহার নিমে আরো ছই একটা দেহ দেখিতে পাওয়া ঘাইতেছে! তাহাদের মধ্যে কে জীবিত কে মৃত তাহা বলা কঠিন, মণিয়া তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়। ছুটিয়া গেল এবং মোগলকে দূরে সরাইয়া আনিয়া ক্রোশমিনারের পাদপীঠমূলে শোমাইয়া রাখিল। হরিসাস দূরে দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, সেকন্দ্র হইতে আগ্রা পর্যান্ত মৃত দেহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে. তুমি কত লোকের ভশ্রষা করিবে ? সমস্ত দিন পথ চাললে ভবে যদি সন্ধ্যাবেলায় মণ্রায় পৌছিতে পারি !" মণিয়া বুড়ার হাতের কমওলু কাড়িয়া লইয়া মোগলের মুখে জল ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিল, "লোকটা এখনো বাঁচিয়া আছে বাবা, য**তকণ আছে** ততকণ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" হরিদাদ একটু হাঁদিয়া দূরে বসিল। এই সময় মোগল মুথব্যাদান করিল, তাহা দেখিয়া মণিয়া কমওলু হইতে তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল, জল দিয়াই মণিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে वितन, "क्तीम, क्तीम ভाই।" এই সময়ে বৃদ্ধ হরিদাসও চঞ্চল

হইয়া উঠিল যে ভানে ফরীদের দেহ পড়িয়াছিল বুড়া সেই ভানে আদিয়া আর একটা দেহ পরীকা করিতে আরম্ভ করিল। অন্তক্ষণ পরে ফরীদ চকু মেলিয়া চাহিয়া বলিল, তাহার কঠম্বর তখনও ক্ষীণ, "আমি ফ্রীদ থাঁ, পাটনায় আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন, তাহাদের সংবাদ দিও, বলিও, ফরীদ্ পিতামহের মত মরিয়াছে।" মণিয়া চীংকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ফ্রীদ, ভাই! আমি যে মণিয়া বাঈ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ?" ফরীদ ভাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি দোজখের বাদী, আর আমার মণিয়ান্ধান বেহেন্ডের চামেনী ফুলের মত সফেদী।" মণিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ফ্রীদ্, ভাই! আমি যে আত্মগোপন করিবার জন্ম রং মাধিয়া আসিয়াছি, আমি সত্য সত্যই মণিয়া, বাদীই বল আবে পরীজাদীই বল—আমিই সেই মণিয়া৷" তথন ফরীদ বছকটে তাহার আহত হাত তুইখানা তাহার ক্ষমে স্থাপন করিয়া বলিল, "মণিয়া! খোদা আমার মত পাণীকেও ভোলে না, তাই মৃত্যুকালে তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মণিয়া, পাটনাম ফিরিয়া যা, বাপজানকে বলিয়া আয় যে, তাঁহার বেটা ক্ষরী ভওয়াইকের পিছন পিছন ঘূরিত বটে কিছ মৃত্যুকালে সে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত করিয়া গিয়াছে, দে মোগল বাদশাহের সাভ পুরুষের নিমক ভুলে নাই। আমার বাণজানকে আমার মরণের থবর দিয়া ভোমার रश्यात देखा हिनमा यहिन।" मिनमा काँमिएक काँमिएक

বলিল, "ফরীদ, তুই যে বাপ-মায়ের নয়নের মণি, আমি তোকে মরিতে দিব না।"

এই সময়ে বুড়া বৈরাগী আসিয়া মণিয়াকে জিজাসা করিল,

"কমগুলুতে কি আর জল আছে মা ?" মণিয়া মুথ তুলিয়া চাহিয়া

দেখিল সেই প্রাচীন কোশমিনারের মূলে রাশি রাশি মৃতদেরের

মধ্যে আর একজন পরিচিতের স্থপরিচিত মুথ যৃত্যুর ক্লফ

আবরণের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মণিয়া আবার

আর্ত্রনাদ করিয়া উঠিল। কমগুলু হইতে দিতীয় ব্যক্তির মুথে

জল দিতে দিতে বুড়া কহিল, "মা, গোপালের ইচ্ছা নয় য়ে, আজ

মথ্রায় য়াই, মনে করিয়া ছিলাম বিশ্রাম ঘাটে বিশ্রাম করিব

কিছ গোপালের ইচ্ছা অন্তর্মণ।" মণিয়া তথন মৃহর্তের জয়্

ফরীদকে ত্যাগ করিয়া দিতীয় ব্যক্তির দেহেব নিকটে বিসল,

অরক্ষণ শুশ্রবার পরে সে ব্যক্তি কহিল, "আমার নাম অসীম

বায়, জগতে আমার কেহ নাই, কাহাকেও সংবাদ দিতে হইবে

না।" অসীমের মুথের চারিদিকে রক্ত জমিয়া পৌষের ভীষণ

শীতে তুবারের মত কঠিন হইমা গিয়াছিল।

## সপ্ততিতম পরিচেছদ সরস্বতীর নবাবতার

হুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "দেখ বৌ, মুখখানা কিন্তু বড়ই চেনা

চেনা, আমার সর্কাদাই মনে হয় যে ইহাকে আনেকবার দেখিয়াছি।" বধু বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হয় ঠাকুর ঝি, গলার আওয়াজটা যেন আনেকবার শুনিয়াছি।" নিকটে শৈল বসিয়া ছিল, দে বলিয়া উঠিল, "দিদিদের যেমন কথা! বৈষ্ণবী-দিদি বলিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী তাঁহার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা সমস্তই ঢাকাই বাদালের মত। তোমরা কি কথনও ঢাকায় গিয়াছ যে, উহাকে চিনিবে ?"

তুর্গা। ঢাকায় যাইব কেন ভাই ? ঢাকার কত লোক
আমাদের মূশিদাবাদের আড়পারে ডাহা পাড়ায় বাস করিয়াছে।
বধু—ঢাকাই বাদাল অনেক দেধিয়াছি কিন্তু ইহার
কথাবার্তা ভাহাদের মত নতে।

এই সময়ে হাসিতে হাসিতে সতী আসিয়া জিজাসা করিল, "কিসের কথা হইতেছে ভাই ?" শৈল মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "সতী-দিদি, নৃতন বৈক্ষবী প্রথম দিন থেকে ইহাদের তুই জনের কোপ নজরে পড়িয়াছে। গরীবের মেয়ে, তুরবস্থায় পড়িয়া স্থামীর সঙ্গে বিদেশে আসিয়াছে, ভাহার উপর তোমাদের এত রাগকেন ?"

বধু—রাগ কিসের ভাই ? গলাটা চেনা চেনা, ভাহাই বলিভেছিলাম।

হুৰ্গা—ইয়া ভাই ছোট-বেী, তোর নৃতন বন্ধু কি গান গাহিতে জানে ?

শৈল-না ভাই, উহার যে লজা, উহার মুখ দিয়া গান

বাহির করাই কঠিন। দেদিন উহাকে একথানা ন্তন শাড়ী দিহাছিলাম, লক্ষায় কিছুতেই দেখানা পরিল না।

তুৰ্গা—আমার কিন্তুমনে হয় ভাই, মাণীটা দিনরাতির ব্রুরণী সাজিয়াই আছে।

সতী—অমন কথা মুখে আনিও না দিদি, মেয়ে আমার বড় লক্ষী, ছুট। একটা জিনিষপত্ত দিই বলিয়া কেনা বাদীর মত সমস্ত দিন থাটিয়া মরে। সময়ে সময়ে কি ভাবে বটে, এককালে উহাক্তর অবস্থা ভাল ছিল, এখন সময় মল পড়িয়াছে, দেই জন্ত বোধ হয় ছুঃথ করে। শ্রীমতী আমার বড় লক্ষী মেয়ে, উহাকে কেছ দোব দিও না ভাই।

তুর্গা—না ভাই, তোমার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েকে কেই লোব নের
নাই। মানীর নাম বুঝি শ্রীমতী 
কুপাইরা তাহার মুথ হইতে নামটি বাহির করিতে পারি নাই।
এই সময়ে একটি মধ্যবয়সী সধবা আদিয়া মাধার কাপড়
টানিরা দিয়া দ্রে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া সতা জিলা হা
করিল "কি চাই মা ?" রমণী কহিল, "কিছু না মা, ও ভাইর
কর্তা-লালা ছোটমাকে ভাক্ষিয়াছেন।" পিত। ভাকিয়াছেন
বলিরা শৈল চলিয়া গেল, রমণী কিন্তু তথনও দাঁড়াইয়া রহিল,
ভাই। দেখিয়া সতী জিজ্ঞাদা করিল, "আর কি ধবর ?" রমণী
কহিল, "হাতের কাজ সারা হইয়াছে, এখন কি ঘাটে যাইব মা ?"

গ্রাম হইতে গৰাতীরের পথে চলিতে চলিতে সতী শ্রীমতীকে

দতী বলিল, "তবে আমিও ঘাই চল।"

নান। কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। "তোমরা কওদিন মূর্শিদাবাদে ছিলে ?" শ্রীমতী বলিল, "অনেকদিন।" তাহার পরেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই চার পাচ বৎসর।"

"ম্পিদিবাদ ব্ঝি খুব বড় সহর ?" "এত বড় শহর বাঞ্চালা মূলুকে নাই, এমন কি ঢাকার চাইতেও বড়।" "ডোমরা কোথায় থাকিতে?" "শহরের কাছেই, লালবাগে।" "সেধান হইতে কীরিটেখরী কত দ্র ?" "পাচ ছয় কোেশ।" "তুমি কি কীরিটেখরী গিয়াছ ?" "কতবার।"

স্নানান্তে ত্ইজন প্রামে ফিরিয়া আসিল। শ্রীমতী সতীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া সিক্ত বস্ত্রেই মিত্রগৃহে প্রবেশ করিল। শৈল তথন প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহার আগুল্ফ-লম্বিভ কেশরাশি বিস্থাস করিতেছিল। শ্রীমতী তাহার হাতের চিক্রণী লইয়া চূল আচড়াইতে বসিল। নানাছন্দে বিনাইয়া নানা কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতী হঠাৎ বলিয়া বসিল, "ছোট মা, একটা নিবেদন করি, যদি অভয় দাও তো বলি।" শৈল বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসাহিল, "অভয় কিসের গাণ্ড" "না মা, বড় ধরের কথা, আমরা ছোটলোক, বলিতে ভয় পাই।" "ভাল, অভয় দিলাম, বল।" "এখানে হইবে না ঘরে চলুন।"

প্রাক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া দিতলের একটি কক্ষে যাইয়া শৈক জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিতেছিলে বল না।" শ্রীমতী তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি কায়স্কের মেয়ে নহি, আমি জাত বৈশ্ববের মেয়ে। আমার নাম সরস্বতী, আমি আপনারঃ

শ্বস্তুরকুলের অনেক কালের পুরাতন দাসী। আপনার বিবাহের সংবাদ পাইয়া আপনার ভাষর ও বড়-যা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।" বলিতে বলিতে সরস্বতীর অন্ধ-ভন্নী হাবভাব ও পূর্ববন্ধের ভাষা বদলাইয়া গেল, শৈল তাহা দেখিয়া বিশিষ্ঠা হইল। সুরস্থতী কহিল, "বিশেষ কারণ না থাকিলে আপনার ভাস্থর ও হা, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইতেন না। আপনার ভাতর মতলোক, এখনও আপনার শুভবের নাম না করিয়া ঢাকার লোকে জলগ্রহণ করে না। অপিনার শন্তর-বংশের নাম দেশ বিথাতে, আপনি এখন দেই ঘরের বৌ. আপনাকে না বলিলে একটা বিপদ নিবারণ হয় ন। দেখিয়া তাঁহারঃ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" শৈল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তুমি যদি আমার শশুর-কুলের পুরাতন দাসী, তবে এমন করিয়া লুকাইয়া আসিয়া**ছ কেন গ** আর তোমার কথাই যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি ?" সরম্বতী হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "ঠিক কথা মা, বড-ঘরের বৌয়ের গাত 🌌 কথা. তোমার খণ্ডরের বংশের নামে কলঙ্কের কালী পড়িভিচে বলিয়া তাঁহারা আমাকে তোমার কাচে পাঠাইয়াচেন—আর এই ভাষার প্রমাণ।" "সরস্থতী ভাষার ট্যাকের খুঁট চইতে একথানা পত্র বাহির করিয়া শৈলর হাতে দিল, শৈল পদ্ধিতে জানিত না স্বতরাং প্রথানা লইয়া অঞ্লে বাধিয়া রাখিয়া জিজাসা করিল, "আমার খণ্ডর-বংশের কলকের কথাটা বলিলে ু না ?" সরস্থতী ঈষং হাসিয়া বলিল, "দেখ ছোট-মা, কথাটা বে

সরস্বতী বৈক্ষরী ভোমার বলিয়া গিয়াছে ভাহা গোপন থাকিৰে ना, वन ज्थन आंगारक वाँठाहरत ?" रेगन मृहकर्छ कहिन. "हाँ, वाँ होरेर ।" "এই यে कालरकारना शानगान वृगीठाकुतानी हिरक দেখিতেছ উনিই যত নষ্টের মূল। ছোট কন্তাটিকে মূথে বলেন দাদা কিন্তু উহার জন্মই ছোটকর্তা আজ দেশত্যাগী। প্রামে যথন চি চি পডিয়া গেল, গ্রামের পাঁচজন মাতকার লোক মিলিয়া বিভালকার ঠাকুরকে একঘরিয়া করিয়া দিল, তথন তিনি সভানের মার। ছাডিতে না পারিয়া কাশীয়াতা কবিলেন। ছোট-কর্ত্তা ঐ তুর্গাঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, ছুঁতায় নাতায় বড়-মার সাথে ঝগড়া করিয়া বাডীর বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে ছই দলে দেখা, ঠাকুরাণীটি ছোট কৰ্ত্তাকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া বুড়া ব্ৰাহ্মণকে কাশীতে যাইতে দিতে**ছে না। তু**র্গার লজ্জাসরম একেবারেই নাই। পাটনায় পিয়া বুড়া বাপের চোথে ধূলা দিয়া স্বামী-স্তীর মত বাস করিয়া আসিল। আর বেশী কথা কি বলিব, ইহাদের গুই-জনকে গুই ঠাঁই করিতে ন। পারিলে তোমাদের সংসারের আর মঙ্গল নাই।" শৈল মুৰ্থানাকে কালে। মেৰের মত গম্ভীর করিয়া বলিল, "বটুঠাকুরকে বলিও, তাহাই হইবে।" সরস্বতী **আ**বার একটা সাষ্টাল প্রণাম করিয়া কহিল, "ছোট মা, আমি এখন চই চারি দিন স্থতীগ্রামে থাকিব, কোন উপায়ে তুর্গাঠাকুনাণীকে ঘরের বাহির করিতে পারিলে তোমার ভাস্কর মোটাটাকা বক্শিস দিবেন বলিয়াছেন।"

# একসপ্ততিতম পরিচেছদ বাঙ্গালার স্থবাদার ও কামুনগোই

চেহেল স্তুন প্রাসাদ তথনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অসম্পূর্ণ প্রাসাদের মধ্যে বিন্তীর্ণ চন্দ্রাতপ তলে হবা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয়ার স্বাদার মুরশিদ কুলি স্বাফর थाँ দরবার করিতেছিলেন। প্রধান কাম্বনগোই দর্পনারায়ণ রায়, দিভীয় কাম্বনগোই হর-নারায়ণ রায় প্রভৃতি রাজ্য বিভাগের কর্মচারীগণ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট। স্ববাদারের দপ্তর ও দৈতা তখনও জাহান্ধীরনগর ঢাকা হইতে আদিয়া পৌছায় নাই। ফরক্থ-দিয়র আগ্রার যুদ্ধের পূর্বের রশিদ খা নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার তিন স্থবার স্থবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি মূর্শিদাবাদের তিন ক্রোশ দূরে পরাঞ্চিত হইয়াছিলেন। আগ্রার যদ্ধের সংবাদ তখনও মুর্শিদাবাদে পৌছায় নাই. মুর্শিদাবাদের ফৌজদার মহম্মদ থাঁ, দৈয়দ আন্তর থা জৌনপুরী এवर भी**र वाझानी श्रम्थ आं**फर शांत विश्व अञ्चरतान हारित বাম পার্থে বসিয়াছিলেন। নবাবের জামাত। স্থজাউদ্দীন থা বাঙ্গালার তিন, স্থবার রাজস্ব লইয়া দিল্লী যাতা করিয়াছিলেন, পথে এলাহাবাদে ফর্রুখ সিম্ব দৈম্দ আব্লুল্যা থা দৈম্দ হোদেন আলি খাঁ রাজনের টাকা রক্ষার ছলে তাহাকে এলাহাবাদ তুর্গের মধ্যে লইয়া গিয়া অবশেষে সমস্ত টাকা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই অবধি স্থজাউদ্দীন থার কোন থবর পাওয়া যায় নাই।

জামাতার থবর না পাইয়া বুদ্ধ নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত বাদশাহ কে ? জহানদার শাহ, না, দরকথ সিয়র, তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, এই সময়ে একজন চোবদার আদিয়া সংবাদ দিল যে, পরগণে বিক্রমপুরের দাবেক ফৌজদার জাহাঙ্গীরনগর ঢাকার সাবেক থানাদার ও জিলত মকাণী শাহজাদা আজিম-উশ-শানের ভৃতপুর্ব ধানসামান রায় ত্রিবিজ্ঞম রায় দরবারে পেশ হইতে চাহে। নামটা ভ্রিয়া জাকর খার মূথে হাসি ফুটিয়া উঠিল, হরনারায়ণ রায়ের মূখ মলিন হইয়া গেল, দৈয়দ আন্তর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দরবারের সকলেই ৰিক্ষিত হইয়া গেল, কারণ তিবিক্রম রায়ের নাম ইতিপুর্বে মুর্শিলাবাদে শোনা যায় নাই। জাফর খাঁ জিজ্ঞানা করিলেন, "ত্রিবিক্রম রায় কি হিন্দু ফকীর সাজিয়া আদিয়াছে ?" চোবদার তদলীম করিয়া বলিল, "জনাব আলী, রাহ সাহেব দরবারী পোষাকে আসিয়াছেন।" জাফরখাঁ সৈয়দ আনওরকে **জিজা**সা कतिरलन "ठुमि रव छेठिया मां ड्राइरल ?" आन् ७त विललन, \*জনাব আলি, ত্রিবিক্রম রায় আমার পুরাতন বন্ধু, জাহাঙ্গীর নগরে ইব্রাহিম খাঁর আমলে একদঙ্গে মন্দ্র পাইয়াছিলাম।" জাতর খাঁ পেশকার নাজির আহমদ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুবার মনস্রদারদের মধ্যে ত্রিবিক্রম রায়ের নাম কি এখনও আছে ?" পেশকার খাতাপত্র উন্টাইয়া বলিল, "জনাব আলী, আলমগীরী আমলের মধ্যে আপনার, ছইজন কামুনগোইএর ও ত্রিবিক্রম রায়ের নাম এখনও আছে!" তাহা শুনিয়া স্থবাদার

দৈয়দ আন্ওরকে বলিলেন, "তুমি গিয়া ত্রিবিক্রমকে লইয়া আইস।" তুকুম ওনিয়া চোবদার একটু কুল হইল, কারণ একজন নৃতন মন্দ্রদার আনিতে পাইলে সে এক আশর্কী বক্শিস পাইত।

আলমগীরি আমল অর্থাৎ--বাদসাহ আওরক্ষতের আলম-গীরের রাজ্যকালে নিহক্ত কর্মচারী মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশায় অত্যন্ত সন্মান পাইতেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে. তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অমীরউল উমরাহ আসদ খাঁ সদ্পূণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় না পাইলে কোন লোককে মন্দব প্রদান করিতেন না! আওবন্ধরেবের মৃত্যুর পরে, বিশেষতঃ জহানদার শাহ ও দৰক্ষসিয়বের বাজ্যকালে বহু অমুপযুক্ত ব্যক্তি মন্দ্রদার নিযুক্ত হইয়া মোগলসামাজ্যের ধ্বংদের পথ প্রশত করিয়া - দিয়াছিল। দৈয়দ আন্তর চলিয়া গেলেন এবং ত্রিবিক্রমকে লইয়া আসিয়া যথারীতি দরবারে পেশ করিলেন। ত্রিবিক্রম একাদশ স্বৰ্মুদা নজৰ দিয়া কুণিশ করিয়া দরবারে মদ্নদ পাইলেন। আদবকায়না শেষ হইয়া গেলে নবাব অভ্র থাঁ। ভাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "ত্রিবিক্রম রায়, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?" ত্রিবিক্রম উত্তর দিলেন, "জনাব, এক আউরতের জন্ম ককীর হইয়াছিলাম, আর এক আউরতের জন্ম भः मारत कितिया जामिशां है। " दुक नवांव शामिशा विल्लन. "রায়জী, আউরতই ছনিয়ার ছশমন, একদিন সরাফরাজ আউরতের জন্ম প্রাণ হারাইবে।" "জনাবজালী, যথন সংসারে ফিরিয়া আদিয়াছি, তথন দিন পাতের জন্ত রোজগার করিতে ছইবে, দেই জন্ত দববারে পেশ হইলাম।" নবাব বলিলেন, "তোমার মত বিখাদী কর্মচারী যে কোনও স্থবাদার লুফিয়া লইবে। তোমার মন্দব, আয়মা—সমস্তই মৌজুল, রায়্মনী, তুমি কি কাম করিতে চাহ ?" তিবিজ্ঞ হাদিয়া বলিলেন, "জনাব, চিরকাল খালদার দফ তরে ছিলাম, একদিন দিউয়ান-ই তানের কাম করিষাছি। রাজস্থ বিভাগে যে কোন কাম দিবেন ভাহাই করিব।" নবাব বলিলেন, "খাল্দার দেরেভা বেবন্দোবন্ত হইয়া আছে, রায়্মনী, নৃতন বাদশাহের হকুম পাওয়া পর্যান্ত তুমি এই তিন স্থবার খাল্দার নায়েব দিউয়ানী করিতে খাক।" সভার সকলে "কেরামত্," "কেরামত্" বলিয়া নবাবের সাধুবাদ করিল, বৃদ্ধ দ্বিনারায়ণ রায়ের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, কিন্ত ক্ষুব্র রায় হরনারায়ণের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল,

জিবিক্রম সভার একপার্শ্বে বিসয়া রছিলেন। সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর বেলায় সেদিনের সমস্ত আরজী শুনিয়া নবাব যথন দরবার ত্যাগ করিলেন তথন প্রধান কাল্পনগোই দর্পনারায়ণ রায় হরনারায়ণকে জিজাসা করিলেন "কিহে, তুমি যে জিবিজ্ঞমকে চিনিতেই পারিলে না ।" হরনারায়ণ শুক্ত মূথে বলিলেন, "চিনিতে পারিব না কেন । স্থানেকক্ষণই চিনিয়াছি, তবে নবাব দরবারে থাকিতে কথা কহা কার্যা বিকল্প, সেইজ্লুইকথা কহি নাই।" জিবিজ্ঞমকে দর্পনারায়ণ ও হরনারায়ণ প্রণাম করিলেন, তথন জিবিজ্ঞমক

বলিলেন, "হর, আমার সঙ্গে হরি আসিয়াছে, আমরা লালবাগে বাসা লইয়াছি। তুমি কি সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিবে ?" হরনারায়ণ বলিলেন, "হরি বে ভাবে গ্রাম হইতে বিদায় হইয়াছে ভাহাতে আমি আর ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি না।" তিবিক্রম বলিলেন, "হুর্গার অপবাদের জন্ম সে কিছুমাত্র ছঃখিত নহে। উপস্থিত সে পাটনা হইতে তোমার বৈমাত্রেয় ভাই ছইটির মোক্তার হইয়া আসিয়াছে। বলি, তোমরা হুইজন দেখা করিয়া কাগজপত্র দেখিয়া বিবাদটা মিটাইয়া ফেল, তাহা না হইলে কাল হয় ত নবাব দরবারে ष्मीम ७ ज़्रिशत्मत नारम **ष्यांत्रकी त्मन हर्देर।** हे इत्नाताग्रन <del>ভদ্মুথে বলিলেন, "নেহাৎ যদি আরজী পেশ হয় আমি আর</del> কি করিব।" '"দেখ হর, অসীম এখন একজন আমীর, সে তোমার আমার মত মন্দ্রদার নহে। সে যথন মুর্শিদাবাদে ঁত্মাসিবে তথন নবাব জাফর কুলী খাঁকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তুমি বেমন করিয়া কুক্নপুর পরগণার অংশ লিখাইয়া লইয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি।"

র্দ্ধ দর্পনারায়ণের সহিত হরনারায়ণের একটা চিরস্থায়ী বিবাদ ছিল, ত্রিবিক্রম তাহা জানিতেন। এক সময়ে দর্পনারায়ণ জাফর থার সহিত বিবাদ করিয়া হ্বা বাদ্দালা, বিহার ও উড়িস্তার রাজব্বের হিসাব সহি করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন সেই সময়ে হরনারায়ণ নায়েব কান্থনগোই ছিলেন এবং তিনি জাফর থাঁর মন রাধিবার জন্ত রাজব্বের হিসাবে সহি করিয়া ভাঁহার প্রিয়পাত হইয়াছিলেন। তথন জাফর খাঁ সুবা বালালার রাজত্বের দিউয়ান, দর্পনারায়ণ রায় প্রথম কামুন গোই এবং হরনারায়ণ দ্বিতীয় কাম্বনগোই। তদবধি দর্পনারায়ণ জাফর থা বা মুরশিদকুলী থাঁর কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন. "কি হে হর, ক্লকনপুরের দশ আনা অংশ কৰে লিথাইয়া লইলে গ সে কথা থালসাৱ পেশকারকে জানাও নাই ত ?" হরনারায়ণ তথন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "থড়া, কাছটা অতি গোপনে হইয়াছিল, সেইজন্ত কথাটা থালদার দেরেন্ডায় উঠাই নাই। ছুই বংসর ধরিয়া যেরপ গোলমাল চলিতেতে ভাগতে বিষয় আসয় রক্ষা কর। কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।" ত্রিবিক্রম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি জাননা ঘে, রুকনপুর খাল্যা প্রগণা, থালসার আয়মা বাদশাহের পঞা ও মোহর ব্যতীত হস্তান্তর হয় ना, (म कथा मिडेशान-इ-कून अमुत्छोकी वाजीज आह तकह বাদশাহী দরবারে পেশ করিতে পারে না?" তিবিক্রমের কণ্ঠস্বর ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া তুই চারিজন হিন্দু ও মুসলমান ক্রমে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রদর হইতেছিল, ভাহা দেখিয়া হরনারায়ণ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "খুড়া, আর গোল-মালে কাজ নাই, তুমি আর ত্রিবিক্রম উপস্থিত থাকিয়া আমাদের শভীকী বিবাদটা মিটাইয়া দাও।" বছদিন পরে শত্রু হর-নারায়ণকে নিজের আয়ভের মধ্যে পাইয়া দর্পনারায়ণ মনের আনন গোপন কবিতে পারিলেন না তিনি ত্রিবিক্রমকে বলিলেন, "তবে সন্ধ্যার পরে দরবারের ফেরত ভোমাদের বাসায় যাইব, হরনারায়ণও আমার সঙ্গে যাইবে। কথাটা খালস্য দপ্তরের পেশকারকে জানাইয়া রাখা উচিত ছিল।" হরনারায়ণ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুড়া, ইহার পর যাহা বলিবে তাহাই করিব, আর অপমান করাইও না।" রাজক্ষের হিসাবের কথা শ্বরণ করিয়া ত্রিক্রিম হাসিলেন।

### দ্বিসপ্ততিতম পরিচেছদ কিরীটেশ্বরীর পথে

সন্ধার অন্ধলারে রন্ধনশালার ত্যারে বিসয়। সভী জপ করিতেছিল আর শ্রীমতী চারি হাত তফাতে বসিয়া ছিল। জপশেষ হইলে সজীকে নমন্ধার করিতে দেখিয়া শ্রীমতী কহিল "মা, এইবার একটু ছোট মার কাছে যাইব কি দু" সভী হাসিয়া বলিল, "মেয়ে, দিনের পর দিন ছোটমার উপর তোর টান বাড়িয়াই চলিয়াছে আর আমার উপর মায়া-মমতা ক্মিয়া আদিতেছে। তৃই এখন যাইতে পাইবি না, এইখানে বদিয়া খাক।" শ্রীমতী ওরকৈ সরস্বতী হাসিয়া বলিল, "ছোট মা স্নেহ করেন, তাই ধাই। মা যদি বারণ করেন, না হয় যাইব না।"
"তুই বস, আমার বড় কিরীটেশ্রী দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে এখান হইতে কন্ত দূর দু" "গাড়ীতে দেড়দিনের পথ।" "প্থ কেমন ভয় ভয় নাই তা " শ্রশ্ব বাদশাহী সড়ক, মা, আনামুধ

ঠাকুরের মন্দিরে একাদশী অমাবস্থায় মুর্শিদাবাদ ভাহাপাড়া ভইতে কত মেয়ে ছেলে হাঁটিয়া যায়। ভয় ভর কিসের মা ? এরাজো কি ভয় ভর আছে ? তবে শুনিয়াছি, দক্ষিণ দেশে ভিবিদ্ধীতে এখনও নৌকা মারে।" "দেখ মেয়ে, কাল একাদশী.. আমবা তিন চারিজন একখানা গাড়ী করিয়া ত্রয়োদশীর দিন সন্ধাবেলায় রওনা হইব।" "কণ্ড। বাবাকে ৰলিয়াছ কি মা ?" "সর্কানাশ, বাবাকে বলিলে কি আরু যাইতে গাইব ? স**লে**" ভূগা ঘাইবে বৌদা ঘাইবে আর পাড়ার মধ্য ব্যুণী স্ত্রীলোক ছই একজনকে লইব। তুই আমাদিগকে পথ চিনাইয়া লইয়া ঘাইতে পারিবি ?"

তথন অপ্রত্যাশিত স্থদংবাদে বুদা বৈষ্ণবীর সদয় আনন্দে উদ্ধাম মৃত্যু করিতে আরম্ভ করিয়াছিল স্কুতরাং দে অনেকক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না। যথন সে উত্তর দিল, তখন কথাটা অনুভাবের দাঁডাইরা গেল। সরস্বতী বলিল, "আমিও গৃহস্কের বৌ, মা: তোমরা সকলেই ছেলে মারুষ, আমি একা কি তোমাদের এত লোককে সামলাইতে পারিব ?" "কেন পারিবি না 

 এই ঘোষেদের তিনটি বিধবা বৌ গেল মাদে কিরীটেশ্বরী মা'কে দর্শন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কেবল দীল বাগদীর বৌ ছিল. একজনও পুরুষ ছিল না।" "তোমরা যদি সাহস কর মা. তাহা হইলে অচ্জুনে লইয়া ঘাইতে পারি। তবে এখন আমি উঠি।" "বা কিন্তু শৈলকে কোন কথা বলিদ না।" মনের আননে বৈষ্ণবী দাদশ ঠাকুরকে শারণ করিতে করিতে

সরস্থতী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। কৃষ্ণা অয়োদশীর দিন
সন্ধাকালে ছুর্গা, বড় বধু, সতী ও প্রামের একটি প্রাচীনার সহিত
সরস্থতী কিরীটেশ্বরী যাত্রা করিল। গাড়ী সমস্ত রাজি চলিল।
সকাল বেলা একথানা প্রামের প্রান্তে গরু খুলিয়া শকটচালক
যথন রন্ধনের উচ্ছোগ করিল তথন সরস্থতী আহার্যোর সন্ধানে
প্রামের ভিতর চলিয়া গেল। সে সন্ধান করিয়া জানিল যে,
প্রামের নাম মহীপাল এবং সেই গ্রামে ছুই চারিজন পাঠান বাস
করে। তাহারা পাঠানের বংশধর বটে কিন্তু বাঙ্গালাদেশের
সিশ্ব জলবায়ু তাহাদের পাঠান স্থলত কর্কশতা দ্র করিয়া দিয়া
ভাহাদিগকে বাঙ্গালী রুষকে পরিণত করিয়াছিল। একজন
পাঠান পুরস্থারের লোভে সরস্থতীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া
স্থাণীর্য পদক্ষেপে ভাহাপাড়ায় যাত্রা করিল। সরস্থতী ফিরিয়া
স্থানিলে প্রবীণা সঙ্গিনী রন্ধন চড়াইয়া দিলেন; আহারাক্তে
যাত্রা করিতে শীতের বেলা পড়িয়া আসিল।

শেষ রাজিতে বলদ ছুইটিকে যথেচ্ছ চলিতে দিয়া শকট ালক যথন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তথন চারি পাঁচজন লাঠি । গাড়ী চারিদিক হইতে খিরিয়া ফেলিল, গাড়োয়ান উঠিয়া দেখিল থে শক্ষকারে গাড়ী লইয়া পলায়ন অসম্ভব, তথন দেবীর পুক্ষের মত গাড়ী ও বলদ ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল।

সতী, তুর্গা ও বড় বধু বসিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের প্রবীণা সন্ধিনী ও সরস্বতী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। পূর্কদিকে যখন উবার আলোক দেখা দিল তখন একজন লাঠিয়াল গাড়ীখানাকে একটা প্রুদ্ধিণীর ভীরে খুলিয়া দ্রীলোকদিগকে নামিত আদেশ করিল। বড়বধু দেখিতে পাইলেন, সরস্থতী তখনও হার করিয়া চেচাইতেছে বটে কিছ তাহার চন্দ্রতে জল নাই। স্ত্রীলোকদিগকে পুর্বাধীর তীরে একটা ভালা মন্দ্রের মধ্যে বসাইয়া ছুইজন লাঠিয়াল পাহারা রহিল আর বাকী ছুইজন নিকটের প্রামের দিকে চলিল।

দেই দিন সেই সময়ে নতন নগর, মুর্শিদাবাদের এক প্রাক্তে একটি ক্ষম অট্রালিকার এক কক্ষে বসিয়া ত্রিবিক্রম নবীনদাসকে প্রশ্ন করিতেছিলেন। শীতের প্রাত্রভাবের জন্মই হোক, আর ভ্রের জন্তই হোক, নবীন কাঁপিতেছিল। কক্ষটি রুদ্ধ, নবীনের অঙ্গে একথানা মোটা কম্বল ছিল, তথাপি সে কাঁপিতেছে। তাহার সমুখে একথানা কুশাসনে ত্রিবিক্রম বসিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গে গরদের একথানা হক্ষ নামাবলী। নবীনের সমুখে এক-খানা তামকুও। তিবিক্রম জিজ্ঞাদা করিতেছিলেন, "নবীন আবার আসিয়াছ কেন ?" নবীন হাতজোড় করিয়া বলিল, "আছে, বড়-কর্তার ভয়ে।" "আমার হত্তে পড়িয়া ভোমার কি অবস্থা হইয়াজিল দে কথা হরনারায়ণকে বলিয়াছিলে ?" "আজে বলিয়াছিলাম কিন্তু বড়-কণ্ডা হুকুম করিলেন, নবীন, তুমি ভোল কিবাইয়া যাও।" "এখন তুমি কি করিতে চাহ ?" "দেবতা যাহা হকুম করিবেন।" "দেখ নবীন, ছইবার তোমাকে অমুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, এবার আর ছাড়িব না। তামকুণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ।" নবীন তিবিক্রমের পা জডাইয়া ধরিয়া শুইলা পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ঠাকুর, এই বারটি মাপ কঙ্কন, ঐ জলের ভিতরে আগুন দেখিলে আমি সাতদিন ধরিয়া মাথা তুলিতে পারি না। আপনি বাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

সহদা ত্রিবিজ্ঞান মূর্তি পরিবর্তিত হইয়। গেল, নবীন উঠিয়া দাড়াইল, তাঁহার মনে হইল যে, ত্রিবিজ্ঞানর নয়ন-কোণ হইতে উজ্জনবহিন্দ্র শিশা বাহির হইয়া তামকুণ্ডের জলে অগ্রি-সংলাগ করিল। নবীন বদিয়া পড়িল, তাহার হত্ত্বর চক্র সমূপ হইতে সরিয়াগেল। ত্রিবিজ্ঞাজিজ্ঞাদা করিলেন, "কি দেখিতেছ ?" নবীন মন্থ-মুগ্রের মত বলিল, "তামকুণ্ডের জলে আগুন জনিয়াছে।" "কেব, সতী কোথায়।" "কিরাটেখনীর কাছে, কিরীটকোণার দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে।" ত্রিবিজ্ঞা বিশ্বিত হইয়া জিল্পানা করিলেন, "তাহার সঙ্গে কে কে আছে ?" নবীন করিল, "ভাহাপাড়ার বিজ্ঞানার ঠাকুরের মেয়ে ত্র্গা, স্বর্শন ঠাকুরের বৌ, সরস্বতী বৈক্ষবী, বড়-কন্তার লাটিয়াল কালীমাল আর হ্বন বাগদী; আর একটি বুড়া মেয়ে লোক, তাহাকে স্মামি চিনি না।"

এক মৃহতের জন্ম তিবিজন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কিন্তু তথনই আবার শাস্ত ইইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, "অসীম কোথায় ?" জনকণ পরে নবীন কহিল, "অনেক দূর, দিল্লী। আজ্মীর দরওাজার
পার্বে একটা বড় ভাঙ্গা বাড়ী, সেথানে একটা ছোট কামরায়
হরিনাস বাবাজী আর মণিয়া বাঈশী বসিয়া আছে।" ঘরের

হুই ধারে হুইথানা থাটিয়া, তাহার একথানায় ছোট কর্ত্তা শুইয়া আছেন। ছোট কর্তার বোধ হয় চোট লাগিয়াছে, কারণ তাহার সর্কাব্দে রক্ত। আর একজন লোক আর একথানা গাটিয়ায় শুইয়া আছে, তাহারও সর্কাব্দে রক্ত কিন্তু আমি তাহাকে চিনি না।"

ত্রবিক্রম তারকুতে জুংকার দিলেন, অগ্নি নিভিন্ন গেল, তাহার আদেশে নবানদাস চল্ধু মেলিয়া চাহিল কিন্ধু উঠিতে পারিল না। তাহাকে সেই কলে কুশাসনের শ্যায় শ্যনকরিতে বলিয়া ত্রিবিক্রম বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন। সংগ্যাদয়ের পরে যোল জন বাহক একখানা প্রকাণ্ড শিবিকালইয়া আদিল। ত্রিবিক্রম দরবারে যাত্রা করিলেন। ছিপ্রহরে দববার শেষ ইইয়া গেল, সে দিন অমাবত্যা। সভার শেষে ত্রিবিক্রম দর্পনারায়ণকে জনাভিকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুড়া, এখনও কি উপবাস করিয়া থাক ?" বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ বিশ্বিত ইইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাং একণা জিজ্ঞাসা করিলে কেন বাপু ? পঞ্চাশ বংসরের অভ্যাস কি এক দিনে যায় ?" "চল, কিরীটেশ্বরী-মা'র পূজা দিয়া আসি।" "কথন যাইবে?" "চল, এখনই যাই।" "চল, তবে বাড়ী হইয়া যাই।"

ধালদার দেওয়ান ও প্রধান কাত্নগোইয়ের পাভী এক সঙ্গে চেহেলদেতুন প্রাদাদ পার হইলা গেল, হরনারায়ণ তাহা দেখিলেন, কিছু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৃতীয় প্রহর বেলায় লালবাগের ঘাটে পাঁচখানা পাভী এক সঙ্গে পার হইল, ছইখানা বড় বড় খেয়ার নৌকা এক সঙ্গে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে পার করিতে হইল। একজন বন্ধ মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "এত পালা কোখায় যাইবে ভাই ?" একজন বাহক বলিল, "কিরীটে-বারী যাইবে ও আসিবে, তোরা সব নৌকা ঠিক করিয়া রাধিদ্ ভোগ-লাতে আবার পালী পার করিতে হইবে।"

### ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ আবছলা খাঁ

আগ্রার যুক্কের ঐকমাস ছুইদিন পরে বাদশাহ্ ফর্রুখ্ শিরর দিলী হইতে পাঁচ মাইল দ্রে অবস্থিত থিজিরাবাদ নামক স্থান হইতে জনুস করিয়া আসিরা শহরের দিলী দর্ওয়াজা দিলা প্রামাদের প্রবেশ করিলেন। এই জলুসে বাদশাহের হন্তীর পশ্চাতে আর একটি হন্তীর উপরে একজন লোক বংশদণ্ডের অগ্রভাগে মত্বাদশাহ্ জহালার শাহের ছিল্ল মুণ্ড লইয়া গিলাছিল এবং আর একটি হন্তার লাজুলে মৃত উজীর জুল্ফীকার থার মৃতদেহ বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অসীম ও ফ্রীদ থাকে লইয়া হরিদাস বৈরাগী, স্থদর্শন ও ভূপেন আগ্রার যুদ্ধের ছুই দিন পরেই দিলী যাত্রা করিয়াছিল। নৃতন বাদশাহ্ মেদিন প্রথম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, অসীম তথন কতকটা স্বস্থ ইইয়াছিল, সে দিলী

দর্ভয়াজার পাশে দীড়াইয়া স্থদনি ও ভূপেনের সঙ্গে শোভা**ধা**আ। দেখিল।

ন্তন বাদশাহ সিংহাসন লাভ করিলে মোগল সাঞাজ্যের প্রধান ও অপ্রধান কর্মচারীরা কর্মচাত হইতেন, কাহারও বা পদবৃদ্ধি ইইতে এবং কেই বা আমীর ইইতে পথের ভিগারী ইইতেন। বাদশাহ্ ফর্কধ্শিয়র নৃতন কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। অসীম রায় ও ফরীদ থার কথা কেই তুলিল না, কারণ অসীম রায় থাস বাদশাহের বন্ধু এবং সেই বাদশাহ্ সামাজ্য পদ লাভ করিয়া তুদিনের বন্ধুদের বিশ্বত ইইয়া গিয়া-ছিলেন।

বল পাইয়া অসীম একদিন দরবারে হাজির হইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পরিচিত লোক খুঁজিয়া পাইলেন না। দৈরদ আবহুলা গাঁ 'কুতব্-উল্-মুন্ব' উপাধি পাইয়া বাদশাহের প্রধান উজীর হইয়াছিলেন কিন্তু জাঁহার সহিত অসীমের বিশেষ পরিচয় ছিল না। সৈয়দ হোসেন আলী গাঁ আগ্রার যুদ্ধে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্তরাং অসীম জাঁহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। দিল্লী তুর্গের মধ্যে অসীমের সঙ্গে আফ্রাসিয়ব্ থার সাক্ষাৎ হইল কিন্তু থা-সাহেব সেই দিন সাম্রাজ্যের তৃতীয় বথ্শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অসীমকে চিনিতেই পারিলেন না। অসীম বিরক্ত হইয়া চাক্রীর চেষ্টায় দক্ষিণদেশে যাইবার মতলব করিলেন। স্কদর্শন ও ভূপেন স্থির করিলেন যে, ফ্রীদের চেতনা ফ্রিরয়া আদিকেই জাঁহারা গোয়ালিয়র ও মান্তর পথে দাক্ষিণাত্য যাত্রা

করিবেন। একদিন দিল্লী গুর্গের আজমীর দর ওয়াজায় নহবত-খানার নিয়ে অসীমের সঙ্গে আত্মদবেগের সাক্ষাৎ হইল। আহম্মদ বেগ তথন গান্ধীউদ্দীন উপাধি পাইয়াছে কিন্তু তথাপি সে ফর্রুথ সিয়রের পূর্ব্ব বন্ধুকে চিনিতে পারিল। অসীমের দিল্লী পরিত্যাগের সঙ্কল্প ওনিয়া নৃতন গাজীউদ্দীন থাঁ। বাদশাহের ন্তন বৃদ্ধ শ্রীয়ংউল। বা মীর জুম্লাকে ধরিয়া অসীম রায়ের আরজীবাদরখান্ত দুরবারে পেশ করিল। আগ্রাযুদ্ধের তিন মাস পরে অসীম বাদশাহের দর্শন পাইলেন, মীর জুমলা তাঁহাকে বাদশাহের স্থাথ লইয়া গেলেন। অসীমের উপরে হাজার টাকা মূলোর খেলাত বা পরিচ্চদ ব্যতি হইল, তিনি এক হাজার দৈন্তের অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং স্থবা বাঙ্গালায় বাদশাহের যে থালদা প্রগণাগুলি ছিল ভাষার মধ্যে সরকার জন্মতাবাদের অন্তর্গত রোহনপুর গ্রাম জায়গীর পাইয়া বাঙ্গালা ফিরিবার आरम्य शाहरतन । त्यहे मिन वामगाद्य गिष्ठ-शूब कत्थनावथः স্থবা বাঙ্গালার নাজিম বা স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নামে কার্যা পরিচালনা কবিবার জন্ম নবাব জাফরকুণী ্র বা মूर्निमकूलि थे। नारवर नाजिय नियुक्त इहेरलन। सूर्निमकूली थे। উড়িয়ার স্বাদারী পদলাভ করিয়া মূর্শিদকুলী থাঁ আফরখান नानौती छेलापि लाइतन । मुलिनकूनी बांत ननम ও निष्कृत जायगीरतंत्र कत्यन लहेया अमीम भूमिनातीन याजा कतिबान আদেশ পাইলেন।

বাদায় ফিরিয়া আদিয়া অসীম দেখিলেন যে দীর্ঘকাল পরে

ফরীদ থার চেতনা ফিরিয়াছে। স্থ-সংবাদ ভানিয়া সেই দিনই
অসীম ভূপেন ও স্থদন্বর সহিত মূর্নিদাবাদ যাত্রার দিন ছির
করিলেন। সন্ধ্যাকালে মণিয়া কোথা হইতে একটা সারেশী
আনিয়া ফরাদের শ্যার পাথে স্থর বাঁধিতে বসিল, তাহা দেখিয়া
বিন্দ্রত হইয়া স্থদন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, এ কি
করিতেছ ?" মণিয়া বলিল, "ওন্ডাদ, ফরীদ আন্ধ সারাদিন
খুমাইয়াছে, হকীম বলিয়া গেল তাঁহাকে খুম পাড়াইতে হইবে।
সেই জন্ম গান গাহিব মনে করিয়াছি। ফরীদ ভাই, গান
ভানিবি ?" ফরীদ মাণা নাড়িয়া জানাইল যে সে গান ভানিতে
চাহে। গান ভানিতে ভানিতে ফরীদ ঘুমাইয়া পড়িল, তথন
অসীম আসিয়া মণিয়াকে বলিলেন, "মণিয়া, তোমার সন্ধে
গোটাকতক প্রয়োজনীয় কথা আছে, তুমি একবার বাহিরে
আইস।" মণিয়া প্রোজ রাখিয়া উঠিয়া গেল।

তথন শীত কমিয়া আদিতেছিল, তথাপি রৃদ্ধ হরিদাদ দিতলের আর একটা কক্ষে অগ্রিকুণ্ড আলিয়া বদিয়াছিল, মণিয়াকে লইয়া অদীম হরিদাদের নিকটে গেলে বুড়া বৈরাগাঁ জিজ্ঞাদা করিল, "কি খবর বাবা ?" অদীম কহিলেন, "থবর তো স্থাদন্দের কাছে শুনিয়াছ বাবাজী।" হরিদাদ কহিল, "ভগবান তোমার মঙ্গল কক্ষন, তোমরা কবে দেশে যাইবে ?" অদীম কহিলেন, "আমরা কাল যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। তোমার কাছে ফ্রীদ থাঁকে রাথিয়া আমি মণিয়াকে দেশে লইয়া যাইতে চাহি। আমি তাহাকে না জানিয়া পিছ-

গ্রহ পরিত্যাগ করাইয়াছি, আমিই ভাহাকে পাটনাম ভাহার মায়ের কাছে ফিরাইয়া দিতে চাহি।" হরিদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বাবা, যে জিনিবটা ইচ্ছা কর তাহা কি তথনই করিতে পার ? আমি মণিয়াকে পিতৃগতে পৌছাইয়া দিবার জন্ম স্তীগ্রাম হইতে পাটনায় আসিয়াছিলাম কিন্তু মণিয়া পিতৃগৃহে রহিল কই ? তোমার বা আমার ইচ্ছার উপরে মনিয়ার ভবিশ্বং নির্ভর করে না। গোপালের যথন ইচ্ছা হইবে তথন মণিয়া পাটনায় ফিরিয়া ঘাইবে।" অসীম বিরক্ত হইয়া মণিয়াকে কহিলেন, "মণিয়া, আমি অন্তরোধ করি, তুমি আমার সঙ্গে পাটনায় ফিরিয়াচল।" মণিয়া সেলাম করিয়া কহিল. "তদ্বিমৎ হজুর, এখন ফরীদভাইকে ফেলিয়া স্বর্গে যাইতেও পারিব না।" হরিদাস আবার হাসিল, অসীম অত্যধিক বিরক্ত হইয়া হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, তবে মণিয়া রহিল, তাহার ও ফ্রীদের জন্ম খরচপত্র কত লাগিবে ?" হরিদাস কহিল, "এসকল গোপালের খরচ, গোপালই চালাইবেন: বাবা, ত্মি দেশে ফিরিয়া যাও, গোপাল তোমার মঙ্গল করুন। গ্রচ-পত্র ভোমাকে কিছুই দিতে হইবে না।"

প্রদিন মধ্যাক্তে ভূপেন ও স্থাদর্শনের সহিত বাদসাহের সনন্দ ও ফ্রমান লইয়া অসীম মূর্শিদাবাদ যাতা করিলেন।

# চতুঃসপ্ততিত্রম পরিচেছদ কিরীটেশ্বরী

मरुख ही रेरक री ७ इत्र ना बाय एवं ना कियान गण ममस्य निम সেই দীর্ঘিকার পাড়ে জীর্ণ মন্দিরের চারিদিকে বসিয়া রহিল। ভাহার৷ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া স্বচ্চনে ভাহা-পাডায় চলিয়া যাইতে পারিত, কিছু গেল না। সমস্ত দিন স্ত্রীলোকগুলি অভুক্ত রহিল, কেবল সরস্বতী স্থ্রিধা পাইয়া উঠিয়াবল সঞ্চয় করিয়া আসিল। সন্ধার সময়ে তুর্গা ব্রিতে পারিলেন যে ইহারা হরনারায়ণের **আদেশের অপেকা করিভে**ছে। তথন তিনি স্নানের অছিলায় সতী ও বড়বধুকে সঙ্গে লইয়া দীর্ঘিকায় নামিলেন। সরস্বতী তীরে দাঁড়াইয়া রহিল এবং লাঠিয়াল হুইজন দূরে তালবুকের অন্তরালে অপেকা করিতে লাগিল। এই সময়ে দূরে বন্ধ মন্থ্য পদশবদ প্রশত হইল। লাঠিয়াল ছইজন স্থির করিল যে হরনারায়ণ পান্ধী পাঠাইয়াছেন। লোকজন নিকটে আদিলে তাহারা দেখিতে পাইল যে. পাত্তী মোট ছইখানি. কিন্তু সঙ্গে লোকলম্বর অনেক। তথন একজন লাঠিয়াল হাঁকিল, "কোথাকার পান্তী ?" একজন অগ্রগামী মশালধারী উত্তর করিল, "মূর্শিদাবাদের। ছজুর খালদার দেওয়ান ও কামনগোই সাহেবের পান্ধী, লোক তফাতে।"

লাঠিয়ালেরা জানিত যে, হরনারায়ণ একজন কাছনগোই স্কুবাং ভাষারা স্থির করিল যে, হরনারায়ণ স্বয়ং আদিয়াছেন।

পাৰী হুইথানা দীৰ্ঘিকার নিকটে আসিলে তাহারা পান্ধী থামাইতে বলিল এবং দর্পনারায়ণ ও ত্রিবিক্রম নামিলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভদ্ধুর, সমন্ত গ্রেপ্তার।" পুরস্কারের পরিবর্ত্তে ত্রিবিক্রম যথন তাহাদিগকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন তথন আর তাহাদের বিশ্বয়ের দামা রহিল না। পালী ইইতে নামিয়া দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু হে, এসকল কি গ मूर्निनादात्न व्यानियां अ ठाकार ठान छा अने तिथा ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "আজে, চালটি এবং লাঠিয়াল ছুইটি আমার বাল্যবন্ধু হ্রনারায়ণ রায়ের এবং গ্রেপ্তার হইয়াছে আমার স্ত্রী এবং হরিনারায়ণের কন্তা ও পুত্রবধু।" তিবিক্রমের কথা শুনিয়া দৰ্পনাবায়ণ এত অধিক বিশ্বিত হইলেন যে তিনি অনেককণ ধবিষাকথা কহিতে পাবিলেন না৷ যখন তাঁহার বাকশক্তি ফিরিয়া আদিল তথন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাদা করিলেন, "ত্তিবিক্রম. তোমার স্ত্রী ৭ আবার বিবাহ করিলে করে ৭ এবং তাহার সহিত তুর্গার কোথায় সাক্ষাৎ হইল ?" তিবিক্রম বলিলেন, "স্তীগ্রামে গতবংসর বিবাহ করিয়াই সংসারে িরিতে বাধ্য হইয়াছি নতুবা এতদিন চিভাগ্নিতে রন্ধন করিয়া আহার করিতাম এবং চিতাভমে শয়ন করিতাম।" "আমরাও তো তাহাই ভনিয়াছিলাম কিন্তু হুৰ্গাকে কোণায় পাইলে ?" "হরিনারায়ণ আমার সহিত পাটনা হইতে মূর্শিদাবাদে আসিতে-ছিল, পথে ঝড়ে নৌকা মারা যাওয়ার স্তীগ্রামে আমার শুন্তর-গুতে আখ্রা লইয়াছিল। আমরা ছইজন, স্ত্রীলোকদিগুকে

স্তীগ্রামে রাখিয়া মূর্শিদাবাদে আদিয়াছিলাম।" "হরনারায়ণ ইহাদিগকে বন্দী করিল কেন ?" "দে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব খুড়া ? কাল নবাব দরবারে হরিনারায়ণ বিছালিকার অগীমরায়ের আরজী পেশ করিবে দেই সময় হয় তো সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। উপস্থিত আপনি আসিয়া পড়িয়া-ছিলেন বলিয়া আমাদের ইজ্লাত রক্ষা ইইয়াছে।"

দর্পনারায়ণ আর কিছু না বলিয়া দীর্ঘিকার পাড়ে উঠিয়া ডাকিলেন, "হুর্গা, ওহুর্গা। আমি দর্পঠাকুরদাদা, তোর কিছু ভয় নাই, আমার কাছে আয়।" লোকজনের গোলমাল ভ্রিয়া তুর্গা গলাজলে গিয়া দাঁডাইয়াছিলেন, দুর্পনারায়ণের আহ্বান শুনিয়া বড় বধু বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে কে ভাকিতেছে।" ছুগা বলিলেন, "বোধ হয় আমাদিগকে ছল করিয়া জল হইতে ভূলিবার জন্ম কেই দর্পঠাকুরদাদার নাম করিয়া ভাকিভেচে। आंभारनत डेठिया काझ नारे।" এই সময়ে छुटे झन मुनानही তুইটা মশাল আনিয়া দর্পনারায়ণের সন্মধে দাঁড়াইল এবং আলোকে শুভ্ৰকেশ বুদ্ধকে দেখিয়া তুৰ্গা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তথ্ন তিনি বলিলেন, "বৌ, এত ছলাকলা নয়, পতা সতাই যে দর্পদানা দেখিতেছি ?" ছুর্গা উঠিলেন এবং দিক্তবন্ত্রে দর্পনারায়ণের সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন, তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সত্য সভাই যে তুৰ্গা দেখিতেছি। জিবিক্রম, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

অগ্রহায়ণের প্রথমে উত্তর-রাঢ়ে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিলক্ষণ

শীত পড়ে। রজনীর প্রথম যামে উত্তর রাচের মৃক্ত স্থদীর্ঘ প্রান্তর প্রবল শীত বায়ু বহিতেছিল, তুর্গা শীতে কাঁপিতেছিল, তাহা দেখিয়া দর্পনারায়ণ মহিলাদিগকে মনিরে পাঠাইয়া দিয়া নিজের ও ত্রিকিনের গরদের জোড় পাঠাইয়া দিলেন এবং ত্রিকিনকে পুনরায় জিজ্ঞাদা করিলেন, "ত্রিকিন, এখন কোথায় আশ্রম লওয়া যায় ?" ত্রিকিন কহিলেন, "কেন, মায়ের মন্দিরে!" "বাছারা যে সমস্ত দিন কিছু খায় নাই।" "পূজা দিতে আনিয়াহে, খাইবে কি খুড়া! হিন্দুর মেয়ে একদিন না খাইলে মরিবে না।" "মনির আর কতদ্র ?" "অর্জকোশ।" "তবে তুমি মেয়েদের পাঝাতে উঠাইয়া দাও, আমরা তইজন হাঁটিয়াই চলিতেছি।"

মহিলা চতুইয়কে ছুইখানি পাছীতে উঠাইয়া দিয়। তিৰিক্রম

ত দর্পনারায়ণ কিরীটেশরীর মন্দিরাভিম্বে যাত্রা করিলেন।
চেহেল সতুন প্রাসাদ নির্মাণকালে মূর্নিদারাদের দশকোশ
সীমার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত দেবমন্দির স্থবাদারের ক্ষানেশে
ভান্দিরা ফেলা হইয়াছিল, স্থেরাং বে কষ্টিপাথরের মন্দির মধ্যে
মহাপীঠের চিহ্মুরুপ প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত হইত তাহার ধ্বংসাবশেষ
মাত্র চারিদিকৈ পড়িয়াছিল। সকলে মন্দিরের অদ্রে এক
ধর্মালালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অমানিশার ঘিতীয়প্রাহর
অতীত হইলে পূজা ও বলি সাল করিয়া দর্পনারায়ণ তিবিক্রমকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, হরনারায়ণ এমন কাজ করিল কেন ?"
তিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "গুড়া, আমি ছইদিন অসীম সম্বন্ধে

क्था कृष्या इत्रनात्रायरणत मरनत छात बानिया नरेपाहि, त মনে করে যে মিথ্যা কথ বলিয়া সে আমাকে প্রতারণা করিতে পারে কিন্ধ আমি যে তাহার মনের ভাব কেডাবের হরফের মত পড়িতে পারি ভাহ। সে বঝিতে পারে না।" "দে চাহে কি ?" "দে চাহে আমাকে মুর্শিদাবাদ হইতে দুর করিতে আর হরিনারায়ণ বিভালন্ধারকে দেশান্তবিত করিতে।" "ভাহাতে ফল হইবে কি ?" "খালসার দেওয়ানী পদটার উপরে তাহার অনেক দিন ধরিষাই লোভ ছিল কারণ গৌড়ের জায়গীর বে কতদূর মূলাবান ভাহা দিলীতে এখনও কেহ জানে না। বাঙ্গালা দেশ নিক্পদ্রব করিয়া রাখিতে পারিলে বাঙ্গালার মাটিতে যে সোনা ফলে, এক স্থবা বাঙ্গালার রাজ্য দিয়া কাশ্মীর ও মালব স্থবা থবিদ করা যায়, তাহা দিলীর খালসার সেবেন্ডা এখন ও বোঝে নাই। ব্রিয়াছে মূর্শিদকুলী, কারণ সে দক্ষিণের ছয় স্থবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে আর বৃঝিত আজীম উশ শান। তুরানী মোগল কেবল ঝগড়া করিতে জানে কিছ দেশ শাসন করিতে জানে ইরাণী আর সে পায়সা থরচ করিতে শিথিয়াছে হিন্দুখানী মুদলমান।" "কথাটা সভ্য বটে ত্রিবিক্রম, কিছ হরিনারায়ণের কলা ও পুত্রবধুকে হরণ করিয়া হরনারায়ণের কি হইবে ?" "স্বৰ্গগত হরিনারায়ণ খুড়া মৃত্যুকালে বিষয়-আশায়ের দানপত্র হরিনারায়ণ বিভালস্কারকে দিয়া গিয়াছিলেন, ক্রকনপুর পরগণা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার জন্ম হর ভাই ত্রইটির সহিত হরিনারায়ণকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়াছিল।

বিভালক পাগৰ মাহুষ, সে চিরকাল দাবাথেলা লইয়াই ব্যক্ত, বাস্তুভিটা পরিভাগে করিয়া যাইবার সময় তাঁহার অরণ ছিল না যে দলীল দতাবেজ তাহার নিকটেই আছে ৷ সে কথা অরণ হওয়ায় সে পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জন্ম হর এখন তাঁহার কন্মাও পুত্রবধ্বক পরিয়া রাধিয়া তাঁহাকে নিজের কন্ধার মধ্যে রাধিতে চাহে ৷" "তবে আর রাত্রিকালে ফিরিয়া কান্ধ নাই, সকালে আর চারিথানি পাতী আনাইয়া একত্র যাওয়া যাইবে ।"

# পঞ্চপ্রতিতম পরিচ্ছেদ

### স্থ্বাদারের বিচার

বাদশাহের দরবার হইতে বিদায় হইবার তুইমাস পরে:
অসীম মুর্শিদাবাদের উপকঠে পৌছিল। সংবাদ পাই হরিনারারণ ও ত্রিবিক্রম নগরের বাহিরে তাহার সহিত সাক্ষাং
ক্রিকেন, রক্ষ, দর্পনারারণ রায় নিজে আসিতে না পারিয়া
একজন আমলা পাঠাইয়। দিলেন। ত্রিবিক্রমের মুগে সকল
সংবাদ শুনিয়া অসীম ভাহাপাড়া যাত্রার সম্বল পরিত্যাগ করিল।
হরিনারায়ণ জানাইলেন যে, পরগণে ক্রণপুরের দশ আনা তেরগঙা দশলের দরথান্ত পেশ হইয়াডে, হরনারায়ণ অসীম রায়কে

সাক্ষ্য মানিয়। আরজীর হুকুমনামা বিলম্ব করাইতেছে? এসীম শুনিয়া হাদিল।

একদিন পরে নিয়মমত জলুস করিয়া অসীম বাদশাহী সনক ও ফরমান মুর্শিদকুলী থাঁকে দিতে চলিলেন। মোগল বাদশাহী আমলে বাদশাহের ফরমান বা সনন্দ যে দিতে আসিত সে বাদশাহের ন্থায় সম্মান পাইত। অসীম নিজে হাতীতে চডিয়া চলিল, ভাহার সম্মথে চবিষশন্ধন হরকরা আগাসোটা ও নিশান লইয়া চলিল। পশ্চাতে অসীমের সৈতদলের পঞ্চাশুজন সংখ্যার চলিল। এই জলুস একেবারে চেহেল সতুন দরবার কক্ষের ত্ত্মারে গিয়া দাঁড়াইল। অক্তদিন অসীমকে মুর্শিদাবাদের ত্রিপলীয়া দরওজায় হাতী হইতে নামিতে হইত কিন্তু অন্ত তিনি বাদসাহের পত্র লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া মুর্শিদকুলী জাফর খা নাসীরী নিজে দরবারের হয়ারে আহিয়া অসীমের অভার্থনার জকু দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বাঙ্গালার প্রধান রাজকর্মচারীও জমিদারগণ দাঁড়াইয়াছিলেন। অদীম হাতী হইতে নামিলে মুর্শিদকুলী থা তিনবার তাহাকে কুর্ণিশ করিয়া মধ্মলের থলিয়ায় আবদ্ধ বাদশাহী ফরমান ও সনন তাহার নিকট হইতে লইলেন এবং তাহা একখানা সোনার থালায় রাথিয়া দিল্লীর দিকে ফিরিয়া তিনবার কুর্ণিশ করিলেন। গোলামেরা আসিয়া থালার উপর ছাতা ধরিল, থোজারা স্থবর্ণের আসাসোটা মাহী, মরাতব প্রভৃতি নানা আকারের রাজচিফ नहेश इटेशाद माति वैधिश मैं। इंटिन। नकीव दै। किन,

"ফর্মান রওয়ান শাংশনশাহ্ বাদশাহ্-ই-গাজী আব্দ মোজাক্ ফর মংঝাদ ফর্কক সিয়দ স্থলতান-উস্-সলাতীন নাদীর-আমীর-উল-মৌমীনীন্।"

স্থাদারের শোভাষাতা চেহেল সতুন দরবারের দরওজা হইতে মসনদ পর্যন্ত পৌছিল, হরকরাগণ পথ ছাড়িয়া চারিদিকের দেওয়ালে সারি বাধিয়া দাড়াইল। মূর্শিদকুলী খাঁ নায়েব নাজিম দৈয়দ আক্রাম খাঁর হতে স্থবর্ণথালা দিয়া মথমলের থলিয়ার উপরের বাদশাহী মোহর কাটিয়া ফেলিলেন এবং মোহরটি সমত্বে নিজের পাগড়ীর উপর রাখিয়া বাদশাহী ফরমান ও সনন্দ পড়িলেন। ফর্থনা বগতের স্থবাদারীর সনন্দ, নিজের উড়িয়া ম্বার স্থবাদারীর সনন্দ, করের বাঙ্গালা স্থবার নায়ের স্থবাদারীর সনন্দ ও ফরমান পাঠ করিয়া নবাব মূর্শিদ কুলী খাঁ অসীম রায়ের নৃত্ন জায়গীরের ফর্সান পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফর্মানের নিয়ে একটুকরা অতি হক্ষ কাগজে একটি পাশী কবিতা লিখিত ছিল—

"গাধুর কররের উপরের কাঁটাগাছ স্থানর গোলাপ আপে কা স্থানর, রাজার পদের ছিল্ল পাছকা মণিমুক্তা শোভিত ন্তন পাছকা অপেকা স্থানের পাত্র, এই কাফের যুবা বাদশাহের যুদ্ধে বাদশাহের গোলাম হুসেন আলী থাঁর সহিত অর্গে ঘাইতে-ছিল কিন্তু এখনও তাহার ছুনিয়ায় কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই বলিয়া থোদা তাহাকে হুসেন আলীর নিক্ট ক্রিরাইয়া দিয়াছেন।" "বনামে কুতৃব-উল-মুক্ক আৰত্না দৈয়দ-ই-বাহো বন্দা-ই বন্দে গান্ বথীদ্মতে ফরকক শাহ্।"

অন্তম্নত্ত হইয়া কবিতা ছইটি পজিয়া নবাব মূর্শিদ কুলী খাঁ এইটু হাসিলেন, ক্ষু হরনাঝায়ণ রায় ক্ততের হইয়া দর্পনারায়ণ ও সৈয়দ আক্রমখার মধো মিশিয়া ঘাইবার চেষ্টা করিলেন। বাদশাহী সনন্দ ও ফ্রমান পাঠ শেষ হইয়া সেলে মূর্শিদ কুলী খাঁ কাটরা মসজিদের পেশইমাম দৈয়দ আফজল খাঁকে নৃতন বাদ-শাহের নামে থোৎবা পাঠের আদেশ দিলেন, শেঠ মাণিক চন্দ মুশিদাবাদ জহান্দীর নগর ও কটক টাঁকশালে নুতন টাকা ছাপাইবার আদেশ পাইলেন। এই সময় দরবারের আরিজ বেগী উঠিয়া জানাইলেন যে, নতন মনস্বদার আমীর অসীম রায় বাহাছরের নামে গে আরজী পেশ আছে, আরজনারের জবান-বন্দী লইয়া ভাহার উপর হকুম দিতে হকুম হয়। চতর মর্শিদ কুলী থাঁ আবার একট হাদিলেন। আরজবেগী আরজা পডিল, প্রধান কাম্বনগোই দর্পনারায়ণ রায় অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আমীর সাহেব, আপনি কি আপনার পৈত্রিক তালুকের অংশ কাজনগোই হরনারায়ণ রায়ের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন ?" অসীম কহিল, "হাঁ, দিয়াছিলাম কিন্তু তথন আমি জানিতাম না যে আমার পিতা মৃত্যুকালে ক্রকণপুর প্রগণা দেবতাকে দান করিয়াছিলেন এবং আমর। তিন ভাই সেবাইত মাত। আমাদের দান-বিক্রয়ের অধিকার ছিল না।" দর্পনারায়ণ পুনরায় জিজ্ঞাসঃ করিলেন, "রুকনপুর থালদার প্রগণা, কাছনগোই হরনারায়ণ

রায় এখন তাহার যোল আনা দাবী করিতেছেন এবং অসীম রায়ের দানপত্ত পাঁচ বৎসর পূর্বেসহি মোহর হইয়া গেলেও হস্তান্তর বাদশাহ দরবারে মুন্ডোফী বা দিউয়ানী-ই-কুলকে জানানো হয় নাই কেন ?" মূর্শিদ কুলী খাঁ একবার হরনারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন কিছ হরনারায়ণ উত্তর না দিয়া মাটির ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। নায়েব স্থবাদার হুকুম দিলেন, "দান-পত্র নাক্চ, ক্লকনপুর প্রগণা আলম্গীর বাদশাহের হকুম মত হরিনারায়ণ রায়ের তিন প্রতের নামে সমান ভাবে লেখা থায়।" সভার সকলে "কেরামত কেরামত" বলিয়া স্থবাদারকে ধন্যবাদ দিল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল, সভাভঙ্গ হইল। ত্ৰিবিক্ৰম হরিনারায়ণ বিছালকার ও অসীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোমরা এখন ভাহাপাড়ায় গিয়া ঘরবাড়ী দখল কর।" এই সময় দর্পনারায়ণ আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিবিক্রম বলিলেন, "খুড়া, অসীমকে এখন পৈতিক ভিটা দথল করিতে বলিতেছি, তুমি কি বল ?" দর্পনারায়ণ কহিলেন "ঠিক কথাই বলিয়াছ। বিভালন্ধার তুমিও কন্তা 🕬 বধু লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও, কতদিন আর দেশে দেশে ভারিয়া ফিরিবে ?" বিভালন্ধার বলিলেন, "মুদর্শন আসিলে বৌমাকে দেশে পাঠাইয়া দিব কিন্তু আমি আরু ডাহাপাডা গ্রামে বাস করিতে যাইব না। হরের দর্প চুর্ণ করিয়াছি, স্বর্গত হরি-নারায়ণ রায়ের আদেশ পালন করিয়াছি, এখন নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ম কাশী ঘাইব। অসীম, তোমার নিজস্ব তুমি ফিরাইয় পাইয়াছ। যথন গ্রামে যাইবে তথন আমার ভিটা দথল করিয়া রাখিও। স্থদর্শনকে ভোমার হাতে দিয়া গোলাম, ভিটা দথল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইও। সে তুর্বল, তাহাকে রক্ষা করিও। তুর্গাকে লইয়া এখনই কাশী যাত্রা করিলাম।"

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাকালে একখানি ক্ষুত্র পান্সী পাল উঠাইয়া তীর বেগে উত্তর দিকে ছুটিল।

# ষট্সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### ঝড়

অসীমের প্রত্যাবর্তনের পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অসীম স্ত্রী ও লাতার সহিত ডাহাপাড়া গ্রামে বাদ করেন, স্থদর্শন গান বাঁধিয়া সময় অতিবাহিত করে। অসীমকে রাজকার্য্যে বাঞ্চালার নানাস্থানে ঘাইতে হয়, তথন ভূপেক্স বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। হরনারায়ণ স্বতম্ম ঘরে বাস করেন কিন্তু তাঁহার পত্নীর সহিত অসীমের স্ত্রী শৈলর প্রপাচ প্রেম। শীতের প্রারম্ভে দিল্লী হইতে বাদশাহের সহিত কুত্ব-উল-মৃত্ত দৈয়দ আবহুলা গাঁ এবং হুসেন আলী গাঁর বিবাদের সংবাদ আসিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্ত রাজকর্মাচারীয়ণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে একজন আহদী দিল্লী হইতে অসীমের নামে একথানা পত্র লইয়া আসিল, তাহা পাঠ করিয়া অসীম অত্যক্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি

ভূপেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া একখানি কুন্ত পান্সীতে গঙ্গা পার হইয়া ত্রিবিক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শৈল অসীমের উদ্বিপ্রভাব লক্ষ্য করিয়া জাবার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। হরনারায়ণের পত্নী তাঁহার বিশাল নাসিকায় বিশাল নথ তুলাইয়া বলিলেন, "এতদিন যে ছোটকর্তা কি করিয়া প্রাণের ছুর্গাসির্বাণীকে ছাড়িয়া আছে তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।" শৈল কহিল, "দিদি, সরস্বতী সন্ধান লইয়া জানিয়াছে যে, লোকটা দিল্লী হইতে আসিল।" "ও সকল বাজে কথা ভাই, বাদশাহ অনেক কাল ছোট কর্তাকে ভূলিয়া গিলাছে। ছোট কর্তা এখন বাদশাহের নাম করিয়া ছুর্গার সহিত বাদলীলা করিতে চলিল। তুই যদি এখন ভাল চাহিস তাহা হইলে সঙ্গে যা।"

হরনারায়ণের-স্ত্রী তাহাকে যাহা বুঝাইলেন শৈল তাহাই বুঝিল। বিপদে প্রডিয়া ফর্কথ্ সিয়র অসীম ও ভূপেক্রকে শ্বরণ করিয়াছিলেন। যথন মীরজুম্লা প্রভৃতি সারশৃত্ত চাটুকারগণ সৈয়দ আক্রা ও হুসেন আলী থাঁর বিক্লমে দাঁড়াইতে সাহস্করিল না এবং তিনি যথন শুনিলেন যে, আক্রা থার আফ্রানে সৈয়দ হুসেন আলী থা আওরকাবাদ হইতে দিলী ঘাতা ভারিয়াভহন তথন তিনি বুঝিলেন যে, এইবার ময়রসিংহাসনে বসিয়াও তিনি আয়রকা করিতে পারিবেন না, তথন বালাের বন্ধু, পিতৃবন্ধু যাহাকে মনে পড়িল, হতভাগ্য বাদশাহ প্রাণভ্যে জাঁহাদিগকেই দিলীতে ভাকিয়া পাঠাইলেন। অস্বের মহারাজা

জয়সিংহ কছ্বাহা, মোধপুরের মহারাজা অজিতদিংহ রাঠোর, বিতীয় মীরজুম্লা উপাধিধারী শরীরওউলা থাঁ হইতে কৃষ্ণ অসীম রায় পর্যান্ত সকলেই দিল্লীতে আহুত হইলেন।

भवामर्न **अस्त्रादि रेन**ल स्टित कविया वाशिनं दर, **अ**तीमः ভাহাপাড়া পরি<mark>ত্যাগ করিতে চাহিলেই সে সঙ্গে যাইবে।</mark> ত্রিবিক্রমের সহিত প্রামর্শ করিয়া আসিয়া অসীম যথন বলিলেন যে তাঁহাদের দিল্লী যাতা করিতে হইবে, তথন কিছুমাত আক্র্যা না হইয়া শৈল বলিল, "ভোমরা ভো ঘোড়ায় যাইবে. আমি কিনে যাইব ?" অসীম অতান্ত বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন. "তুমি কোথায় যাইবে ?" শৈল হাসিয়া বলিল, "আমি এই শক্ত-প্রীতে একা বাস ক্রিতে পারিব না, তুমি ঘেধানে ঘাইবে আমিও তোমার দকে যাইব।" অদীম শৈলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিছ সে কিছতেই বুঝিল ন।। অবশেষে অসীম বলিলেন, "তবে চল তোমাকে স্তীগ্রাইম রাখিয়া ষাই।" উত্তরে শৈল বলিল, "সকলের মুখেই শুনিয়াছি যে, আমার শশুর বংশের কোন বউ বড় হইয়া বাপের বাডী যায় না, এখন আমি গেলে জ্ঞাতিরা নিন্দা করিবে।" "দিল্লী ঘোডার ডাকে একমানের পথ, পান্ধীতে গেলে তিন মাস এবং নৌকায় ছয় মাস। যে বাদুশাহের অন্ন থাই, তাঁহার বিপদের সময় তিনি তলক ক্রিয়াছেন, এখন কেমন ক্রিয়া তোমাকে লইয়া যাইব ?\* "আমাকে লইয়ানা গেলে আমি ভোমার পায়ে বক্তগঙ্গা হইয়া মরিব।"

তথন উপায় না দেখিয়া অসীম, ত্রিবিক্রম ও স্থদর্শনের সহিত পরামর্শ করিলেন। দ্বির হইল যে ছই থানা পান্ধী লইয়া হুদর্শন ও ভূপেক্রের সহিত অসীম দিল্লী যাতা করিবেন। স্বাদারের প্রওয়ানা লইয়া পান্ধী বেহারার ডাক বশাইয়া ছই মানে দিল্লী পৌছানো সম্ভব। অসীম মূর্শিদকুলীখাঁর নিকট বিদায় লইয়া প্রদিন স্থদর্শন ও তাহার পত্নী, শৈল ও ভূপেন্তের সহিত দিল্লী যাতা করিলেন। বিদায় কালে তিবিক্রম অনেক मृत आनिया अनीमरक विनया मिलन, "ताम्रजी, व्यन इट्यार्ड, হয় তো তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তিনটি কথা মনে রাখিও, বিপংকালে স্তীলোকের পরামর্শে চলিও না. স্বার্থের জন্ম কর্ত্তব্য বিস্কৃত হ<u>ইও না, জীবন-যৌবন-ধূন-স</u>ম্পদ সমস্তই অভি তৃচ্ছ, গ্রী-পত্র কেইই তোমার নহে, সংসারে কেবল তুমিই তোমার, একা আসিয়াত, একাই চলিয়া হাইতে হইবে।" গাৰী ছইখানি ও অগীমের হাজার সওয়ার অদৃতা হইয়া গেলে তিৰিক্ৰম আপেন মনে কহিলেন, "মায়ের ইচছাই পূৰ্ণহইল, হর-নারায়ণই জিভিল।"

### **সপ্তমপ্ততিতম পরিচেছদ**

#### নিজামউদ্দীন

মাঘ মাদের মধ্যতাগে অসমী দিল্লী পৌছিল। পথে কাশীতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থদর্শন তাহার গড়ীকে রাথিয়া আদিয়াছিল। তুর্গার ভাব দেখিয়া শৈল আশুর্ব্য হইয়া গেল, কারণ একটিবার সম্ভাষণ ব্যতীত তুর্গা অসীমের সহিত কথা পর্যান্ত কহিত না। কাশী হইতে দিলী যাত্রা কালে তুর্গা ভূপেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল, বিপৎসঙ্গুল দিলীতে শৈলকে যাইতে নিষেধ করিল, এমন কি তাহাকে কাশীতে থাকিতে অন্থরোধ করিল। শৈল মনে করিল এ সমস্ত ছলনা, অসীম একা চলিয়া গেলেই তুর্গা তাহাকে কাশীতে রাথিয়া পলাইকে এবং অহা পথে অসীমের সঙ্গে জুট্রে। সে কাহারও কথা না ভ্রিয়া স্বামীর সহিত দিলী যাত্রা করিল।

১১০১ হিজরার রবি-উদ্-সানী মাদের চতুর্থ দিবসে ( ২০শে কেক্র্যারী, ১৭১৯ খুষ্টাব্দে) আন্ধূলা থাঁ ও হসেন আলী থা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইহার ছই দিন পূর্বেষ অম্বরের রাজা জয়সিংহ এবং বৃদ্দীর রাজা বৃধসিংহ হাডা দিল্লী ত্যাগ করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। আন্ধূলা থাঁও লুসেন আলী থাঁর ভয়ে বাদশাহ একে একে সমন্ত বিশ্বন্ত অম্বরম্ভলিকে দিল্লী হইতে বিদায় করিতেছিলেন। অসীম দরবারে বাদশাহের দর্শন পাইয়া তোগ্লকাবাদ বা গাজীয়াবাদে সৈল্ল পাঠাইবার আদেশ পাইলেন, রাজা জয়সিংহ দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া অনতিদ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। অসীম তাঁহার পরামর্শ লইয়া ভোগলকাবাদের নিকটে ওথ্লা গ্রামে সৈল্ল পাঠাইলেন। তিনি নিজে দিল্লী দর্ওয়াজার নিকটে সপরিবারে আশ্রেম লইলেন।

হদেন আলী থা ও আসু না থা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলে সকলেই মনে করিল যে, উজীর ও প্রধান সেনাপতির সহিত বাদশাহের বিবাদ মিটিয়া গেল। অসীম অখারোহণে দিল্লী দর্ওয়াজা দিয়া দিলী নগর পরিত্যাগ করিয়া ওপ্লা যাত্রা করিলেন। তথন দিলীতে ভীষণ শীত। প্রত্যুবে পথে অধিক লোকজন ছিল না। অসীম সংখ্যাদয় কালে নিজাম-উদ্দীনের সমাধির নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমাধির নিকট একটি প্রাতন কবরের মধ্যে বিসিয়া এক রমণী ভজন গাহিতেছিল, তাহার কঠনর ভনিয়া অসীম যোড়া ফিরাইয়া কবরের দিকে চলিলেন।

আলাউদীন থলজী নির্মিত বিরাট মদজিদের প্রাক্তনে শুল্ল মর্ম্মরের ক্ষুল সমাধি মন্দিরে বিখ্যাত সাধু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া সমাহিত আছেন। সমাধি মন্দিরের ছ্রারের সম্মুথে শাহজহান ছহিতার মুক্ত-সমাধি-মন্দির। এই উত্য সমাধির মধ্যস্থলে মর্ম্মরের আচ্ছাদনের উপর বিসিয়া এক রম্পী সারেক্ষী বাজাইয়া ভজন গাহিতেছিল। অসীম সেই স্থানে আসিয়া পাড়াইল। রম্পীর সর্বাক্ত হরিংবর্ণ বস্তের বোর্থায় আর্ত, স্ততরা ভাহার সহিত বাক্যালাপ করা শিপ্তাচার বিক্ল বলিয়া অসীম দ্রেই পাড়াইয়া রহিলেন। গীত শেষ হইয়া গেল, অসীম মন্ত্রমুর্মন শুনিয়া গেলেন, রম্পী সারেক্ষী রাখিয়া উঠিল, একটি স্থলর বালক সারেক্ষী উঠাইয়া রম্পীর হাত ধরিল। এই সম্মে অসীম গিয়া রম্পীর সম্মুধের পার্মান সার্মধের বালক সারেক্ষী উঠাইয়া রম্পীর হাত ধরিল। এই সম্মে অসীম

উঠিল এবং বোরখার সম্মুখের আবরণ ফেলিয়া দিয়া দেলাম কবিল। অসীম বলিলেন, মণিয়া তোমার কণ্ঠস্বর আ্যাকে বাদশাহী সভক হইতে ডাকিয়া আনিয়াছে। আমি দিল্লী দরওয়াঞা হইয়া ওথ লা যাইতে ছিলাম পথে পুরাতন দিল্লীর ধবংসের মধ্যে তোমার গলার আওয়াজ ওনিয়া আশ্চর্যা হইয়া গেলাম। मनिया, पूमि कि तुम्मावन यां अ नारे ? छे खदत मनिया विनन, "রন্দাবন গিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আমি পরিত্যাগ করিলে ফরীদ ভাই সংসারে স্থির হইয়া থাকিবে না, সেই জন্ত বাবাকে বলিয়া, চারি পাঁচ বংসর পূর্কে দিলী চলিয়া আসিয়াছি। আপনি কবে আসিলেন।" "ছই চারিদিন পূর্ব্বে আসিয়াছি। উজীরের সৃহিত ঝগড়া আরম্ভ হইলে বাদশাহ আমাদিগকে কৌজ সমেত তলৰ করিয়াছেন।" অসীম বিশ্বিত হইয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি নয়ন পূথে পতিত হইলে মণিয়ার করম্বনয়ন যেরপ আনন্দে নাচিয়া উঠিত আজি আর সে ভাবে নাচিল না। তিনি অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, করাদ থা কোথায় ?" মণিয়া কহিল, **"উপস্থিত এইথানেই, আমর। কাল দিল্লী হইতে আদিয়াছি,** ছুইদিন থাকিয়া ফিরিব। আলার কুপায় ফ্রীদের মতিগতি ফিরিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়াছি, দে এখন আমীন খাঁ চীনের লঙ্করে পঞ্শদী।" "ফরীদ খাঁও কি এশানে আসিয়াছে?" "আসিয়াছে বই কি, ফরীদ ভাই আদিয়াছে, তাহার ত্রী আদিয়াছে, এই শিশু ফরীদের জােষ্ঠ

পুত্র।" "তবে চল ফরীদ থার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" "আপনি আব্দ এই থানেই থাকুন নাকেন ?" "চল, থাকিব।"

শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া মণিয়া নিজাম-উদ্দীন আপউলিয়ার সমাধির চম্বর পরিত্যাগ করিল, অসীম তাহার অমুসরণ করিলেন। অদরে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল কবরের মধ্যে, একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠে ফরীদ থাঁ সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। এখনও যাহার। নিজাম-উদীন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রে আদে তাহার৷ জীণ্ नमाधिमन्दित पार्धक श्रद्ध करत । य नमाधिमन्दित कृतीन थे। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আকররের রাজ্যকালের একজন বিখ্যাত আমীরের। তিতল সমাধিমন্দির, পশ্চাতে মস্জিদ ও চারি পার্শ্বে প্রাচীর। মণিয়া ফরীদের পুত্তকে লইয়া সমাধির মধ্যে চলিয়া গেল এবং অৱক্ষণ পরেই ফরীন থাঁ আসিয়া অসীমকে আলিন্দন করিল। ছই চারিটী কথা কহিয়া ফরীদ খাঁ বলিল, "রাজা সাহেব, আপনার ফৌজ কোথায় !" অদীম বিশ্বিত হ**ইয়া জিজ্ঞা**সা করিলেন, "কেন ?" "দিলী হইতে থবর আসিয়াছে যে কিলা হইতে কুতৰ-উল্-মৃক্ত আবছলা থা বাদশাহী ফৌল্প দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং মহল-সরা দখল করিয়াছে। কালশাহ এখন বন্দী, সকলেই বিশাস ঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিকাদ थी, शिकीछिकीन थी। आहमन दिश अ वानगारहत य अत मानर थी। চারিদিক হইতে লোক ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমি এই নিজাম-উদ্দীনে মণিয়ার কাছে স্ত্রী পুত্র রাখিয়া এখনই দিল্লীতে ফিরিয়া যা**ইব।** রাজা সাহেব, আপনি বাদশাহের বন্ধু, আপনি

কি করিবেন ?" "আমি কোনও সংবাদ পাই নাই, তবে আপনি যথন ফিরিয়া যাইতেছেন, আমিও ঘাইব।" "আপনার ফৌজ কোথার ?" "অনেক দ্রে ওথলা মণ্ডীতে।" "রাজা সাহেব, আপনি এখনই চলিয়া যান, ফৌজ লইয়া ফিরিয়া আহ্বন আপনার ফৌজ কি রাজপুত না পাঠান ? যে রকম খবর ভনিতেছি তাহাতে আপনার ফৌজ আপনার কথা ভনিবে কিনা সন্দেহ, সমস্ত হিলুআনী ম্সলমান ও রাজপুত নিমক হারাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" "খাঁ সাহেব আমার ফৌজ বাঙ্গালী হিলু।" "তবে আপনি এখনই চলিয়া যান, যত শীল্প পারেন ফৌজ লইয়া পুরাণ সহরের কাব্ল ফটকের কাছে আসিবেন। আমি দিল্লীর খবর লইয়া আপনার জন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিব।"

অসীম তথনই ঘোড়ায় চড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন, ফরীদ থাও অত্থারোহণে উত্তর দিকে যাতা করিল।

# অফ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

#### রাজ্যের শেষ দিন

১১৩১ হিজরার রবী-উদ্-সানী মাসের নবম দিবদে প্রভাতে
দিল্লী শহর শুস্তিত হইয়া গেল। সকলেই শুনিল যে নগরী

হসেন আলী ও আবহুলা খার হস্তগত, বাদশাহ ফরকথ সিয়র व्यामारित वन्ती । त्कर विनन रव बानभारित मञ्जत रवास्त्रपुरवव वास्त्रा অজিং দিংহ জামাতার চুৰ্দশা দেখিয়া আবছলা খাঁকে হত্যা করিয়াছেন। কেহ বলিল চীন কিলিচ খা নিজাম-উল-মূলক ও আমীন থাঁ চীন বাদশাহকে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু পরে লোক দেখিতে পাইল যে এই ছুইজন বিশাস্থাতী তুরাণী মোগল সেনাপতি বাদশাহকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। সেদিন ফরক্থসিয়রের রাজ্যের শেষ দিন। বিশ্বাস্থাতক মুসলমান ও রাজপুত সেনানীদিগের মধ্যে কেহই হতভাগ্য বাদশাহের সাহায্যে অগ্রসর হইল না দেখিয়। ইতিকাদ ৰা. ইদলাম থাঁ, মুখলিদ থাঁ প্ৰতৃতি কয়েকজন সামান্ত সেনানায়ক নগৰীৰ ভিতৰে প্ৰবেশ কৰিয়া কিল্লা দিল্লীৰ-দৰওয়াজা পর্যান্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু নির্লজ্ঞ রাজপুত অজিত সিংহ ও সৈয়দ আবছুলা থা এই দৈন্তের উপরে গোলা চালাইতে আরম্ভ করায় তাঁহারা হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। ইতিকাদ খাঁ আহত হইলেন। এই সৈত্তদিগের মধ্যে শিক্ষিত সৈত্ত ছিল না, যাহারা যদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহারা কিলার কামানের গৰ্জন শুনিয়া ভয়ে পলাইল।

তৃতীয় প্রহর বেলা শেষ হইলে হাজার সভয়ার লইয়া অসীম ষধন পুরাতন দিল্লীর কাবুল ফটকের নিকট আদিলেন তথন ফরীদ থা বাহির হইয়া বাদশাহী সড়কে দাড়াইলেন। অসীম তাহাকে বিজ্ঞাসা করিলেন, "কি থবর থাঁ সাহেব!" বিষ বদনে ফরীন থাঁ কহিলেন, "সংবাদ ওভ নহে রাজা সাহেব, সমন্ত মুসলমান ও রাজপুত বিশ্বাসঘাতক হইমা দাঁড়াইয়াছে। চীন কিলিচ থাঁ অথবা আমীন খাঁ চীন বাদশাহরে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে নাই। কিলা আক্রমণ করিতে গিয়া বাদশায়ের কোন খবরই পাওয়া যাইতেক না। নৃতন শহরের দিলী ফটক বন্ধ হইমা গিয়াছে, দৈয়দ্দিগের বথ্শী দিলাবর আলী থা দিল্লী ফটকের উপর তোপ সাজাইমা বিস্মা আছে, পাছে কেহ দক্ষিণ দিক হইতে বাদশাহের সাহায্য করিতে আসে। সরব্লন্দ খাঁ লাহোরের পথ আগুলিয়া বিস্মা আছে। চল দেখি, ঘুরিয়া অন্ত দরওয়াজা দিয়া দেশক লইমা শহরের ভিতর প্রবেশ করা যায় কি না ?'

ক্রীদ থাঁর প্রামশ্মত অসীম হাজার স্ওয়ার লইয়া ছই ক্রোশ পথ ঘুরিয়া আজমীর দ্রজার আসিয়া শুনিলেন যে সহরের সমস্ত দ্রজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ছসেন আলী থাঁর ছকুমে অস্ত্র লইয়া কেহ দিল্লী সহরে প্রবেশ করিতে পাইতেছে না। তথন আজমীর ফটকের বাহিরে, পাহাড়গঞ্জের সরাইতে ফৌজ রাথিয়া ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অসীম ও ফ্রীদ সন্ধ্যাকালে আজমীর ফটকের পথে দিল্লী শহরে প্রবেশ করিলেন।

দিলীর রাজপথ জনশৃত। দোকান বাজার সমন্তই বন্ধ, পথে আলোক প্রয়ন্তও নাই। বহু কটে আন্ধকারে পথ চলিয়া অসীম যথন বাসায় পৌছিলেন তথন রাত্তির প্রথম প্রাংগ শেষ হুইয়া গিয়াছে। বাসার সংবাদ লইয়া ও আপাদ-মন্তক লৌহ বৃশ্দে মণ্ডিত ইইয়া সংবাদ সংগ্রহের জন্ম অসীম ও ফ্রীদ থা বিপ্রহর রাজিতে বহির্গত হইলেন। চাদনী চকের নিকটে ভাহান পথে তুই চারিজন লোক দেখিতে পাইলেন বটে কিন্তুল কিলার দুল্লিপ কিলেই সৈনিক এবং সৈমদদিগের দলভূক্ত। কিলার দুল্লিপ দিকে আওরদাজেবের কন্তা জিনং-উল্লিম। বেগমের মস্টিদের নিকটে ফ্রীদ থা ছই চারিজন পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাইলেন। ফ্রীদ ও অসীম তাহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে রুদ্ধে হিন্দুতানী মুসলমানদের মধ্যে ইতিকাদ থা ও তুরাণী মোগলদিগের মধ্যে আগের থা বীর্জ প্রদর্শন করিয়া আহত হইয়াছেন। যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, সভবতঃ হুসেন আলী থা স্বয়ং বাদশাহ হইবেন।

তাহাদিগের সৃহিত অধিক কথা না কহিয়া ফ্রীদ ও অসীম ষম্নার শুদ্ধগতে নামিলেন—এবং দিল্লী হুর্গের পূর্ব্বদিক দিয়া সূলিমগড় হুর্গের নিকটে পৌছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ম্মুনাতীর ও স্থরক্ষিত, জাঠ রাজা চ্ড়ামণের অধীনে সৈয়দদিগের বেতন ভোগী বহু হিন্দু সেনা হয়ুনা গর্ভে শিবির স্থান্ন করিয়াছে। কাবুল ও কাশ্মীর-ফটক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া ভামীয় ও ফ্রীদ যথন বাসায় পৌছিলেন তথন রাত্রি শেষ হইরা আসিয়াছে। প্রভাতে ফ্রীদ খা একাকী নির্গত হইলেন, অসীম তাহাকে বলিলেন যে তিনি আঞ্চমীর ফটকের বাহিরে ফৌজের ব্যবস্থা করিতে যাইবেন। ফ্রীদ খাঁ প্রস্থান করিলে শৈল অসীমকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং অসীম অন্তরে আসিলে শৈল

তাহার স্থন্দর মুথখানা বাঁকাইয়া কর্কশ কঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে ? অসীম বিরক্ত হইয়া জিঞ্জাসা করিলে,—"সে থবরে তোমার প্রয়োজন কি ?" বৈ ভালি বিলমা উঠিল, "বলি আবার রাত্রি বেড়ান অভ্যান্ধ কিন ? অভ্যাসটা হুগা ঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া দিন ! গিয়াছিল, ঠাকুরাণী কি আবার আসিয়াছেন নাকি ?" অসীম ক্রুক হইয়া বলিলেন, "শৈল তোমার পাপ জিহ্বা থও থও করিয়া কাটিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ান উচিত।" শৈল বিকৃত কর্পে উচ্চহাপ্ত করিয়া বলিল, "দাড়াও আগে তোমার পুণ্যবহী ব্রাহ্মণীকে জাবস্তু কুকুর দিয়া খাওয়াই, তাহার পরে আমার জিহ্বা কাটিতে আসিও। কাল রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে বল ?" অসীম অভ্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "কিছুতেই বলিব না," শৈল বলিল, "তবে হুগা নেহাৎ আসিয়াছে ?" অসীম উত্তর না দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং অখারোহণে আজমীর ফটকে যাতা করিলেন।

আজমীর ফটকের ভিতরে আপাদ মন্তক বোরথা মণ্ডিত এক ভিখারিণী গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর ভনিয়া অসাম তাহার নিকটে গিয়া জিক্সাসা করিলেন—"মনিয়া তুমি কখন দিলীতে আসিলে ?" মনিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "ছঙ্কুর কাল সমস্ত দিন ভিক্ষা মিলে নাই, আট প্রহর থাইতে পাই নাই, খোদা আপনার মঙ্গল করিবেন, ঐ একথানা কটীর দোকান খুলিয়াছে, দয়ময় একমাত্র আল্লার দিব্য আমাকে এক-বানা কটী কিনিয়া দিন।" মনিয়ার অস্থরোধ ভনিয়া অসীম

অত্যন্ত বিশ্বিত হইলেন কিন্তু তিনি বৃদ্ধিলেন যে বিশেষ উদ্দেশ্য ্ৰেক্স থ্ৰা 🏂 ন মনিয়া কথনই ভিক্ষায় বাহির হইত না। আজমীর ভাষ্ট <sup>শেট</sup>েট একজন কটী ওয়ালা দোকান থুলিয়া গ্রম কটা ্ত্র<sup>রাচ্চে</sup>ইরিতেছিল, অসীম তাহার দোকান হ**ই**তে এ**ক** পয়সায় <sup>ছবিছৰ</sup>। নি বড় কটা কিনিয়া মনিয়াকে দিলেন, মনিয়া একখান। কুটী মুখে দি**ল কিন্তু** পরক্ষণেই তাহা বাহির করিয়া অসীমের অঙ্গে ছুড়িয়া মারিল, অধীম স্তন্তিত হইয়া রহিলেন। কুৎসিৎ ভাষায় অসীমকে গালি দিতে দিতে মনিয়া বাকী তিন খানা কটী পথের কতকগুলা কুকুরের দিকে ছুড়িয়া মারিল। যে কটা থানা সে অসীমের অঙ্গে মারিয়াছিল, তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন না দেখিয়া মনিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কাফের, হারাম-থোর, হারামজাদ, নিমকহারাম আমি কি শৃকর যে পথের ময়লা তুলিয়া খাইব ় তুই হারাম তোর রুটী ও হারাম, তুই নরকে গিয়া তোর হারাম খা।" অসীম বঝিলেন যে মনিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে রুটীখানা তুলিয়া লইতে বলিতেছে। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া কটীখানা তলিয়া লইলেন এবং এবং পরীক্ষা কিখা দেখিলেন যে কটার ভিতর একটা কঠিন পদার্থ প্রবিষ্ট রহি: ভ

অসীম ক্রটাপানা বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া পাহাড়গঞ্জের দিকে
চলিলেন, ফটক পার ইইয়া তিনি দেখিলেন যে অপ্লান ও অপ্রাব্য
ভাষায় হিন্দু ও রাজপুত জাতিকে গালি দিতে দিতে মনিয়াও
বাহিরে আসিতেছে। তিনি একটা পুরাতন কবরের সম্মুথে ঘোড়া
হইতে নামিয়া ক্রটার ভিতর হইতে কঠিন পদার্থটা বাহির

ফরিলেন। অদীম দেখিলেন যে তাম্র নির্মিত একধানা তাবিজের মধ্যে একখানা পত্ত রহিয়াছে, পত্ত দেখি সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল কারণ পত্তথানি বাদণা শিয়রের স্বহন্ত লিখিত। বাদশাহ লিখিয়াছেন,—

"দোত, আছ আমি অস্ক। নিমকহারাম আমার উপর দিয়া তপ্ত শলাকা টানিয়া দিয়াছে। আন্ধ আমি একা, কারণ আমার বাদশাহী ঘুচিয়া গিয়াছে। যদি প্রকৃত বন্ধ হও তাহা হইলে আমাকে মুক্ত করিও।"

পত্র পাঠ শেষ হইবার পূর্বের মনিয়া দেই পুরাতন কবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "মনিয়া এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে?" মনিয়া কহিল, "কিল্লার লাহোর ফটকে ভিক্ষা করিতে গিয়া পাইয়াছি। তুমি এখন চলিয়া বাও, দ্বিপ্রহর রাজিতে ফরীদের সহিত হুইটা ঘোড়া লইয়া লাহোর-ফটকের বাহিরে থাকিও। আজমীর ফটকের পাহারা ঘূষ দিয়া বশ করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া পুনরায় অকথা ভাষায় রাজপুত রাজা অজিত সিংহকে গালি দিতে দিতে মনিয়া চলিয়া গেল; অসীম বিশ্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

# উনাশীতিতম্ পরিচেছদ

#### ঋণ পরিশোধ

ফব্রুথ সিয়রের অধঃপতনের ইতিহাস আজি স্থারিচিত।
আবচুলা থাঁ প্রাসাদ ও অদর মহল অধিকার করিবার পরে
হতভাগ্য বাদশাহ ফর্রুথ সিয়র, তাহার শশুর ঘোধপুরের রাজা
অজিত সিংহের আদেশে তাহার মাতা ও পত্নীর আলিন্দন
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিউয়ান-ই-থাসে আবচুলার থাঁর সম্পুথে
আনীত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাস্থাতক সৈয়দের আদেশে
তাঁহার চক্ষ্র উপর দিয়া তপ্ত শলাকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল।
ইহার পরে বাদশাহ ফর্রুথ সিয়রকে দিলীর ছুর্গের মধ্যে তির
পোলিয়া-দরওয়াজার মধ্যে আবদ্ধ রাথা ইইয়াছিল। আবচুলা থা
ও হসেন আলি থাঁ যথন নরপিশাচ অজিত সিংহের সহিত
ফর্রুথ সিয়রকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিলেন তখন
ফরীদ থাঁ ও অসীম তাঁহাকে মৃক্ত করিয়া জয়পুরের রাজ্ঞারসংহের নিকট লইয়া যাইবার চেটা করিতেছিলেন।

সমস্ত দিন বাসায় থাকিয়া সন্ধ্যার পরে অসীম যথন বাহির হইবার উত্তোগ করিতেছিলেন সেই সময়ে একজন হরকরা সংবাদ দিল যে একটা ভিথারিণী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় ৷ অসীম মনে মনে ব্রিলেন যে মনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে তথাপি তিনি হরক সাতি বিভারিণীকে সদর ফটকে অপেক্ষা করিতে বল, আমি আসিতেছি।" কথাটা কেমন করিয়া অলরে পৌর্ছি তাহা বৃঝিতে পারিলেন না, তাঁহার সন্মুথে একজন হরক। জলস্ত মশাল লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। ভিথারিণী মার্ছিন তাহার সর্বান্ধ একটা মলিন জীপ বোরখার আর্ত করিয়া আসিয়াছিল এবং অগীমকে দেখিয়া বোরখার মুখের পদা খুলিয়া কেলিল। মশালের উজ্জল আলোক মনিয়ার মুখের পদা খুলিয়া কেলিল। মশালের উজ্জল আলোক মনিয়ার মুখের উপরে পড়িতেই ত্রিতলের উপরে একজন হাসিয়া উঠিল। অসীম বিশ্বিত হইয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে ত্রিতলের গবাক্ষে অবগুঠন শৃত্যা শৈল দাড়াইয়া আছে এবং তাহার সন্মুথে একজন দাসী একটা প্রদীপ ধরিয়া আছে।

শৈলের মনিয়া-দর্শন যে তাঁহার ভবিশ্বৎ জীবন কতদ্ব বিষময় করিয়া তুলিবে অসীম তথন তাহা ব্রিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া ত্রিতলের বাতায়ন পথ হইতে মুথ ফিরাইয়া লইলেন। মনিয়াও কিছু না ব্রিয়া বলিল "হুছুর আপনি এখন বাহির হইবেন না। ফরীদ ও আমি সমস্ত ঠিক করিয়া আপনাকে ডাকিতে আসিব।" মনিয়ার কথা শৈলের কানে পৌছিলে সে আর একবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল অসীম তাহা ভানিয়া আরও অধিক বিরক্ত হইলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মনিয়া বলিল, "অন্নব কট্রে পাঠান আব্তুলা খাঁকে বশ করিয়াছি কিন্তু গতন চাঁকে বাঈ থবর দিয়াছে যে বাদশাহকে কাল হত্যা

শেশ ব স্ত্রাং আন্ধ্র রাত্তিতে যদি কিছু না করিতে পারা

শেশ কৈ স্তরাং আন্ধ্র রাত্তিতে যদি কিছু না করিতে পারা

শেশ কৈ কিছুলন এত যত্ত্ব, আয়োজন ও চেষ্টা সমস্তই রুথা

শেশ নি,—"দেখ মনিয়া, রাত্তিকালে তুমি একা আসিও না,

শ্রীদ থাকে সঙ্গে আনিও।" অসীমের কথা শেষ হইবার পূর্বের

শৈলের উচ্চ হাস্তধ্বনি অসীমের ও মনিয়ার কর্ণে প্রবেশ করিল,
অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দন্তে দন্ত পেষন করিতে লাগিলেন।

মনিয়া সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

রাজির প্রথম প্রাহ্ন শেষ হইলে একজন দাসী আসিয়া অসীমকে।বলিয়া গেল, "ঠাকুরাণী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনাকে শীদ্র ভাকিতেছেন।" শৈলের ব্যবহারে অসীম অত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দাসীকে বলিলেন, "একজন হরকরাকে বলিয়া দাও হাকিম ভাকিয়া আনে, তবে এতরাত্রে হাকিম পাইবে কি না সন্দেহ। আমি এখন পোষাক পরিতেছি আমার ভিতরে যাইবার বিলম্ব হইবে।" দাসা চলিয়া গেল, অসীম সর্ব্বাব্দে লৌহজাল নির্মিত বর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার উপরে পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল স্কতরাং দিলীতে দেদিন ভীষণ শীত। অসীম একটা মোটা তুলার কুর্ন্তা পরিয়া তাহার উপরে একটা শেরদ্রাণ করিয়া তিনি যথন পাগড়ী মহকে নৌহ নির্মিত দিবিজা লিবাহার দিনিতি চোগা পরিলেন, মহকে নৌহ নির্মিত শিরপ্রাণ স্থাপন করিয়া তিনি যথন পাগড়ী

#### ঋণ পরিশোধ

বাধিতে আরম্ভ করিলেন তথন সেই দাসী ছুটিয়া

"ভজুর শীঘ্র আস্থন, হকিম পাওয়া যায় নাই, '
কেমন করিতেছেন।" অদীম জত পদে জন্মরে গি

যে শৈল তাহার শয়ন কক্ষের তলে পড়িয়া ছট্ফট কা
তথন পূর্বের বিরক্তি ভূলিয়া অদীম পত্নীর পার্যে বিদ্যা গ
ভিজ্ঞাদা করিলেন, "কি হইয়াছে শৈল ? এমন করিতেছ কেন ?" "
শৈল একটা বিকট চীৎকার করিয়া বিলিয়া উঠিল, "তোমার পথ
কিকটক করিবার জন্ম বিষ থাইয়াছি। মণিয়া যে রাদ-যাত্রা
করিবার জন্ম সন্ধ্যাকালে তোমাকে ভাকিতে আসিয়াছিল তাহা
নিজের চোপে দেখিয়াছি। অনেক সহ্ম করিয়াছি আর পারিলাম
না, এইবারে ভাহিনে বাঁঘে চিনির নৈবেন্দ্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ
করিও। নারায়ণ সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়াছিলে সেই
দম্পর্কে ভাকিয়াছি, আমার অন্তিমকালে আমাকে এই বিদেশে
কেলিয়া মণিয়ার সহিত ক্ষ্তি করিতে বাগানে যাইও না, আমার
প্রাণটা বাহির হইয়া গেলে যাইও।"

শৈলের কথা শুনিয়া অসীম গুজিত হইয়া গেলেন। সেই
সময়ে বহিশ্বারে বংশীধানি শ্রুত হইল, অসীম চমকিয়া উঠিলেন,
শৈলও তাহা শুনিতে পাইল। এবং অসীমকে জড়াইয়া ধরিয়া
বিনিয়া উঠিল, ঐ আসিয়াছে তোমার প্রেমময়ী রাধে আজ শ্রামের
বাশি বাজাইয়া শ্রামকে যমুনা পুলিনে ভাকিতে আসিয়াছে।
য়াইও, কাল যাইও, মনের স্থে বিনা বাধায় যোল শত গোপী
লইয়া রাসনীলা করিও, কিন্তু আজিকার দিন ধর্মের অমুরোধে

্যক।" আবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, অসীম ভাহা <sup>া</sup>হরিয়া উঠিলেন, **তাঁহার** মান্য পটে বাদশাই ফরক্রথ-র কান্তি ও মলিন মুখ ফুটিয়া উঠিল, নিমেষের জ্ঞ বাজাহারা হইলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন যে রক্তবর্ণ নির্মিত উচ্চ নকারাথানার অন্ধকারময় কল্ফে বাদশাহ ফরুরুথ নিয়র উভয় বাছ বিস্তার করিয়া ডাকিতেছেন, "দোস্থ, আজি তৃমি আমাকে তুলিও না, আমি ময়ুর সিংহাসনের কণ্টকময় পিচ্ছিল পথে পদস্থলিত হইয়াছি, বাদশাহীর সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত ছনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; বন্ধু, আজ এই বন্ধহীন ফরকথ্সিয়রকে পরিত্যাগ করিও না।" সঙ্গে সঙ্গে অসীম শুনিতে পাইলেন বজনাদে ত্রিবিক্রম বলিতেছেন, "তিনটা কথা মনে রাথিও, বিপৎকালে স্তীলোকের প্রামর্শে চলিও না, দ্বার্থের জন্ম কর্ত্তব্য 'বিশ্বত হইও না, জীবন-যৌবন-ধন-সম্পদ সমন্তই তচ্ছ।" সঙ্গে সঙ্গে আবার বাঁশী বাঞ্জিয়া উঠিল। অসীম উদ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শৈল, আমার সম্পুথে কঠোর कर्छता, वामगार कतक्थ मियत विशव, वक्करीन नितायय कत्कथ-সিয়র আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসীম রায়কে স্মরণ করিয়াছেন ভাষ আমাকে ছাড়িয়া দেও, তুমি স্ত্রী—ধর্মপত্নী, কর্ত্তব্যই একমাত্র ধর্ম, তমি আমাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিও না; যদি ভুল বুঝিয়া বিষ থাইয়া থাক তাহার এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে: আমি হকিম পাঠাইয়া দিতেছি, বাদশাহকে যদি উদ্ধার করিতে পারি তাহা হইলে এখনই ফিরিয়া আসিব।"

### ঝণ পরিশোধ

অদীমের কথা শুনিয়া শৈল তাহার কঠা.
উচৈত্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল, "আমান্বিয় তুমি আমার মৃত্যুকালে এই বিদেশি
একা কেলিয়া কোথায় বাইবে ? অদীম উঠিতে বাইন্দৈ
তিনি শৈলকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বিদয়া পড়িলেন।
দাসীকে বলিলেন, "ছোট কর্তাকে ডাকিয়া আন।" মুহর্ত্ত মধ্যে
ভূপেন্দ্র আদিলেন। অদীম অশ্রুকদ্ধ কঠে বলিয়া উঠিলেন,
"ভাই, মণিয়াকে দেখিয়া শৈল বিষ খাইয়াছে, অথচ বাদশাহের
উদ্ধারের জন্তু মণিয়া আমাকে ডাকিতে আদিয়াছে। আমি
যাইতে পারিব না। ভূপেন, সন্মুধে কঠোর কর্ত্তব্য। মণিয়ার
সঙ্গে বাও, জীবন পণ করিয়া বাদশাহের উদ্ধারের চেষ্টা করিও।"
অদীম উঠিয়া ভূপেন্দ্রকে আলিশ্বন ও চুম্বন করিলেন, অদ্ধ্র্যা জ্যেষ্ঠন্রাতা ও ল্রাভূজায়াকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

যুবা জ্যেষ্ঠভাত। ও ভাতৃজায়াকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। অশ্রু-অন্ধ নেত্রে অসীম তাহাকে বিদায় দিলেন কিন্তু শৈলের ওষ্ঠ প্রান্তে কুর হাস্থের রেখা ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নিয়তিও হাসিল।

দিতীয় প্রহর রাত্রিতে ভীষণাকার দিল্লী ত্র্গের প্রাকার বহিয়া
আদ্ধাত্ত আকাশ চুদ্বী নকারাথানায় আবোহণ করিতেছিল,
দূর হইতে একজন পাঠানদৈয়া তাহাকে দেখিতে পাইল।
মণিয়া দেই পাঠানকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত ক্রিয়াছিল
স্কুতরাং সে অহাহ্য প্রহরীদিগকে সত্তর্কনা করিয়া নকারাথানার
ত্রিত্তনের একটা অদ্ধকারময় কক্ষে গিয়া অক্ট্ খরে বলিল,

হৈ পথে পেরেক লাগান হইয়াছিল সেই পথে ানিতেতে।" আন্ধ বাদশাহ ফরক্থ সিয়র উৎক্ষিত ামের বন্ধ প্রতীকা করিতেছিলেন, তিনি বাত হইয়া নাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া পাঠান বলিল, "হজরং, আপনি হইবেন না, আমি আপনার বন্ধকে এই স্থানে আনিতেছি।" ভূপেজ পেরেক বহিয়া প্রাকারের উপর উঠিবামাত্র পাঠান তাহার নিকটে গিয়া অফুট করে কহিল, "আমি বরু, নিকটে পাহার। আছে, বাবধান, আমার হাত ধরিয়া উপরে আইস।" পাঠান ভূপেক্ষের হাত ধরিয়া তাহাকে বাদশাহের নিকট লইয়া গেল. বাদশাহ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "দোক্ত, ভোমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম, দেই স্থদুর বন্ধদেশে তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে এই নিমক-হারামের ছনিয়ায় ভূমি কথনও নিমকহারাম হইবে না। ভূপেন্দ্র শাদশাহকে তসলীম করিয়া বলিল, "শাহান্শাহ্, কথা কহিবেন না, যে পথে আমি আসিয়াছি সেই পথেই আপনাকে বাইতে হইবে।" ফরুরুধ্ সিয়র বলিলেন, "দোন্ত, আমি যে অন্ধ ভূপেন্দ্ৰ বনিল, "শাহান্শাহ, আমাকে কি বিশ্বত হইয়াছেন, ং পাড়ার অশ্বথ বুক্ষের তলে প্রথমে আমার সহিতই আপনার সাক্ষাং হইয়াছিল, আমি যে জনান্ধ।"

ফর্কথ্সিয়র ভূপেন্দ্রের হত ধারণ করিয়া বাহির হইলেন। অনশনে, অনিদ্রায় ও ছণ্ডিস্তায় তাঁহার দেহ ছর্বল হইয়াছিল, কক্ষের বাহিরে আসিয়া ছিলবত্তে পা জড়াইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন, পাঠান ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এবনই বলিলেন, "দোস্থ, তুমি পলাও, শব্দ শুনিয়া এখনই ছুটিয়া আদিবে।" ভূপেক্স বাদশাহকে জড়াইয়া ধরি "শাহান্শাহ, অন্ত্র-দাতাকে মরণের মুথে ফেলিয়া নিজে বাঁচাইতে পলাইব ? এমন বংশে ভূপেক্স রায় জয়ে বিভিন্ন আদিতিত দেখিতে চারিদিক হইতে ভীষণ-মৃত্তি পাঠান প্রহর্তা ছটিয়া আদিল, মৃহত্তি মধ্যে ছই জনের বর্ধা শক্তিহীন অন্ধ্রার বক্ষোদেশ বিদীপ করিল। ভূপেক্সের দেহ দিলী-তূর্গের লাহোর-দরজার সমুথে নিক্ষেপ করিয়া পাঠানগণ হতভাগা বাদশাহ ফরুকুথ্ সিয়রকে তাঁহার কারাগারে আবন্ধ করিল।

শেষ রাত্রিতে হলিম আসিয়া শৈলকে যথন জোলাপ খা গ্যাইতে গেল তথন সে বিকট হাস্তে অট্রালিকা কম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি বিষ খাইতে ঘাইব কেন? তোমাকে মনিয়ার সঙ্গে যাইতে দিব না বলিয়া তামাকপোড়া খাইয়া ছিলাম।" হকিম কিরিয়া গেল, অদীম উন্নতের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন।

তথন পৃৰ্বাদিক্প্ৰান্তে উষার মধুর হাসি ফুটিতেছিল সং≠ সংশ কুরা নিয়তিও হাসিতেছিল।

### অশীতিতম পরিচ্ছেদ

## "थञ्म् अम्, विन् थरात्"

্র ।দিন দিল্লী নগরী সহসা জাগিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র ভিক্কুক -শহ জহানের রক্তপ্রস্তারের তুর্গদারে সমবেত হইল; তাহা-দিগের সম্মুখে অবগুঠনশূকা মণিয়া ও উফীযবিহীন উদ্ভান্তচিত্ত অসীম। লাহোর দরজার সম্মধে দৈয়দদিগের সেনাগণ তাহাদিগের গতিরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল যে ত্রিপোলিয়া দরজার নিমে ছুইটা শব পতিত আছে। বহু ক্টে দিলাবর আলী খাঁর অন্নমতি লইয়া অসীম লাহোর দরওয়াজার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। ত্রিপোলিয়ার উচ্চ তোরণের নিমে তালপত নির্মিত ছিল চাটাই জাড়ত বাদশাহ ফর**রুখ সিয়রের শব** পতিত ছিল; ফর্**রুখ** সিয়রকে চিনিয়া অসীম কুণীশ করিয়া বলিলেন, "শাহান্শাহ, ছনিয়ার বাদশাহ, কাল তুমি দীন ও তুনিয়ার মালিক ছিলে আর আজ তোমার এই দশা!" তাহার কথা ওনিয়া আবদুলা খাঁ ও হোলে আলীর সৈয়দদেনাগণ পর্যান্ত অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, দূরে তুর্গদারে দিল্লীর ভিক্ষক সম্প্রদায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সংগ। মদীন পাগল হইয়া উঠিলেন, তিনি ছুটিয়া দিতীয় শবের নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, ভাইরে ভূপ !"

তখন ও ভূপেল্রের মৃতদেহে বর্ধাদয় বিদ্ধ ছিল, অসীম তাহা

# "ধতম্ভদ্বিল্খয়ের্"

স্বত্বে বাহির করিয়া ভূপেন্দ্রের মৃতদেহ কোলে উঠ।

এবং তাহা মৃত বাদশাহের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিয়া বলিয়া

"শাহান্শাহ, জহাঁপনা, আমি নিমকহারাম, আমি নি

আমি নিমকহারাম। কিন্তু তুমি অতীতের অন্ধকার প

যাও নাই, আমার ভূপ ভাই অন্ধনারে তোমাকে পথ দেখা

আসিয়াছিল, সেই তোমার সঙ্গে গিয়াছে। আমাদের পিতৃ ঋণ, জ

তোমার নিমকের ঋণ সে শোধ করিয়াছে: কিন্তু অভিম কালে

তুমি যাহাকে দোন্ত্ব বলিয়া শ্রণ করিয়াছিলে সে রূপদী

স্বতীর বাহু পাশ ছাড়াইয়া আসিতে পারে নাই।"

অসীমের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দৈয়দ ও পাঠানদৈয়াগ। কাঁদিতে আরম্ভ করিল; দেখিতে দেখিতে বগ্শী দিলাবর আলী থাঁ ও দৈয়দ আলী থাঁ আদিয়া পৌছিলেন। বাদশাহ ফর্কথ্দিয়রের মৃতদেহ শবাধারে স্থাপিত হইল, হই চারিজন দরিজ প্রভুত্তক মন্সবদার ও থোজা ব্যতীত কেইই আদিল না। বাদশাহের শবাধারের সঙ্গে চারিজন হিন্দু ভূপেন্দ্রের শব বহন করিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে চাদনী চকের পথে সহস্র সহস্র নাগরিক সমবেত হইল, পথে প্রত্যেক গৃহের ছারে অবরোধ-বাদিনী ললনাগণ মৃত্ত বাদশাহের দেহ দেখিবার জন্ম ছুটিয়া আদিলেন; আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইল। নৃতন শংরের দিল্লী দরওয়াজা ও পুরাতন শহরের কাবুল দরওয়াজার পথে উভয় শব হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে নীত হইল। সেই বিশাল কবরের গছরের এক অন্ধ্বনারময় কক্ষেবাদশাহ ফর্কথ্দিয়র সমাহিত আছেন।

্নাধি শেষ হইলে হিন্দুগণ যমুনাতীরে ভূপেন্দ্রের
্কারল। সৈয়দগণের আদেশে সহস্র সহস্র রুটী, তাদ্র
্বা, মোগল সমাট-বংশের প্রাচীন রীতি অফ্সারে,
্র সমুথে নিক্ষিপ্ত হইল; মণিয়া এক খণ্ড রুটী তৃলিয়া
্তাহাতে নিষ্ঠাবন পরিস্তাগ করিয়া ফেলিয়া দিল; সে
্নোয়া উঠিল, "ভাই সব, নিমকহারাদের রুটী নিমকহালালের
হারাম।" তাহা দেখিয়া বিশ হাজার ভিক্ক রুটী ও মুদ্রায়
নিষ্ঠাবন পরিত্যাগ করিয়া দিলাবর আলী ও সৈয়দ আলীর অক্ষে
ছুড়িয়া মারিল, তাহারা প্রাইয়া বাঁচিল।

কলস ভরিয়া যমুনার জল আনিয়া ভূণেক্রের চিতায়ি
নির্বাপিত করিয়া অসীম যখন যমুনা দৈকতে আসিয়া দাঁড়াইলেন,
তখন তাঁহার উদ্ভান্ত দৃষ্টি দেখিয়া মণিয়া বলিল, "জনাব, এইবার
ঘরে কিরিয়া চলুনঁ!" অসীম উন্সত্তের মত মণিয়ার মুখের দিকেল চাহিয়া বলিলেন, "ঘর ? কোথায় ঘর ?" তখন মণিয়া হাসিয়া
সংস্রেহে অসীমকে আলিঙ্কন করিয়া বলিল, "বৃঝিয়াছি ভাই,
বৃঝিয়াছি, গোপাল তোমাকেও ডাকিয়াছে। চল গোপালের
ঘরে যাই।" উর্জ্নিকি অসীম কহিলেন, "চল।"

তথন দল্প:-স্নাতা স্থদজ্জিতা শৈল অদীমের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল—আর নিয়তি হাসিতেছিল।

STATE LIBRIAN

### ঐতিহাসিক

# बीयुक दाथानमाम वतनग्राशायाः

১৷ বাঙ্গালার ইতিহাস-

২য় সংস্করণ, ৩২ থানি চিত্র সম্বলিত, মূল্য ৩১ টাকা।

২৷ বাঙ্গালার ইতিহাস-দিবীয

৩১ খানি অপ্রকাশিত চিত্র সম্বলিত, মূল্য ৩ ্ তিন টাকা।

পরামেক্রক্সর ত্রিবেদী লিথিয়াছেন :—

"বাংলার ইতিহাস এই কয়দিনে একরূপ পডিয়াছি. আমার এ অবস্থায় নৃতন বই পড়ার যেরূপ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তার চেয়ে ভালই পড়িয়াছি। প্রথম ভাগ পূর্বের পড়িয়াছিলাম, দিতীয় ভাগ পডিয়া সেইরূপ আনন্দ পাইলাম। কেবল আনন্দ কেন অনেক নৃ**ভ**ন কথা শিথিলাম। বাশালার ইতিহাসের পাঠান আমলের কথা সৈ কালের ই রার্ট ও লেথবিজের বহি হইতে যৎকিঞ্চিৎ জানিতাম এ দিকে নৃতন তথ্য কি বাহির হইয়াছে তাহার কোনও খবর রাখি নাই 🗸 এই সকল বহি হইতে সে সকল কথা জানিয়া শিথিলাম, এ জন্য তোমাকে গুরু বলিয়া ক্লবজ্ঞতা স্বীকার করিতে গেলে যদি তোমার অকল্যাণ বোধ কর, তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম · · · বান্ধালার ইতিহাস তোমার পাণ্ডিভ্যের ও প্রতিভার উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও তোমার निकं अभी इहेन, रकन ना এथन इहेर्ड वाक्रानात हेर्डिशम জানিতে হইলে বিদেশী পণ্ডিতদেরও এই বাঙ্গালা বহি আশ্রয় করিতে হইবে।"

M. THOMAS Librarian, India Office,

-: 115.

Rakhal Das Banerji is one of the wn Indian workers in the field of Epigrand Numismatics. His writings in English haracterised by an open mind and the emment of sound methods and reliable materials. In the two volumes of which the titles are given above should not be passed over in this journal simply because they are written in the author's native Bengali. It is indeed a gratifying fact that the modern devotion of Bengali writers to their own language should cover the production of works having so strictly sober and methodical character.

"Mr. Banerji's style is simple and entirely matter of fact, more so, indeed, than would be expected in an English work treating of the same subject. His statements are supported by constant citations of standard works on Indian Numismatic: Epigraphy and History and of the Orientalist journals—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, pp. 852-854.

#### PROFESSOR JADUNATH SARKAR .-

".....and lastly the monumental history (in Bengali) of Rakhal Das Banerji. They have all been indebted to coins and inscriptions (and in the case of the last two to literary sources as well) ......The Student of Bengal's history cannot be at stay even with Rakhal Das Banerji's masterly work.......Modern Review, April, 1923.

প্রাচীন মুদ্রো-প্রথম ভাগ ২০ খানি চিত্র সম্বলিত,

ভারতবর্ধের প্রাচীন মুদ্রার বিশদ বিবরণ; ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই। ভাক্তার টমাস বলেন:—

"This volume may be cordially recomme to the attention of specialists, as late Superdent of the coin department in the Indian Mushe writes with full competence, and his statementare supported by constant reference to the literature—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1917. page 858.

### গ্রন্থকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-মালা

- 🝗। 🎮 🎮 (२३) मश्यः त्र । भूना २ / घुरे छोक ।
- ২। করুণা
- 😕। প্রক্র্মপাল (৩র সংস্করণ) মূল্য ॥• আট আনা

দেড় টাকা।

### শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর গল্পের বই

- 🕤। গুড়্ছ मुना সা॰ টাকা।
- ২। স্তবক মূল্য মাত দেড় টাকা।
- 😕 । রসির ভাষারী মূল্য 📭 আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেসাস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সক্ষ ২০৩/১৮ কণিওয়ালিস্ খ্রীট, কলিকাতা।



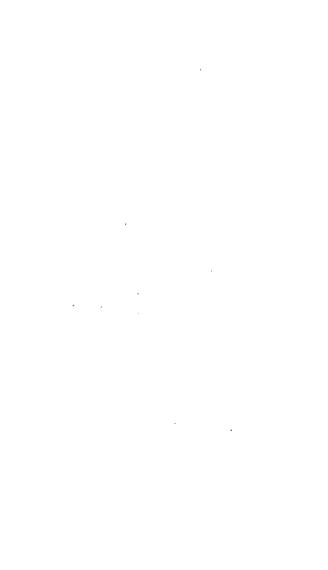